## ফুরফুরা শরিফের ইতিহাস

নঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতে অদিদন, ইমামুল হুদা, হাদিয়ে জামান সুপ্রসিদ্ধ পীর শাহ্সফী আলহাড্জ হজরত মাওলানা মোহাম্মদ

## वावुवकत निर्दिको (রহঃ)-এর

## विखातिण जीवनी

, জেলা — উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী— খ্যাতনামা পীর, মুহাদিছ, মুফাচ্ছির, মুবাহিছ, ফ্রিহ শাহ, স্থকী আলহাজ্ঞ হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহল আমিন (রুহঃ)

কতৃ ক প্ৰণীত

মোহাঃ শরফুল আমিন কর্ত্তক বশিরহাট "নবনূর প্রেস" হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

# क्षित्र अधित स्थाप्त । अधित स्थाप्त

ক বরের আডালয়াকুল শ্রেল্ঠ শাহখুল মিল্লাতে অদ্দিন, ইমামুল হুদা, হাদিয়ে জামান-সুপ্রসিদ্ধ পীর শাহ্সুফী আলহাজ্জ হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

១ភ

# বিস্তারিত জীবনী



জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী—
খ্যাতনামা পীর, মুহাদিছ, মুফাচ্ছির, মুবাহিছ, ফকিহ
শাহ,স্থদী আলহাজ্জ হজরত আল্লামা—

### মোহাম্মদ রুহল আমিন (রহঃ)

ক্তৃ ক প্রণীত।

#### O 0 O

তদীর ছাত্তেবজাদা শাহ,স্থকী জনাব হজরত পীরজাদা মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল মাজেদ (রহ:) এর পুত্রগণের পক্ষে মো: শরফুল শামিন কর্তৃক বশিরহাট "নবনূর প্রেস" হইছে মুজিত ও প্রকাশিত। (বিতীয় সংস্করণ সন ১৪০৪ সাল)

#### ভূমিকা

সংসার অনিত্য—মানব জীবন ক্ষণস্থায়ী। প্রকৃতির উদ্দাম ঝড়ো সাওয়ায় কখন কাহাকে কোন মুহুর্ত্তে বৃহচুতে হইতে হয়, ভাহা একমাত্র বিশ্ব–নিয়ন্তা আল্লাহো রকিবল আলামিনই জানেন। ছনিয়ার এই চিরন্তন নিয়মের ফলে আমরা মাঝে মাঝে এমন সব মহামানব—এমনসব প্রিয়জনকৈ হারাই, যাহাদের ছনিয়ার শোক-স্মৃতির কুলে গাড়াইয়া আমরা অধীর মনে ভাবি—

> — ''মোহর্রমের চাঁদ এল বৃঝি— —কাঁদাতে ফের ছনিয়ায়।"

গত ৪ঠা চৈত্রের এক কুহেলি-প্রভাতে উনবিংশ শতাদীর এক
মহা মানৰকে আমরা হারাইয়াছি, ফুরফুরার ভাগাবান মৃত্তিকা
ভাহাকে আমাদের নিকট হইতে চিরতরে ছিনাইয়া লইয়া বুকে
ধারণ করিয়াছে। শ্রামল-কাননিকার ছায়ায় হয়তো তিনি রণক্লান্ত সৈনিকের স্থায় পরম শান্তিতে ঘুমাইতেছেন, কিন্তু এদিকে ভাহার অযুত ভক্ত-সনুরক্তের প্রাণে যে তুর্বার বিয়োগ-ব্যথা দিনের পর দিন ধরিয়া অতি ভীব্রভররূপে বাজিতেছে জানিনা কত দিনে ভাহার উপশম হইবে। এত বড় ভয়াবহ শোক-পাথারে বোধ হয় কোন দিন মোছলেম বাংলাকে ভাসিতে হয় নাই।

হলরত রাছুলোলাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন—"মৃত্যু একটি সেতৃ
সদৃশ। ইহা বন্ধুকে বন্ধুর সহিত মিলন করিয়া দেয়।" ফ্রফ্রার
হলরত পীর সাহেব কেবলা ঠিক এমনিভাবে তাঁহার হাবিবের
সহিত মিলিয়াছেন। এই গৌরব-রেইলাভে আমরা তাঁহার জন্তু
শোক করি কেন? এই কথাটির সম্যক পরিচয় দিবার জন্তু তাঁহার
জীবন-আলেখ্য লইয়া সমৃন্তিত। লেখনীর সীমাবদ্ধ শক্তি, যুগের
একজন শ্রেষ্ঠ মানবের আলেখ্য রচনা করিতে কছখানি কামিয়ান্"
হইয়াছে—জানি না।

প্রায় পৌণে এক শতাকী ধরিয়া যে মহাপুরুবের যশোকী জি আকাশে-বাতাশে ধ্বনিত হইয়াছে, সামান্ত কয়েক পৃষ্ঠা পুস্তকে তাহার পরিচয় দিতে যাওয়া কখনই সম্ভব নহে। সূতরাং তাহার কীজি-কাহিনী লইয়া যভই আমরা দফ্তরের পর দফতর রচনা করি না কেন, ইহা "গোপ্পাদে বিশ্বিত যথা অনন্ত আকাশ"—এর তুলাই বিবেচিত হইবে।

পীর সাহেব—কোটি কোটি নোছলমানের বঢ় আদরের পীর সাহেব চলিয়া গিয়াছেন। আমাদের বাহ্য দৃষ্টির বাহিরে এক অজানা দেশের 'মোকিম' আদ ভিনি, কিন্তু ভিনি শশ্চাভে যে বিপুল আদর্শ—দীর্ঘ জীবনের গৌরব-ইভিহাস রাখিয়া গিয়াছেন. যুগের মানুষ ভাহা কোন দিন ভুলিতে পারিবে না। একটি কথায় বলে, 'দাঁত থ ক্তে দাঁতের মহ্যাদা ব্রা যায় না।' ফ্রফরার মাটি দিয়া খালেক্ল-মখ্লুক মে কি অনবছারত্ব সৃষ্টি করিয়াছিলনে, আমরা হরতো পূর্বের ভাহা উপলব্ধি করিতে পারি নাই। এখন তার শৃত্যস্থানের দিকে যখনই আমাদের দৃষ্টি পড়ে—কল্পনা ছুটিয়া যায় দায়রা শরীকের নিকটস্থ ঐ ভর্ক-ঘেরা ছায়া-ক্প্রে, ভখনই কি এক অব্যক্ত বাধা, অপরিমেয় রিক্তভা আমাদের বাহ্যিক চেতনাকে বিলুপ্ত করিয়া দেয়। ইহার দায়া আমরা বুঝিতে পারি আমবা কে'ন্ শ্রেণীর প্রিয়জনকে হারাইয়াছি।

সংসারের কর্ম-কোলাইল আধ্যাত্মিক পথে প্রতিকৃদ আৰ-হাৎয়ার সৃষ্টি করিতে পারে না. পীর সাহের দীর্ঘ জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে ভাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। একাধিক বিবি, পুত্র, পৌত্র. কন্তা, প্রভৃতিতে ভরপুর সংসাবে থাকিয়া ভিনি আধ্যাত্মিকভার যে কত উচ্চ গিরি-শিখরে আরোহণ করিয়া-ছিলেন, সাধারণ লোকের পক্ষে ভাহা ধারণার বহিভুভি। ভিনি একদিকে যেমন ছিলেন আদর্শ ধর্মবীর, অঞ্চিকে সেইরূপ অপরাজেয় কর্মনীভির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। জীবনের শেষ সায়াছেও দেশের ও দশের কার্যাে তাঁহার অফ্রুছে উল্লম-উদ্দীপনায় আদৌ ত্র্বলভা আসে নাই। গভ নির্বাচনের সময়ে তিনি যুব-শক্তি লইয়া বাংলার কেন্দ্রে কেন্দ্রে পরিভ্রমণ করিয়াছেন বলা বাল্লা তাঁহার অদ্যা প্রচেষ্টায় এবং আন্তরিক দোভয়ার বরকতে লীগপাটী এবং 'জমিয়াতে ওলামার মনোনীত সদস্তগণ অধিক সংখাায় নির্বাচন সংগ্রামে জয়লাভ করিতে সমর্থ ইইয়াছিলেন। মর্ল্ম ইজরত পীর সাহেব শুধু 'ফকিরী' লইয়া কাল কাটাইলে অখণ্ড বাংলায় কীত্তির পৌরব স্তম্ভ রাথিয়া যাইতে পারিতেন কি না সন্দেহ। ধর্মের সহিত কর্মের যে কি ঘনিষ্ট সম্পর্ক, পীর সাহেনের স্কদীর্ঘ জীবন ব্যাপী সাধনা হইতে আমরা তাহার পরিচয় পাই। ফলতঃ এইরূপ সর্বভামুকীন প্রতিভ্রা

শরণীর দারে গুলার মানব আমরা. বোজর্গানে দীনের আদর্শ পথ আমাদের গন্তব্য, তাঁথাদের অমর শিক্ষা-দীক্ষা আমাদের যাত্রা পথের সম্বল। পীর সাহেব কেন্লার অর্দ্ধ শতাবদী ব্যাপী সাধনা, শিক্ষা, আদর্শ বঙ্গীয় মুছলিমের ঘবে ঘরে—প্রাণে প্রাণে ধর্ম ও কর্মের স্বর্গীয় প্রেরণা জাগাইয়া রাপুক, তাঁহার জীবনী আমাদের আদর্শ হউক—কাজিওল-হাজাতের দরগাহে ইহাই আমাদের কামনা।

পীর-আওলিয়ার জীবনীতে অনেক জলীক বিচ্ছা-কাহিনী, এবং বাস্তবতাশৃত্য বানাওট কারামত জুড়িয়া দিয়া তাঁহাদের মাহাত্মা এবং গৌরবোজ্জল আদর্শ অনেক ক্ষেত্রে 'খাটো' করা হয়। জীবনী সক্ষলনে আমহা সেই চিরাচরিক প্রথার মোটেই অনুসর্ব করি নাই, দীর্ঘদিন তাঁহার পবিত্র চরণ-প্রান্তে

পাকিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি এবং বিশ্বস্ত সূত্রে যাহা অবগত হওয়া গিয়াছে, ইহাতে তাহাই সহিবেসিত ২ইয়াছে। পুস্তকের প্রত্যেকটি বিষয় পীর সাহেব কেবলার স্থযোগ্য সাহেব-জাদাগণের অনুমতি ও অনুমোদন লইয়া প্রকাশিত। এডদাতীত পীর সাহেব কেবলার জীবদ্দশায় প্রকাশিত মাওলানা আবহুল মাবৃদ মরত্ম কৃত 'ভওয়ানেহ উমরী' পুস্তকের যথেষ্ট সাহায্য আমরা লাভ কয়িয়াছি। আমাদের এই পুস্তুকের একটি বড় বিশেষৰ এই যে, ইহাতে কোরমান, হাদিছ দারা বিরুদ্ধ মতবাদের তীব্র সমালোচনা ও প্রতিবাদ করা হইয়াছে। দিন ধার্য করিয়া ঈদালে সওয়াবের বার্ষিক অনুষ্ঠান এক শ্রেণীর দেওবন্দী আক্রেম নাজায়েজ মনে করেন তাছাড়া পীর সাহেব . কেবলার লিখিত শেক্ষরার কলেমার বিরুদ্ধে একদল অজ্ঞ আলেম আপত্তি দর্শাইয়া থাকেন, এই শীবনী প্রস্থে দলীল প্রমাণ ঘারা তাঁহাদের ভিত্তিহীন যুক্তি এবং বিদেষ প্রসূত উক্তির খণ্ডন করিয়৷ এলমে জাহের ও এলমে বাতেনের অফুর্স্ত ু বাজিনা' পীর সাহেব কেবলার অভান্ত মত ও পথের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে । ইহার দার। পুস্তকের কলেবর किছু वृक्षि रहेंबाए माणा, किल मार्यत मिक मिया एए वृक्षि कता হয় নাই।

এই পুস্তক প্রণয়নে মাহারা আমাকে মাল-মসলা ইত্যাদি দিয়া সাহায্য করিয়াছেন, ভাহাদিপকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইভেছি। ইতি—

বশিরহাট (২৪ পরগণা), ) বিনীক্ত—
১৫ই ফাস্কুন, ১৩৪৬ সাল। (মোহাম্মদ রুহল আমিন

# الإيران المنظمة المنظم

الحمد لله رب العلميس و الصلوة و السلام على وسولة سيدنا محمد و آله و صحبه اجمعين \*

-0\*0-0\*0-

#### ফুরফুরা শরিফের ইতিহাস

 $() \bigcirc () \bigcirc () \bigcirc () \bigcirc () \bigcirc () \bigcirc ()$ 

ত্রগলী জেলার অন্তর্গত ফ্রফ্রা শরীফ একটি অতি প্রাচীন এবং প্রসিদ্ধ স্থান।

যথন ফুরফুরার পার সাহেব কেবলার পূর্ববপুরুষ হছরত মাওলানা মনজুর বাগদানী (রা:) সেনাপতি হজরত শাহ হোসেন বোখারী (র:) সহ বঙ্গদেশে আগমন করেন, তখন ফুরফুরা শরীফ এবং উহার , পার্শ্বতী প্রামগুলি বালিয়া-বাসন্তী' নামে অভিহিত হইত এবং ইহা একজন হিন্দু বাগদী রাজার অধীনে ছিল। যেস্থানে উক্ত বাগদী রাজার বাস ছিল, উহা বাগদী রাজার গড়' নামে অভিহিত হইত। এখন উহা চারি শহীদের গড়' বলিয়া প্রসিদ্ধ।

৭৯৬ হিজরীতে যখন সোলতান গিয়াস-উদ্দীন ভাগীর্থী নদী-ভীরবর্ত্তীস্থান সমূহ হস্তগত করিবার অভিলাষ করেন, তথন বাঙ্গালার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূষামীদিগকে দমন করিবার জন্ম সৈন্য প্রেরণ করিলেন, এতৎসহ বড় বড় অলিগণও প্রেরিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে হজরত শাহ ছুফি সোলতান (রাঃ) কে একদন পরাক্রমশালী সৈন্য সম্ভি-ব্যবহারে বঙ্গ দেশাভিমুখে প্রেরণ করা হইল। হজরত শাহ ছুফি

পাকিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি এবং বিশ্বস্ত সূত্রে যাহা অবগত হওয়া গিয়াছে, ইহাতে ভাহাই সহিবেদিত ইইয়াছে। পুস্তুকের প্রত্যেকটি বিষয় পীর সাহেব কেবলার স্তুযোগ্য সাহেব-জাদাগণের অনুমতি ও অনুমোদন লইয়া প্রকাশিত। এতদ্বাতীত পীর সাহেব কেবলার জীবদ্দশায় প্রকাশিত মাওলানা আবহুল মাবৃদ মরতম কৃত 'ভঙরানেহ উমরী'' পুস্তকের যথেষ্ট সাহায্য আমরা লাভ কয়িয়াছি। আমাদের এই পুস্তকের একটি বড় বিশেষৰ এই যে, ইহাতে কোরমান, হাদিছ দারা ৰিরুদ্ধ মতবাদের তীব্র সমালোচনা ও প্রতিবাদ করা হইয়াছে। দিন ধার্যা করিয়া ঈদালে সওয়াবের বার্ষিক অমুষ্ঠান এক শ্রেণীর দেওবন্দী আঙ্গেম নাজায়েক মনে করেন ভাছাড়া পীর সাহেব কেবলার লিখিত শেজরার কলেমার বিরুদ্ধে একদল অজ্ঞ আলেম আপত্তি দর্শাইয়া থাকেন, এই শীবনী প্রন্থে দলীল প্রমাণ দারা তাঁহাদের ভিত্তিহীন যুক্তি এবং বিদেষ প্রসূত উক্তির খণ্ডন করিয়া এলমে জাহের ও এলমে বাতেনের অফুর্স্ত্র 'ধাজিনা' পীর সাহেব কেবলার অভান্ত মত ও পথের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ইহার দার। পুস্তকের কলেবর কিছু বৃদ্ধি ইইয়াছে দত্য, কিন্তু দামের দিক দিয়া ভত বৃদ্ধি করা इय नाहै।

এই পুস্তক প্রণয়নে মাহার। আমাকে মাল-মসলা ইত্যাদি দিয়া সাহায্য করিয়াছেন, তাহাদিপকে আন্তরিক কৃডজ্ঞতা জানাইতেছি। ইতি—

বশিরহাট (২৪ পরগণা), ) বিনীক্ত— ১৫ই ফাস্কুন, ১৩৪৬ সাল। (মোহাম্মদ রুহল আমিন

الحمد لله رب العلميس و الصلوة و السلام على رسولة سيدنا محمد و آله و صحبه اجمعين \*

#### ফুরফুরা শরিফের ইতিহাস

 $() \bigcirc () \bigcirc () \bigcirc () \bigcirc () \bigcirc ()$ 

হুগলী জেলার অন্তর্গত ফ্রফ্রা শরীফ একটি অতি প্রাচীন এবং প্রসিদ্ধ স্থান।

যথন ফুরফুরার পার সাহেব কেবলার পূর্ববপুরুষ হলরত মাওলানা মনজুর বাগদাদী (রা:) সেনাপতি হজরত শাহ হোসেন বোখারী (র:) সহ বঙ্গদেশে আগমন করেন, তথন ফুরফুরা শরীফ এবং উহার পার্শ্বতী আমগুলি বালিয়া-বাসন্তী' নামে অভিহিত হইত এবং ইহা একজন হিন্দু বাগদী রাজার অধীনে ছিল। যেস্থানে উক্ত বাগদী রাজার বাস ছিল, উহা বাগদী-রাজার গড়' নামে অভিহিত হইত। এখন উহা চারি শহীদের গড়' বলিয়া প্রসিদ্ধ।

৭৯৬ হিজরীতে যখন সোলতান গিয়াস-উদ্দীন ভাগীর্থী নদী-ভীরবর্তীস্থান সমূহ হস্তগত করিবার অভিলাষ করেন, তথন বাঙ্গালার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামীদিগকে দমন করিবার জন্ম সৈত্য প্রেরণ করিলেন, এতৎসহ বড় বড় অলিগণও প্রেরিত হইয়াছিলেন। তন্মধা হজরত শাহ ছুফি সোলতান (রাঃ) কে একদন পরাক্রমশালী সৈত্য সমভি-ব্যবহারে বন্ধ দেশাভিমুখে প্রেরণ করা হইল। হজরত শাহ ছুফি

সোলতান ছাহেব সৈগুদলকে তুইভাগে বিভক্ত করিলেন, তিনি স্বয়ং একদল দৈৱাদহ পাণ্ডুয়া অভিমুখে যান্ত্র। করেন। অন্ত দলকে সেনাপতি হজরত শাহ হোছেন বোখারির নেতৃত্বে বালিয়া-বাসন্তী' অভিমূথে প্রেরণ করেন। এই দলের সঙ্গে ফুরফ্রার পীর সাহেবের পূর্বপুরুষ হজরত মাওলানা মনছুর বাগদাদী ও আরও চারিজন 'খলী' ছিলেন, ইহারা চারি সহোদর ছিলেন। (১) এই চারি সহোদরের নাম হজরত শাহ সৈয়দ খহরোম রহমান, (২) হজরত শাহ দৈয়দ তবিরোর রহমান, (৩) হজরত শাই ছৈয়ৰ আবেদোর রহমান, (৪) হন্ধত শাঠ সৈয়ৰ ফয়জুর त्रहमान, ( ताः )। (करु (करु ( > ) रेमत्र ए पाइन्य न भार, ( > ) সৈয়দ মোহম্মদ শরিফ, (৩) সৈয়দ মোহম্মদ ফরিদ, এবং (৪) শেখ খারওয়া-(রা:) এই চারটী নামও উল্লেখ করিয়াছেন। সেনাপতি হজরত শাহ হোছেন বোধারি (রা:) বাগণী রাজার বাড়ীর সন্নিকটে শিবির স্থাপন করেন। একদিন প্রাভঃকালে মোছলমান দৈয়গণ উক্ত রাজার অধীনস্থ প্রামগুলি আক্রমণ করেন রাজাও বছ দৈত্রসহ ভাহাদের সম্খীন হয়। সমস্ত দিনব্যাপী ঘোরতর যুদ্ধ হওয়ার পর রাজার বহু সৈক্ত হতহত হইল। পরদিবস যুদ্ধকালে রাজার সৈত্র সংখ্যা মুছলমান সৈত্রসংখ্যার দ্বিগুণ দেখিয়া মুছলমান সেনাপতি চিন্তাযুক্ত হইলেন। ভীষণ যুদ্ধ হওয়ার পরে मुहलमानं रेनना भाग व्याप्त मार होला स्थान ६ काना न বোজর্গ শহীদ হইর। গেলেন। সেনাপতি দোরা ও মোনাজাত পরে নিজিত হইয়া স্বালে দেখিলেন, কেহ ভাঁহাকে ৰলিভেছেন, বাগদী-রাজার বাটীভে 'ভিয়াভকুঙ' নামে একটা পুফরিণী আছে. ভথায় গ্রন্থ কাল করে। আহছ লৈন্যপণকে উহাতে নিক্ষেপ করিলে, উহাদের চেষ্টাতে ক্রস্থ হইমা উঠে। এই হেছু ভাহাদের দৈন্য সংখ্যা হ্রাস পাইতেভছ না। যদি কোন উপাত্তে উহাতে একখণ্ড গরুর গোশত মিক্ষেপ করা যায়, তবে উক্ত হুষ্ট

জেনেরা পলায়ন করিবে এবং ইহাদের সমস্ত শক্তি বিনষ্ট হইয়া
যাইবে। সেনাপতি অতি কৌশলে একখণ্ড গরুর গোশত উহাতে
নিক্ষেপ করায় ভয়াবহ শব্দ উথিত হইল। ইহাতে রাজ্যাটীর
লোকেরা অচৈতনা হইয়া পড়িল তৃত্ত জোনেরা পলায়ন করিল।
পরদিনের যুদ্দেও উভয় পক্ষের কত্ত দৈনা হভাহত হইল। রাজার
ভাহত সৈনাদিগকে 'জিয়ত-কুঙে' নিক্ষেপ করা হইলে, কেহই হুত্ত
হইল না, বরং পানিতে নিমাজ্জত হইয়া ২বিয়া গেল। ভাভঃপর
মুছলমান সৈনাগণ সহজেই যুদ্দে জয়লাভ করিলেন। বে-গতিক
দেখিয়া বাগদী রাজা জবশিষ্ট সৈনাসহ বাঁকুড়া জেলাব বিষ্ণুপুর
রাজার দেশের দিকে পলায়ন করিল।

উক্ত চাহিজন মৃত্লমান সৈন্য পলায়নপর রাজ সৈনাের দিকে ধাবিত হইলেন, এবং 'কাগমারি' মাঠে তাহাদের সহিও যুদ্ধ করিয়া শহীদ হইয়া গেলেন। সেনাপতি এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহাদের মৃতদেহ আনাইয়া বালিয়া-বাসন্তিতে দকন করতঃ ভছুপরি শ্বতি সৌধ নির্মাণ করাইয়া দেন। তাঁহাদের মন্তক দেহ হইতে বিচ্ছিল হইয়াছিল বলিয়া উহা 'কাগমারি মাঠেই সমাহিত করা হইয়াছে। শত শত লােকে এখণও চারি শহীদের সজায়ে ভিয়ারত করিয়া থাকেন। বালিয়া-বাসন্তিতে সোছলেম গৌরব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইলে, ওথাকার নাম হছরতে-ক্রফারা শরীক রাখা হয়।

#### ফুরফুরা নাম হইবার কারণ

মাওলানা শামছুল-ওলামা গোলাস ছাল্যানি (রা:) বলেন.
ফুরফুরা এই শব্দ ু ু ু ইছে উৎপন্ন হইরাছে, ইছার জর্থ
পূর্ণ আনন্দ। মুছলমানগণ এই জঞ্জল দ্থল করিয়া পূর্ণ আনন্দ
লাভ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বল্লান, ইছার মূল ছিল ু ু
ফারে কারাহ, উহার কর্থ জাকজমকমন্ত আনন্দ।

আবার কেহ কেচ বলেন, "ফ্রফ্রা" হইতে এইনাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার অর্থ জ্ঞান, এই অঞ্চল মুসল্মানের জ্ঞান অধিকার ভুক্ত হইয়াছিল।

পূর্ব্ব কথিত শহীদ মোছলেম সৈতাগণকে যে স্থানে গোর দেওরা হইয়াছিল, তাহা "গঞ্জে শোংদো" বলিয়া আখ্যাত। সেই সময় তথাকার বহু হিন্দু এছলাম ধর্মা গ্রহণ করে। দিল্লীর তদানিন্তন বাদশাহ এই সংবাদ অবগত হইয়া বজদেশের নবাব সাংহবের নিক্ট এই মধ্যে আদেশ দিলেন যে, যেন তথাকার লোকদিগকে 'জারগীর' প্রদান করা হয়। নবাব সাহেব তাঁহাদিগকে জায়গীর. নিক্ষর জ্ঞমি ও দামাতা কর বিশিষ্ট বহু জ্ঞমি দিলেন। উক্ত নিক্ষর জুমি 'আয়ুমা' এবং উহার মালিক আয়ুমাদার নামে অভিহিত। বর্তমানে হজরতে ফুরফুরা শরীফ, তেলপাড়া মহাল্লা রামপাড়া, আকুনি, বাধপুর, কোতবপুর, সীতাপুর গাজীপুর স্থফিজগল প্রভৃতি বহুস্থানে 'আয়ম্যদারগণ' বস্তি স্থাপন করিয়া দীর্ঘ দিন হইতে অবস্থান করিতেছেন। হজরত শাহ দৈয়দ হোছেন বোধারী (রাঃ) প্রথমতঃ দৈতানহ ভূফিকসলে অবস্থান করেন। যুদ্ধে জয়লাভ করিবার পর উক্ত স্থানে বহু আবেদ'ও ছুফি' সৈম্ম বাস করিয়া-ছিলেন বলিয়া ঐস্থান ছুফি-ছঙ্গল নামে অভিহিত। বর্ত্তমানে হজরত শাহ দৈয়দ হোদেন বোখারির মজার ফুরফুরা শরীকের পশ্চিম প্রান্তে বেলপাড়া মহাল্লায় প্রাচীর-বেছিত অবস্থায় আছে। এতদ্বাতীত ফুরফুরা শরীফে বহু অলি, গওছ, কোডোব, আবদাল. মাওলানা, মৌলবি ও মুনশীর মজার আছে। মাওলানা মনছুর বাগদাদী সাহেবের মজার শরীফ হুগলী জেলার অন্তর্গত কুফনগর মোল্লা পাড়ায় অবস্থিত।

আমিরোশ-শরিয়ত, মোজাদেদে-জানান, হাদিয়ে মিল্লাত অদীন হজরত শাহ ছুফি মাওলানা পীর মোহম্মদ আব্বকর ছিদিকি সাহেবের বংশ পরিচয়—

#### বংশ পবিচয়

মরত্ম হজরত পীর সাহেব হজরত নবি (ছা:)এর প্রথম খান ফা হজরত আবৃবকর ছিদ্দিক (রা:)এর বংশধর. এই হেতু তিনি ছিদ্দিক উপাধিতে ভূষিত হইয়া থাকেন। (১) তাঁবার নাম আবৃবকর, হজরত নবি (ছা:) স্বপ্ন যোগে তাঁহার নাম আবৃতল্লাহ রাখিয়াছিলেন, ইহার বিবরণ যথা স্থানে পাইবেন। (২) তাঁহার ওয়ালেদ হাজি মৌলবি মথত্ম আবৃত্লা মোক্তাদের, (কা:) ইনি একজন কাগ্লামত বিশিষ্ট ওলী ছিলেন।

केंडिया क्याह्म प्रशंहर प्रकार हिलाहर

| 13          |                                                                                  |                                                    |                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| **          | 1 3                                                                              |                                                    | 81                                                       |
| **          | ,,                                                                               |                                                    | @ 1                                                      |
| 17          | • 11                                                                             |                                                    | <b>७</b> ।                                               |
| <b>)</b> 1  | ,,                                                                               |                                                    | 91                                                       |
|             |                                                                                  |                                                    |                                                          |
| ,.          | ••                                                                               | •                                                  | b 1                                                      |
| "           | 31                                                                               |                                                    | ا ھ                                                      |
| **          | ,,                                                                               |                                                    | > 1                                                      |
| , • , • • · | **                                                                               |                                                    | 22.1                                                     |
| ,,          | **                                                                               |                                                    | 25 1                                                     |
| ,,          | **                                                                               |                                                    | 701                                                      |
| **          | 1,                                                                               |                                                    | 78 1                                                     |
| ,,          | . 29                                                                             |                                                    | 201                                                      |
| 19          | 32                                                                               | *                                                  | १ ७८                                                     |
| ,,          | 13 ° '                                                                           |                                                    | 1.84                                                     |
| . ,,        | ,,                                                                               | •                                                  | 721                                                      |
| ,,          | 33                                                                               |                                                    | ا ھڙ                                                     |
|             | 31<br>31<br>32<br>32<br>32<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33 | 32 23 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 | 12 21 22 22 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 |

| २०।    | · ভাহার    | <b>ध</b> यु१टल ५ | শাহজাহান               |
|--------|------------|------------------|------------------------|
| 451    |            | ,,               | খাজা মোহমুদীন          |
| २२ ।   | <b>?</b> > | "                | শাহ হ্লাহেদ            |
| २७।    | . **       | ,,               | শাহ আরেফ বিল্লাহ       |
| २८।    | ** .       | "                | শাহ আছগার              |
| 201    | >>         | ,,               | শেখ আমজাদ              |
| २७।    | . >>       | . 27             | শেষ আহমদ মোহাদেছ       |
| 2911   | <b>»</b>   | "                | থাজা আবত্র রচিম        |
| २৮।    | **         | ,,               | খাজা হজরত আবহুর রহ্মান |
| २२ ।   | ,,         | "                | কাছেম                  |
| O•   . | ,,         | . 33             | মোহাম্মদ               |
|        |            |                  |                        |

৩১। আমিরোল-মোমেনিন হজরত আবৃবকর ছিদিক নবি (ছাঃ)এর প্রথম খলিফা।

#### মাওলানা হাজী মোস্তফা মাদানি (রঃ)

ইনি ক্রক্রার হজরত পীরসাহেবের পূর্বপুরুষগণের ৬৪ পুরুষ, ক্রফ্রা শরিকের মিঞা সাহেব মহালাতে তাঁহার জনা হয়। ইনি একজন জবরদস্ত অলী ও বিভার সাগর ছিলেন। তাঁহার পিতা হজরত মাওলানা খেজের (কোঃ) এত্তেকাল করিলে, তাঁহার চাচাত ভাই হজরত মাওলানা আবহুল্লাহ আবদাল (কোঃ)কে সঙ্গে ইনি লইয়া বিভা শিক্ষার্থে দিল্লী অভিমুখে যাতা করেন। এই সময়ে তাঁহাদের বয়দ প্রায় ১৭ বংসর। তাঁহারা যমুনা নদী তটে উপস্থিত হইলে, হজরত 'খেজের' (আঃ)এর সাক্ষাং লাভ করেন। ঘটনাক্রমে উক্ত সময়ে হজরত মোজাদেদ আলফে ছানি হজরত আহমদ ছারহান্দী (রঃ)ব পুত্র হজরত মাওলানা মাছুম (য়ঃ) দিল্লীর বাদশাহ আলমণীর (সম্রাট আউরসজেব) তাঁহার নিকট মুরিদ্র হওয়ার অভিপ্রায়ে উপস্থিত হইরাছিলেন। হজরত মা'ছুম রাব্বানী (য়ঃ).

বাদশাহকে বলিলেন, আমি এখন আপনাকে মুরিদ করিতে পারিব না, কিছুক্ষণ অপ্রেক্ষা করুন। কারণ বাঙ্গ লা দেশ হটতে তুইটি বাঘ আসিতেছেন। উপস্থিত জনগণ তাঁহাদের উপস্থিতির জন্ম নছ-জেদের বাহিরে গিখা পথের দিকে ব্যক্তভাবে চাহিয়া রহিলেন। একটু পরে তাঁহারা তুইজন অবসন্ধ দেহে তথায় উপস্থিত হটলেন। হজরত মা'ছুম (রঃ) তাঁহাদিগকে অভার্থনা করার পরে উপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহায়া বা-আদ্ব উত্তর করিলেন, আমরা এলম শিক্ষা উদ্দেশ্যে এবং আপনার নিকট মুরিদ হত্যার অভিপ্রায়ে উপস্থিত হইয়াছি।

ত্তিনি হছরত আবতলাহ আবদালকে বলিলেন, বাবা, ভোমার মনোবাঞ্চা 'ফেলেওয়ারি' শরিফে পূর্ণ ইইবে। অতঃপর তিনি চজরত মোস্তফা মাদানী ও জালমগীর বাদশাহকে মুরিদ করি-লেন। হজরত মা'ছুম (রঃ) হছরত আবছুলাহ আবদালকে এক-রাত্রে শাহি কোত্র খানার কেতাবগুলি দর্শন করাইয়া পাঠ-করিতে বলেন, ঐ সমস্ত কেতাব পাঠ করিয়া অতাল্ল সময়ে তিনি 'এলন' শিক্ষা করিতে শিক্ষা করিতে সমর্থ হটলেন। ইহা কারামত, এইরূপ কারামতের নজির প্রাচীন পীরগণের জীবনীতে পাওরা যায়। অনন্তর তিনি পত্রসহ তাঁহাকে ফেলেওয়ার শরিফের 'হজরতের' নিকট প্রেরণ করিলেন। হজরত মোছফা সাহেরকে निटकत (यपमरा छान पिटलन जवर कारहती ए वाराजनी छेल्य এলম শিক্ষা দিয়। নিজের সঙ্গে হডেজ লইয়া যান। তুলা হইতে প্রক্রাবর্ত্তন করার পরে 'মদনী' উপাধি প্রদান করতঃ বাছালা বিহার ও উড়িয়ার 'কোডব' নির্দেশ করিয়া বিদায় দেন। ইনি স্বদেশের উরতি কল্পে ও এশায়াত-এছলামে সর্বাদা নিমগ্ন থাকি-তেন। ইনি ফুরফুরা শরিফে উপস্থিত হইয়া প্রথম দিনে জানিতে

পারেন যে, চারি শহীদের আস্তানাতে 'কাওয়ালী ও বাছাদীর মছিলশ হইয়া থাকে। ইহাতে তাঁহার প্রাণ অত্যন্ত ব্যথিত ইইয়া উঠিল। পর দিবশ সমবেত জনমণ্ডলী-কাওয়ালী ও বাছা প্রভৃতি আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গেই বাজ যন্ত্রটী বিদীর্ণ হইয়া গেল. পরে আরও তুইটি বাল্ল যন্ত্র আনর্ম করা ১ইলে, উহাও নই হইরা যাওয়ায় বাজ বন্ধ হুইয়া যায়। সেই রাত্রে আন্তানার খাদেমকে কে যেন বলিতেছেন, যে নির্কোধ। তোরা কি জানিসনে কাওয়ালী ख वाजामि वाकान शताम । वाजयस विमीर्न इत्याहि, देश शकी মাওলানা শাহ মোন্তফ। মদনী (রঃ) সাহেবের কারামত। সেই হইতে ভথার কাওয়ালী বাতাদি বন চইয়া যায়। যখন ডিনি বঙ্গদেশ হেদাএত করিতেছিলেন, তথন দিল্লীর বাদশাহ আলমণীর তাঁহাকে সমগ্র বঙ্গদেশ প্রদান করিতে চাহিয়া ছিলেন, কিন্তু তিনি সে দিকে ভ্রাক্ষেপ করেন নাই। ইনি সৈন্তদিগকে ও অন্যান্ত লোক-দিগকে হেদায়েত করা উদ্দেশ্যে এবং অক্সান্ত প্রয়োজন অনুসারে মেদিনীপুরের কেল্লায় অবস্থান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, বাদশাহ তাঁহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ করেন। তিনি উক্ত কেল্লাতে অবস্থান পূর্বক যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন করিভেন। তাঁহার হোজরা শরিফ উক্ত কেল্লার মধ্যেই ছিল, এস্কেকাল করিবার পর তথার তাঁহাকে সমাহিত করা হয়, এখনও সেখানে মজার শরীফ ও গৃহাদি বিরাজমান আছে। তাঁহার নামামুসারে উক্ত স্থানের নাম মাদিনীপুর হইখাছে কিন্ত বর্ত্তমানে ইহাকে মেদিনীপুরে রূপান্তরিত করিয়াছে। বাদশাৰ আলমগীর তাঁহাকে প্রায় সাড়ে পাঁচশত বিঘা নিম্বর জমি প্রদান করিয়াছিলেন, আলমগীর বাদখাহ মাওলানা মোভফা মদনির পীর ভাই ছিলেন। ফুরফ্রা শরীকের চিঞা পাছেব মহাল্লার সন্নিকটে তাঁহার পূর্বে বসত বাটীর ভগ্নাবশেষ অভাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

হল্পরত মা'লুম সাহেব জাঁহার নিকট ছুইখানা পত্র লিথিয়াছিলেন

যাহা তাঁহার মকত্বাতে শরিফের মধ্যে ২২।৬২ মকত্বে সরিবেশিত হুইয়াছে। উল্লিখিত পত্রদায়র দ্বারা হজরত মাওলানা মোক্তর্মা মদানীর উচ্চ দরজার কথা বুঝা যায়। উক্ত পত্রদ্ধ মাওলানা আবছল মা'বুদ মরক্তম সাহেব লিখিত ভাওয়ানহেওমরি' কেতাবে লিখিত আছে। রওজাকইউমিয়া কেতাবে তাঁহাকে মা'ছুম সাহেবের খলিফা বলিয়া উল্লেখ করা হুইয়াছে।

#### ফুরফুরার হজরত কোতবোল–আলম

আমিরোশ শরিয়ত পার সাতেবের

#### বাল্য জীবন।

মাওলানা আবছল না'বুদ সাহেবকৃত উক্ত ছন্ত্রানেছে ওমরিতে.
আছে, হজরত মৌলানা নােস্তফা মানানী-কাশফ দ্বারা অবগত
ইইয়া ভবিশ্ববাণী করিয়াছিলেন যে, আমার বংশধরগণের মধাে ৬ষ্ট
পুক্রে আমার তুলা এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে, তাহার দ্বারা বক্ষ্ণ
দেশের শেরক, কোফর ও বেদ্য়াত দুনীভূত ইইয়া যাইবে, বরং
হিন্দুস্থান ও আরবে তাহার ফয়েজ দ্বারি হইবে। সহস্র সহস্রলোক
তাহার খাঁটী মুরিদ হইবে। হজরত মৌলানা মোস্তফা মাদানী
সাহেব ইহাতে ফ্রফ্রার হলরত পীর কেবলা সাথেবের
কোত্রেজামান ও মোজাদেদে জামান হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত
করিয়াছেন।কোন কোন লােক ইহাতে গায়ের জানার দাবি দলিয়া
হৈ চৈ আরস্ত করেন। কিন্ত ইহা গায়েব জানার দাবি দলিয়া
হৈ চৈ আরস্ত করেন। কিন্ত ইহা গায়েব জানার দাবি নহে।
আল্লাহতায়ালা, কোন কথা অলী দরবেশদিগকে এলহাম কিম্বা
কাশ্যে কর্ত্ব অবগত করাইয়া দিয়া থাকেন, ইহা গায়েব নহে,
ইহাকে কাশ্যে বলা হয়।

्र भोतरह-रक्षकरह वाकवत्र, ১৮৫ शृष्ठी ;— و با لجملة فالعلم بالغبب اسر تفرد به سبحانه و لا شبيل البه للعباد الا باءلام منه و الهام بطريق المعجزة او الكرامة 🗗

মূল কথা গায়েবের এলম আল্লাহ-পাকের বিশিষ্ট রিষয় বানদাগণের তৎসম্বন্ধে কোন অধিকার নাই, কিন্তু মোজেন্দা কিমা কারামত স্বরূপ ইহা খোদা কর্তৃক অবগত হইয়া এবং এলহাম প্রাপ্ত হইয়া জানা সম্ভব হয়।

ছওয়ানেহে-ওমরিতে আছে;—

হ'জরত পীর সাহেব ১২৬০ হিজরীতে হুগলী জেলার অধীন
ফুরফুরা শরীফে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ওয়ালেদ সাহেবের
নাম জনাব মাওলানা হাজী আবহুল মোলোদের সাহেব। তাঁহার
মাতার নাম মোছান্মাৎ মহব্বতুরেছা থাতুন। হজরত পীর
সাহেবের বরস ৯ মাস হইলে, তাঁহার ওয়ালেদ আফেলাদ এস্কেলাল
করেন। তিনি স্নেহময়ী জননীর ক্রোড়ে প্রতিপালিত ইইডে
থাকেন। সেই সময় রাজভাষা ইংরাজির মর্য্যাদা অধিক ছিল।
আরও হজরত পীর সাহেব তীক্ষ মেধাশল্তি সম্পন্ন ছিলেন, এই
হেতু লোকেরা তাঁহাকে ইংরাজি শিক্ষা করিতে উৎসাহিত করেন।
হজরত পীর সাহেব প্রথমতঃ ইংরাজি শিক্ষা করিতে উপত হইলেন;
কিন্তু আলাহতায়ালার উদ্দেশ্য অন্য প্রকার ছিল। আলাহতায়ালা
ভাঁহাকে রোজ আজল হইতে যে বিশিষ্ট কার্য্যের জন্ম মনোনীত
করিয়াছিলেন, তাহার বিপরীত পথে তিনি কি করিয়া চলিবেন?
এইহেতু স্প্রযোগে ইংরাজি পড়া তাঁহার পক্ষে নিষ্কির হইল।

হন্তরত পীর কেবলা সাহেবের ওয়ালেদা মাজেদা সাহেব রেওয়াএত কবিয়াছেন, আমি এক রাত্রে স্বপ্নে দেখিতে পাইলাম, হন্তরত কোতবোল এরশাদ হাজী মাওলানা মোক্তফা মাদানী সাহেব একখানা ছুরি লইয়া আমার কলিজার টুকরা আবৃবক্ষের উদর ফাডিয়া ফেলিভেছেন, আমি রোদন করিছে করিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া আরজ করিলাম আব্ব জান, আমার পুত্রের কি দোষ হইল যে, আপনি ভাহার সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার করিতেছেন? তহত্তবে ভিনি বলিলেন, সে বিজ্ঞাতীয়া ভাষা শিক্ষা করিতেছে, এই পেতৃ আমি উহা বাহির করিয়া ফেলিভোছ।

আরও একটা রেওয়াএতে আছে, একদিবস হজরত পীর সাথেব স্থামোগে দেখিতেছিলেন যে, একটা জানাজা উপাস্থত হইয়ছে ইব্রুছের বড় বড় অলিউল্লাহ তথার সমবেত হইয়ছের, করং নবি (ছাঃ) তথার শুভাগনণ করিয়াছেন। হজরত পীর সাহেব বখন উত্ত জামায়াতে উপাস্থত হইতে ইচ্ছা করিলেন, তখন হজরত নবি (ছাঃ) বলিলেন, যদি তুমি এই শামায়াতে উপস্থিত হইতে ইচ্ছা কর, তবে বিজ্ঞাতীয় ভাষা শিক্ষা পরিভাগে করিতে হইবে। সেই হইতে তিনি উহা ভাগে করেন।

লেখক বলেন. ছওয়ানেহে ওমরি' লিখিত উক্ত রেভরাএডদ্বরের অর্থ ইহা নহে যে, ইংরাজি শিক্ষা করা নাজারেজ, ইহার উদ্দেশ্য এই যে পরিণামে যিনি জামানার মোজাদ্দেদ হইবেন, তাহার পক্ষে আরিবি, কোরআন, হাদিছ, তফছির ও কেক্হ ইত্যাদি শিক্ষা ত্যাগ করত: কেবল ইংরাজি শিক্ষা করা সঙ্গত হইবে না।

কোরআন শরিফে আছে:-

M.

ř.

八

و من أياته اختلاف السنتكم و الوانكم \*

"তাল্লাহতাথালার নিদর্শনাবালীর মধ্যে ডোমাদের ভাষা ও ভোমাদের রং বিভিন্ন হওয়া।"

ইহাতে বুঝা যায় ইংরাজি ইত্যাদি সমস্ত ভাষা আল্লাহতায়ালার স্জিত, মেশকাতের ৩৯৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, হজরত নবি (ছা:) হজরত জায়েদ-বেনে ছাবেক নামক ছাহাবাকে ইত্দীদিণের ভাষা শিক্ষা করিতে আদেশ করিষাছিলেন।

মোলা আলি কারি উহার টীকা মেরকাতে লিখিরাছেন :--

لا يعرف فى الشرع تحريم لغة من اللغات سريانية او عبرانية هنديـة او تركية او فارسيـة نعم يعد من اللغوو مما لا يعنى و هو مذموم عند ارباب الكمال الا اذا ترتب عليـه فائدة في ـ يستحب كما يسفاد من الحديث \*

"শরিয়তে ছুরইয়ানি, এবরানি, হিন্দী তুর্কি কিন্তা ফার্সি কোন
ভাষা শিক্ষা করা হারাম হওয়া প্রমাণিত হয় নাই; অব্শু উহা
অতিরিক্ত ও অনাবশুকায় বলিয়া গণ্য হইবে, ইহা কামেললোকদিগের নিকট দোষনীয় বলিয়া বিবেচিত হইলেও যদি উহাতে
কোন প্রকার লাভের সম্ভাবনা থাকে, তবে মোস্তাহাব হইবে,
যেরপ হাদিছ হইতে বুঝা যাইতেছে।"

মূল কথা যদিও একজন জামানার মোজাদেনদের পক্ষে কেবল ইংরাজি শিক্ষা করা শোভনীয় নহে, কিন্তু তাই বলিয়া উহা শিক্ষা করা যে মোবাহ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। হজরত পীর সাহেব এই জন্ম চির্দিন নিউন্ধীম মাজাছার সমর্থন করিতেন।

#### হজরত পীর সাহেবের পাঠ্য জীবন

অতঃপর হজরত পার সাহেব ইংরাঞ্চি পড়া ত্যাগ করিয়া আরবী ফারদী প্রভৃতি দানি এলেম শিক্ষা করিতে থাকেন, তিনি প্রথমে সিতাপুর মাদ্রাছা এবং পরে হুগলী মোহছোনিয়া মাদ্রাছাতে আরবী ভাষা অধ্যায়ন করিতে আরম্ভ করেন, উক্ত মাদ্রাছাতে জ্বামায়াতে-উলা অধ্যায়ন সমাপ্ত করিয়া কলিকাতা সিন্দুরিয়া পট্টি মছজেদে মাওলানা-হাকেজ জামালদিন সাহেবের নিকট হাদিছ ও ভক্তিরের দওরা থতম করেন। হাফেজ জামালুদিন সাহেব মোজাদেদ হঙ্গরত সৈয়দ আহমদ বেরেলী (রঃ)র খান খলিফা ও প্রধান মোজাহেদ ছিলেন। তৎপরে হুজুরত পীর সাহেব নাথোদা মছজেদে বেলাএতি মাওলানার নিকট মান্তেক, হেকমত ইত্যাদি এলম সমার্পন করেন।

খোদার ফব্দল ও করমে তিনি ২৩ কিম্বা ২৪ বংসর বর্গে সমস্ত প্রকার এলম আয়ত্ত করিয়া বিল্পার সাগর হইয়া পড়িংশেন। তৎপরে তিনি মক্কা শরীফ ও মদিনা শরীফে কিছুদিন পড়িয়া চারাশটি হাদিছের কেভাবের ছনদ লাভ করেন।

ইহার পরে তিনি বহু ছল'ভ কেতাব সংগ্র করিয়া ধারা-বাহিক ১৮ বংসর অধ্যায়ন করেন।

হজরত নবি (ছাঃ)এর মন্ধার শরিফের মেজাবের হজরত সৈয়দ মাওলানা শায়খোদালাএল আমিন রেজওয়ান কর্ক ইজরত পার সাহেব কেবলা নিম্নোক্ত চল্লিশ থানি হাদিছের কেতাবের ছনদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন:—

(১) ছহিহ বোধারি, (২) ছহিহ মোছলেম. (৩) ছোনানে আবৃদাউদ. (৪) ছোনানে তের মেজি, (৫) ছোনানে নাছ য়ি, (৬) ছোনানে এবনো-মাজা, (৭) মোয়াজায়ে-এমাম মালেক, (৮) মোছনাদে এমাম আবৃহানিকা (৯) মোছনাদে এমাম শাফেয়ি (১০) মোছনাদে এমাম আহমদ (১১) মোছনাদে দারমি (১২) মোছনাদে আবৃদাউদ ভায়ালাছি (১৩) মোছনাদে আব্দাউদ ভায়ালাছি (১৩) মোছনাদে আব্দাউদ ভায়ালাছি (১৩) মোছনাদে বাজ্জার্জ (১৬) মোছনাদে আবৃইয়ালি মুছেলি (১৭) ছহিহ এবনে হাব্বান (১৮) ছহিহ এবনে ধোজায়মা (১৯) মোছায়াফে আবহর রাজ্জাক (২০) মেশকাভোল-আন ওয়ার লিশ-শায়থেল আক্বর রাজ্জাক (২০) মেশকাভোল-আন ওয়ার লিশ-শায়থেল আকবর (২১) ছোনানে আবৃ মোছলেমেল কাশি (২২) মোছনাদে ছইদ বেনে মনছুর (২৩) মোছলাফে এবনো আবি-শায়বা (২৪) ছোনানে বয়হকিয়ে-কোবরা (২৫) ভারিখে এবনো-আছাকের (২৬) ভারিখে এইয়া বেনে মঈন (২৭) দোফার্মেক জৌ এয়াজ (২৮) শারহোছ-ছুয়াহ লেল-বাগাবি, (২৯) আজ-জোহদো অদকায়েক লে-এবদে মোবারক, (৩০)

12

নওরাদোরোল-ওছুল লেল-হাকিমেত্তেরমেজি, (৩১) কেভাবোদ্দোরালেত্তেবরাণি. (৩২) আকছাল-এলমে অল-আমালে লেলখতিব। (৩৩) মোস্তাখ্রেজে এছমাইল আলাছহিহেল-বোখারি
(৩৪) মোন্তাপরেক লেল-হাকেম, (৩৫) আলফারাজো বা'দাশ,
শেদ্দাহ্লে-এবনে আবিদ্দ্রেইয়া, (৩৬) মোস্তাখ্রেজেমাবিওরানা
আলা-ছহিহে-মোছলেম, (৩৭) তুলইয়া লে-আবি নইম, (৩৮)
জিয়াদোল-মোছাল-ছালাতে লে-জালালদিন ছিউতি, (৩৯) আজজোরিয়াভো-তাঙেরা, (৪০) আমালোল ইয়াওমে-অল্লায়লাতে
লে-আবিছল্লি।

এই এল্মে-জাহিরী বাহীত খোদা তাঁহাকে এল্মে-লাছ্রিও প্রদান করিয়াছিলেন। এক দিবস হজরত পীর সাহেব স্থাখোগে দেখিলেন যে, হজরত নবি (ছা:) অগ্রে সপ্রে গমন করিতেছেন, প্রার তিনি তাঁহার প্রভাৱে প্রভাতে চলিতে চলিতে নানাবিধ মছলা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। এইহেতু আল্লাহণায়ালা তাঁহাকে কেকহের খনি বানাইয়াছিলেন। বড় বড় আলেমগণ তাঁহার নিকট মছ্লা জিজ্ঞাসা করিতেন, আর ভিনি বিন্দুমাত্র চিন্তা না করিয়া ও কেতাব না দেখিয়া জওয়াব দিতেন।

ৰখন তিনি হুগলী মালাছা বোর্ডিংয়ে অবস্থান করিতেন, তথন সেই পাঠা অবস্থাতে অধিকাংশ রাত্রে চারি তরিকার নেছবত (ক্রেজ) আপনা আপনি ভাঁহার অন্তরে নিক্ষিপ্ত হইত, এবং উচ্চ ক্রেজ তাঁহাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিত।

যখন যে তরিকার নেছবত তাঁহার অন্তরে নিক্ষিপ্ত হইত, তখন ভিনি অধীৰ হইয়া সেই তরিকার জেক্র কবিতেন। হজরত পাঁর সাহেব ৰলিয়াছেন, আমি অনেক সময় রাত্রে হুগলী বোর্ডিং হইছে বাহির হইয়া জেকর করিছে করিছে সমস্ত গলি-কুচা ভ্রমণ করিতাম। সেই সময় একটি নূর সামার মন্তক হইতে পা পর্যান্ত

বেপ্টন কৰিয়া লইত এবং উহার মধ্যে আমায় আজা বিশ্বতি ঘটিত। অনেক সময় আমার 'জজবা' হইত (জজ্বার অর্থ উর্দ্ধ জগতের দিকে রুহের আকর্ষণ হওয়া)। হজরত পীর সাহেব রাত্রে অনেক বাজুর্নের গোর জিয়ারত করিয়া বেড়াইতেন। অনেক সময় রাত্রে ময়দানে জেকরে জলি করিতে কারতে সারা রাত্রি কাটাইয়া দিতেন। তিনি ফুরফুরা শরিফের পশ্চিম দিকস্থ ধোনপোতা নামক স্থানে অনেক সমস্ব রাত্রিতে বসিয়া জলি জেকই করিতেন। তাঁহার সেই জেকর করা স্থানে লোকের। একটি সদগাহ বানাইয়া লাইয়াছেন।

হজৰত পীর সাহেন কেবলার

#### তরিকতের বয়য়ত লাভ ও খেলাফত

লাভের বিবরণ

হজরত পীর সাহেব, হজরত আলি (রাঃ), হজরত ফাতেমা (রাঃ), নবি (ছাঃ) ও হজরত ক্রিবরাইল (আঃ) এর নিকট হইতে বাতিনি বয়য়ত লাভ করিয়াছিলেন। হজরত পীর সাহেব বলিয়াছেন, স্বপ্রযোগে হজরত আলি (রাঃ) আমাকে তথবা করাইয়াছিলেন। আরও আমি স্বপ্রযোগে দেখিয়াছিলাম যে, একটি জঙ্গলে একটি গোলাকার পরিছের স্থান আছে, তথায় হজরত ফাতেমা (রাঃ) বিসয়া আছেন, তিনি আমাকে বলিলেন, বাবা, তুমি তথবা কর সেই সময় তথবার ফয়েজ আমার মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল।"

ফুরফার। শরিফের অধীন গোপাল নগর মহালার ঈদ্গাহে হল্পরত পীর সাহেব কাশ্ফ ভাবে দেখিয়াছিলেন যে, তথায় ভল্লরত নবি (ছা:) হজরত জিবরাইল (আঃ) সহ অবস্থান করিতেছেন, হল্পরত জিবরাইল (আঃ) অনিমেষ নেত্রে তাঁহার দিকে নিরীক্ষণ করিতে-ছেন। সেই সময় তাঁহার মধ্যে থাস ফয়েজ প্রকাশিত হইয়াছিল। কেহ কেহ হজরত ফাতেমা (রাঃ) ইইতে তওবার ফয়েজ লাভ ও হজরত জিবরাইল (আঃ) এর জিয়ারত লাভ সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়া থাকেন, ইহার উত্তর এই যে, হজরত নোজাদ্দেদ সৈয়দ আহমদ বেরেলবি (কোঃ) এর মলফুজাত 'ছেরাতোল-মোন্তাকিম' কেতাবের ১৫০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, "এক দিবস উক্ত মোজাদ্দেদ সাহেব হজরত আলি (রাঃ) ও হজরত ফাতেমা জোহরা (রাঃ)কে স্বায়ে দেখিলেন যে, হজরত আলি যেন তাঁহাকে নিজের মোবারক হাতে গোছল দিতেন এবং তাঁহার শরীরকৈ ভালরপে ধোয়াইয়া দিতেছেন, যেরাপ পিত। প্রকে ধোয়াইয়া থাকে। আর হজরত ফতেমা জোহরা (রাঃ) নিজ মোবারক হাতে একখানা অতি মূল্যান কাপড় তাঁহাকে পরিধান করাইয়া দিলেন। এই জন্ম ভাহার

মাওলানা কারামত আলি সাহেব মোকাশাফ্রতে রহমত কেতাবের ২৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন; 'হজরত দৈয়দ সাহেব এক রাত্রে হলরত আলি (রা:) ও হজরত ফাতেমা (রা:)কে স্বপ্ন দেখিয়া ছিলেন এবং ওঁহারা উভয়ে উক্ত দৈয়দ ছাহেবকে স্বপ্নে গোছল দিয়াছিলেন।''

যথন ইজরত মোজাদেদ সাহেব ইজরত ফাডেমা (রা:)কে দেখিয়াছিলেন, তখন ফুরতুরায় হজরত তাঁহাকে অপ দেখিতে পাইলেন, ইহা আশ্চর্যোর বিষয় বা অসম্ভব হইবেন কেন ?

আরও ছেরাভোল-মোস্তাকিম, ১৫০ পৃষ্ঠা ;—

'হজরত সৈয়দ সাহেৰ খোদাতায়ালার নিকট ইইছে বাতেনি ষয়য়ত হাছেল করিয়াছিলেন।''

এক্ষেত্রে ফুরফুরার হজরতের পক্ষে হজরত জিবমাইল (আ:) এর নিকট হইতে বাতেনি বয়য়ত হাছেল করা অসম্ভব হইবে কেন ! তফছিরে-রুহোল মায়ানি, ৭/৬৪/৬৫ পৃষ্ঠা ঃ—

"এমাম গাজ্জালী 'মোনকেজ মেনাদ্দালাল' কেতাবে উপরোক্ত পীরগণের প্রশংসা উপলক্ষে বলিয়াছেন, পীর ওলিগণ চৈতন্ত অবস্থাতে ফেরেশতা ও নবীগণের রুহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের আওয়াক্ত গুনিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকট হইতে অনেক ফায়েদা (ফলোদায়ক বিষয়) লাভ করিয়া থাকেন তাঁহাদের আকৃতি ও রুহানি ছুরত দেখার পরে ইহাদের দরজা এত উল্লভ হয় যে, যাহা বর্ণনা করা ছুরহ।"

তাঁহার শিশ্য কাজি আব্বকর আরাবি মালিকি কান্থনোত্তাবিল কেতাবে লিখিরাছেন, ছুফিগণের মত এই যে, যখন মন্থার নকছ ও দেল পাক হইরা যায়, এলম ও আমল দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সর্বদা খোদাতায়ালার ধেয়ানে উন্মত হয়, ছনইয়ার সর্ব সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন হইয়া যায়, তখন তাঁহার দেল খুলিয়া যায়, এই অবস্থায় সে ফেরেশতাগণকে দেখিতে পায়, তাহাদের কথা শুনিতে পায়।

লোকের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, (হজরত) (ছাঃ)
এর এস্তেকালের পরে হজরত জিবরাইল (জাঃ) জমিতে নাজিল
হইবেন না, এই দাবির কোন দলীল নাই। তেবরাণীর একটি
হাদিছ উক্ত মতটি রদ্ করিয়া দেয়।

হাদিছটি এই:—''গজরত বলিয়াছেন, আমি পছন্দ করি না বে,
কোন নাপাক ব্যক্তি ওজুনা করিয়া শুইয়া যায়, কেননা আমি
আশঙ্কা করি যে, সে ব্যক্তি (বে-ওজু) মরিয়া ঘাইবে এবং (হজ্করত)
জিবরাইল (আঃ) তাহার নিকট উপস্থিত গইবেন না।'' এই
হাদিছ বুঝা যায় যে, হল্করত জিবরাইল (আঃ) জমিতে নাজিল
হন এবং প্রত্যেক ইমানদাদের মৃত্যুকালে উপস্থিত হইয়া থাকেন—
যাহাকে আল্লাহতায়ালা পাকু (এজু) অবস্থাতে মারিয়া ফেলেন।

ছেরাতোল-মোন্তাকিমের ১০৬ পৃষ্ঠায় ও হজরত মা'ছুগ রাব্বানি (কোঃ)র 'ছবয়ে আছরার' কেতাবের ২২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, শোগলে-দওরার মোরাকাবা কালে ও ছায়রে আফাকিতে দাএরায়-এমকানের নিমু অর্দ্ধ দায়েরাতে ফেরেশতাগণের ও নবিগণের জিয়ারত লাভ হইয়া থাকে।

জাহেরি-নেছবত লাভের জন্ম জাহেরি বয়য়ত লাভ করা জারের, এই হেতু হজরত পীর সাহেব কোডবোল এরশাদ হজরত মাওলানা সৈয়দ শাহ ছুকি ফতেহ আলি সাহেবের নিকট বয়য়ত বরিয়া কাদরিয়া চিশভিয়া নক্শবন্দীয়া, মোজাদেদিয়া ও মোহয়দীয়া এই তরিকাগুলি সম্পূর্ণ রূপে শিক্ষা করত: খেলাফত লাভ ফরিয়ালিলন। হজরত ছুফি ফতেহ আলি সাহেব হজরত শায়খোলনাশায়ের ছুফি কুর মোহম্মদ নেজামপুরী সাহেবের খাস খলিফা ছিলেন, তিনি হজরত সৈয়দ আহমদ মোজাদেদেদ-বেরেলার খাস খলিফা ছিলেন। তিনি হজরত শাহ মাওলানা আবছল আজিজ মোহাদেছ দেহলবীর খলিফা ছিলেন। তিনি হজরত শাহ মাওলানা আবছল আজিজ মোহাদেছ দেহলবীর খলিফা ছিলেন। এইরূপ এই ছেলছেলা পুরুষ পরস্পরায় হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) পর্যান্ত পৌছিয়াছে। এই ছেলছেলার বিবরণ ছেজরা শরিফ বর্ণনা কালে জানিতে পারিবেন। হজরত সৈয়দ আহমদ সাহেবের পূর্ণ জীবনী কারা তে আহমদদীয়াতে লিখিত হইয়াছে।

হজরত কোতবোল-আকতাব

## ছুফি নুর মোহম্মদ ছাহেযের

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ইনি চট্টগ্রামের নেজামপুরের মলিইয়াশ প্রামের বাশিন্দা, ইনি ঢাকা দাএরা শরিফের ছুফি দা বের নিকট কাদেরিয়া ও চিশতিয়া তরিকা শিক্ষা সমাপন করতঃ কামেল হইয়াছিলেন পরপর ভিনি তিন রাত্রে স্বপ্নে দেখেন যে, হজরত নবি (ছাঃ) তাঁহাকে বলিতেছেন, হে মুর নোহান্দদ, আমার পুত্র সৈয়দ আহমদ বেরেলবী কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন, তুমি তাঁহার নিকট গিয়া শিক্ষা লাভ কর। ইহাতে তিনি কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া হজরত মোজাদেদ সাহেবের খেদমতে থাকিয়া অবশিষ্ট তরিকাগুলিতে কামেল-মোকাদেল হইয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার সঙ্গে জেহাদে যোগদান করতঃ 'গাজী হইয়াছিলেন। নেজামপুরের মাওলানা আবত্ল জাকার সাহেব বলিয়াছেন, কিছমত জফরা'বাদের মুনশী আবত্ল মজিদের মুখে শুনিয়াছি, একসময়ে

ছুফি তুর মোহদদে সাহেবকে শায়ির খালীর আবতুল আঞ্জিজ ভূঠয়া দাওত করিয়াছিলেন, মালিইয়াশ হইতে উহা ১১ মাইল দূরে! ভাজনাদে ঐ সময়ে অভিরিক্ত বর্ষা, ঝড় ও বক্সা ছিল। ভুইয়া ছাহেবের পালকী আসিতে দেরী হইতে লাগিল, ছুফি সাংহেব সঙ্গিদিগকৈ বলিলেন, আমার যাওয়া হয় কিনা সন্দেহ আছে। ভোমরা তথায় চলিয়া যাও। তাঁহারা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাক্তা দিয়া অনেক বিলম্বে ভূইয়া সাহেবের বাটীতে পৌছিয়া ভাষাকে ডাকিতে লাগিলেন। ইহাতে বাড়ীর লোকেরা বলিল, তিনি ছুফি সাহেবকে ৮টার সময় খাওয়াইয়া শ্রুন করিয়াছেন। তাঁথারা জিজ্ঞাসা করিলেন, ছুফি সাহেব কোপায় আছেন ! লোকেরা বলিল, তিনি দহলিজে নিজিত আছেন। লোকেরা বলিল, তিনি দহলিজে নিজত আছেন। সহচরেরা ইহা দেখিয়া আশ্চাধ্যন্তিত হইলেন। ইছাখালী নিবাসী মৌলবী একরাম আলী সাহেবংবলীয়াছেন, ভুফী সাহেবের একজন মুরীদ কৃটীর ঝুড়ী মস্তকে লইয়া পাহাড়ের পূর্বেধার দীয়া যাইভেছীল এমতাবস্থায় একটী বাঘ তাহার সম্মুখে প্রায় ২০ হাত চুরে উপস্থিত হয়। সে বাক্তি বলিল, খোদা। ছুফি ছাহেবের বরকতে আমাকে উদ্ধার কর। অমনি একটি বদনা উহার গলদেশে পতিত হইল, বাঘটি চীংকার করিতে করিতে চলিয়া গেল। লোকটি ছুফি সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া শুনিতে পাইল যে, তিবি আছরের প্রথম ওয়াক্ত ওজু করিতে করিতে বদনা ফেলিয়া মারিয়াছিলেন।

হব্জরত ছুফি সাহেব প্রথমে কলিকাতায় মিসরিগঞ্জে মৌলবী তৈয়ব ছাহেবের মছজেদের মধ্যস্থিত একটি হোষরাতে থাকিতেন। সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী হাজী খোদাবখন ছাহেব বলিয়াছেন, এক-দিন একটি দাড়ী শাশ্রুহীন হুন্দর যুবক রেশমী কাপড় পরিধান করতঃ উক্ত মছঞ্চেদে ছুফি ছাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে ছুফি সাহেব আস্তে আস্তে তাহার সহিত কথা বলিতে থাকেন সে তথা হইতে চলিয়া গেল, আমি তাহার পরিচয় জিজাসা করায় ছূফি সাহেব বনিলেন, "এই যুবক জ্বেন বাদশার পুত্র, বাদশাহ আমার মুরিদ, এই ছেলেটির বিবাহ কলা হইবে। এই হেতু আমাকে দাওত করিতে আসিয়াছে। তুমি কল্য জ্বেনের দেশে আমার সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা করিলে, ফজরে এই মছজেদে উপস্থিত হইবে।" আমি ফন্সরে তথায় উপস্থিত হইলে হইলে, ছুফি সাহেব আমাকে চক্ষু বন্ধ করিতে বলিলেন। কিছুক্ষণ চক্ষু বন্ধ করিয়া থাকার পরে তিনি চক্ষ্ খুলিতে বলিলেন আমি চক্ষু খুলিয়া দেখি যে, আমরা উভয়ে জ্বেনের দেশে উপস্থিত হইয়াছি। ছূফি সাহেব উক্ত যুবকের বিবাহ পড়াইয়া দিলেন, অতঃপর তিনি আমাকে পুনরায় চকু বন্ধ করিতে বলেন, কিছুক্ষণ পরে চক্ষু থুলিয়া দেখি, আমি মৌলবী তৈয়ব ছাহেবের মছজেদে বসিয়া আছী।

অনেক বীশ্বাসী লোকের নীকট গুনা গীয়াছে, স্মানাহী বীজোহের

সময় পুলিশ প্রহরীরা ছুফি সাহেবের চারি দিকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু ভিনি সেই রাত্রেই অদৃশ্য ভাবে চট্টগ্রাম কিম্বা সিলুহেটে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

তাঁহার অন্যান্য কারামতের কথা বঙ্গ আসামের পীর আওলিয়া কাহিনী ও 'মাওলানার জীবনী' পুস্তকে জানিতে পারিবেন। তাঁহার প্রধান খলিফা মাওলানা ছূফি ফ:তেহ আলি সাহেব, দিতীয় খলিফা নেজামপুরের মাওলানা আক্রম আলি ছাহেব।

#### হজরত কোতবোল ইরশাদ

#### মাওলানা হজরত শাহ ছুফি ফতেহ আলী

সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী

হজরত মাওলানা ছুফি ফতেহ আলি সাহেব চট্টগ্রামের বাসিন্দা ছিলেন, তিনি একবার নিজের ওয়ালেদা মাজেদাকে সঙ্গে লইয়া হজে রওনা হন, কিন্তু পথি মধ্যে তাঁহার ওয়ালেদা মাজেদার এত্তেকাল হইয়া যায়; এই হেতু তিনি হজ্জে যাইতে পারিলেন না। তিনি মাওলালা মোহাম্মদ রাশেদ মরহুম সহ ফুরফুরা শরিফে পড়িতে থাকেন, তৎপরে তাঁহারা উভয়ে হুগলী জেলার চশা গ্রামে পড়িতে থাকেন। তৎপরে উভয় কলিকাতার নিকট দমদম গোরাবাজারে চাকুরি করিতে থাকেন। উক্ত ছুফি সাহেব, মাওলানা মোহাম্মদ রাশেদ মরহুম, ফুরফুরা শীর কেবলা সাহেবের ওয়ালেদ মাজেদ সাহেব ও উক্ত মাওলানা সাহেবের এক মামাতো ভাই উপরোক্ত দমদমা মকামে ছিলেন। একদিবস একজন অল বয়ক্ষ স্ক্দের যুবক তথায় উপস্থিত হুইয়া বলিলেন, তোমাদের এখানে যে

একটি অল্প বয়স্ক ছেলে আছে তাহাকে আমার নিকট আনয়ন কর। তাঁহারা প্রথমে উল্লিখিত মান্ডদানা সাহেবের মামাতো ভাইকে উপস্থিত করিলেন। ইহাতে তিনি বলিলেন, আমি ইহাকে দেখিতে চাহি না। এই ছেলেটি অতি স্বর বেহেশতে চলিয়া যাইবে। সেই ছেলেটি ৭ দিবসের পরে মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছিল। তৎপরে উক্ত ছুফি ফতেহ আলি সাহেবকে আনা হইল। তদ্ধনি তিনি বলিলেন, তুমি 'কিমিয়া' চচ্চা করিতেছ কেন? তোমার জ্বাতই ( অস্তিত্বই ) 'কিমিয়া'। হজরত ছফি সাহেব বাল্য জীবনে 'কিমিয়া' চেষ্টা করিতেন। তৎপরে তিনি মাওলানা মোহাশ্মদ রাশেদ মরন্তম সাহেবকে বলিলেন, তুমি সম্বর্ট দমদম হইতে তুগলী মাজাছায় বদলী হইটা যাইবে এবং তোমার শরীরে গ্রীষ্টানের হুর্গন্ধ পাওয়া যাইতেছে, তুমি পৃথক পৃথক ছুই ছেট পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিবে। যে ছেট দারা উর্ন্ধতন খ্রীষ্টান কর্মচারির সহিত সাক্ষাৎ করিবে, চাকুরীর সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে, সেই ছেটটা খুলিয়া রাথিয়া অন্ত ছেট ব্যবহার করিবে। পরে তিনি ফুরফুরার পীর সাহেবের ওয়ালেদ সাহেবকে বলিলেন, তুমি এমামত করিবে। ভদ্বত্তের তিনি বলিলেন, আল্লাগো-আকবর বলিলেই আমি অচৈতন্য হইয়া যাই, এই হেতৃ এসামত করিতে পারি না। কোন গতিকে নিজের নামাজ পডিয়া লইয়া থাকি! তখন তিনি তাঁহার শরীরে হাত বুলাইয়া বলিলেন, আর তোমার এইরূপ অবস্থা হইবে না।

আরও তিনি বলিলেন, তোমার ওয়ালেদা একটা কোরবাণী মানসা করিয়াছিলেন, উহা আদায় করা হয় নাই, তিনি যেন উহা আদায় করেন, তৎপরে তিনি বলিলেন, আমার মামাত ভগ্নীর উপর জেনের আছর আছে, তিনি মৃত্তিকার উপর বৃদ্ধা অঙ্গুলী চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, সেই জেন দফা করিয়া দিলাম। সেই হইতে জেন দফা হইয়া গিয়াছিল। তিনি আরও বলিলেন, আমি গায়েব জানার দাবি করিতেছি না। আমি যাহা দেখিতেছি, ভাহাই বলিতেছি। এই অপরিচিত আগন্তুক ছিলেন, হজরত খেজের (রঃ)

হজরত শাহ ছুফি ফতেহ আলি সাহেব মুরিদগণকে নিমিষের মধ্যে হজরত নবি (ছাঃ) এর জিয়ারত লাভ করাইয়া দিতে পারিতেন। আমি আমার শিক্ষক ছুফি আবত্শ শাফী সাহেবের মুখে শুনিয়াছি যে, হজরত ছুফি সাহেব মুরিদগণকে নবি (ছাঃ) এর জিয়ারত করাইয়া দিতেন, এজন্য তিনি কয়েকবার তাঁহার বাসস্থানে মুরিদ হওয়ার উদ্দেশ্যে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু অদৃষ্ট-ক্রমে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিছে পারেন নাই।

আমি আমাদের চাচা পীর ও মেহেরবান ওক্তাদ ছুফি সাহেবের খলিফা হজরত মাওলানা গোলাম ছালমানি সাহেবের মুখে শুনিয়াছি, এক দিবস কলিকাতা মাদ্রাছার মোদারেছ মাওলানা ছায়াদত হোছেন সাহেব হজরত ছুফি সাহেবের নিকট বসিয়াছিলেন হজরত ছুফি সাহেব একটি থাদিছ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন, ভখন মাওলানা ছায়দত হোছেন সাহেব বলিলেন, হুজুর ় এই হাদিছটি ছহিহ নহে। হদরত ছুফি সাহেব বলিলেন, না মাওলানা সাহেব, ইহা ছহিহ হাদিছ। মাওলানা সাহেব ইহা অস্বীকার করিতেছিলেন, এমতাবস্থায় হঠাং তিনি অচৈত্ত হইয়া গেলেন। হজরত ছুফি সাহেব, মাওলানা গোলাম ছালমানি সাহেবকে বলি-লেন, বাবা, ভূমি মাওলানার মস্তকে পানি ঢালিয়া দাও। পানি ঢালিবার পর মাওলানা সাহেব চৈতন্ত লাভ করিয়া বলিলেন, হাঁ ছুফি সাহেব, হাদিছটী নিশ্চয় ছহিহ। মাওলানা সাহেব চলিয়া গেলে, ইনি হজরত ছুফী সাহেবকে এই ব্যাপার সম্বন্ধে জীজ্ঞাসা করীলেন। ইহাতে হজরত ছুফী সাহেব বলালেন, ইনী একটি হাদীছের ছহীহ হওয়া অস্বীকার করীতেছিলেন, এই হেতু আমী তাঁহার উপর এস্তেগরাকের ফয়েজ নীক্ষেপ করত: হজরত

4

(ছাঃ) বলিলেন, হে ছায়াদত হোছেন! ইহা আমার ছহিহ হাদিছ।

ইহা শুনিয়া মাওলানা সাহেব উক্ত হাদিছের ছহিহ হওয়া স্বীকার করিয়া লইলেন।

আমি আমার চাচা পীর হজরত মাওলানা শাহ একরামোল হক মোর্শেদাবাদী সাহেবের মুখে শুনিয়াছি, পাঞ্জাবের নক্শ-বন্দীয়া মোজান্দেদীয়া তরিকার গদ্দী-নশিন পীর এক সময় কলি-কাতার কড়েয়ার আহমদ কশাইর মছজেদে হজরত ছুফি সাহে-বের নিকট উপস্থিত হইলেন, ইহাতে ইনি তাঁহাকে কলিকাতায় আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তত্ত্তেরে তিনি বলেন, আমি আমার শাগেরদ তুই মাওশানার নিকট আপনার একটি কথা গুনিয়া কয়েক বৎসর হইতে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করার আকুল আকাজা হাদয়ে পোষণ করিতেছিলাম, কিন্তু দরিদ্রতা হেতু আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ব হইতে এত দেরী হইয়াছে। হজরত ছুফি সাহেব বলিলেন সে কি কথা ? খোরাছানের পীর সাহেব বলিলেন, আমার তুই শাগেরদ মাওলানা একসময় আপনার খেদমতে এই মছজেদে উপস্থিত হইয়া গুনিলেন যে, আপনি মুরিদগণকে নবি (ছাঃ) এর জিয়ারত করাইয়া দিয়া থাকেন। আমার শাণেরদন্ত্য অপেনাকে বলেন, মাপনি নাকি মুরিদ-গণকে নবি (ছাঃ) এর জিয়ারত করাইয়া দিয়া থাকেন ? তত্ত্তরে আপনি বলেন, হাঁ, আপনারা যদি ইচ্ছা করেন, তবে আমার অছিলা ধরিয়া নিয়ত করিয়া বস্তুন। কিছুক্ষণ পরে আপনি তাঁহাদের উভয়কে জিজ্ঞাসা করেন, আপনার। কি নবি (ছা:) এর জিয়ারত লাভ করিতে পারিয়াছেন ? তাঁহারা বলিলেন, না

তথন আপনি সঙ্গোরে বলিয়া ছিলেন, কি হৃদয় কাঠিমা। অমনি উভয়ে হৃদ্ধরত নবি (ছাঃ) এর জিয়ারত লাভ করেন। আমি তাঁহাদের এই কথা গুনিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অতিশয় আগ্রহশীল ছিলাম। খোদার অনুগ্রহে আমার দীর্ঘ দিনের বাসনা পূর্ণ ইইরাছে। এক্ষণে আমাকে বয়য়ত করুন। হল্পরত ছুফি সাহেব বলিলেন, আমি আপনাদের দরবারের একটি নগণ্য গোলাম, ইহা আমি বে-আদবী ধারণা করি। তিনি ১৬ দিবস পরে একদিন খাওয়ার সময় বিনীত ভাবে বলিলেন, আমি যে উদ্দেশ্যে আসিয়া ছিলাম, তাহা কি পূর্ণ ইইবে না ? তখন হজরত ছুফি সাহেব ঝুটা হাত ভাহার পৃষ্ঠের উপর দিয়া বলিলেন, আছে। আমি আপনাকে আমার ছেলছেলায় দাখিল করিয়া লইলাম। তিনি বলিলেন আমি দরিন্দ মানুষ হয়ত আপনার খেদমতে আর আমার আসার স্থযোগ নাও হতে পারে কি করিয়া আপনার জিয়ারত লাভ করিব ? হজরত ছুফি সাহেব বলিলেন, আপনি যথনই ইচ্ছা করিবেন, তখনই আমার সাক্ষাৎ পাইবেন।

এই হেতু তিনি 'রাছুল-নোমা' পীর নামে অভিহিত হ**ই**তেন। পীরগণের জীবনী পাঠে জানা যায় যে, অন্তান্ত কতক পীর এইরূপ 'রাছুল-নোমা' ছিলেন।

হজ্বত ছূফি সাহেব ফ্রফ্রার পীর সাহেবকে সমধিক কাশফ-শক্তি সম্পন্ন ধারণা করিতেন। এক দিবস তিনি ফ্রফ্রার হজ্বতকে বলিলেন বাবা, তুমি আমার অছিলা, দিয়া হজ্বত নবি (ছাঃ) এর জীয়ারতের নিয়তে বসীয়া থাক এবং তাহার সহীত জীয়ারত হইলে, অমুক বীয়য়টি জীজ্ঞাসা করীও। ফ্রফ্রার হজ্বত পীর সাহেব হজ্বত নবী (ছাঃ) এর জীয়ারত লাভ করীয়া সেই বীয়য়টির উত্তর জানীয়া লইলেন। ক্লীকাতার শেখ খোদাবখশ দোকানদার সাহেবের মুখে শুনীয়াছী, হজ্বত ছুফী সাহেবের

জনৈক মুরীদ তাহার নীকট উপস্থীত হইয়া বলীতে লাগীল, আমী এত পরীশ্রম করী, কীন্ত আমার কলব' জারী হইতেছে না। তত্ত্তরে তিনি বলিলেন, তুমি কি কোন স্থদখোরের জিয়াফত খাইয়া থাক? সে ব্যক্তি বলিল, হাঁ আমার জামাতা স্থদখোর তাহার জিয়াফত খাইয়া থাকি। ইহাতে তিনি বলিলেন, এই হেতু তোমার কলব জারি হইতেছে না। তৎপরে হজারত ছুফি সাহেব বলিলেন, তুমি এই বিছানার দিকে লক্ষ-কর। তাহার তাওয়া-জ্জোই দানে সেই বিছানাটি বিকম্পিত হইতেছিল।

ছুফি সাহেব বশিলেন, বিছানা আল্লাহতায়ালার নামের ফয়েজ বিকম্পিত হইতেছে। কিন্তু হারাম ভক্ষণে তোমার হৃদয় এরূপ কলুষিত যে, উহা কম্পিত হইল না।

এক সময় একজন লোক বিবি ছালেটের মছজেদে হজরত ছুফি সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হুজুর! আমি দরুদ শরীফ পড়িয়া থাকি, হজরত নবি (ছাঃ) এর ছায়া দেখিতে পাই কিন্তু তাহার আকৃতি দেখিতে পাই কা, ইহার কারণ কি পূ তেংশ্রবণে তিনি বলিলেন, তুমি দর্মদ শরিফ কিরপে পড়িয়া থাক লোকটি উত্তর দিলেন, আমি 'আলাহুন্মা ছাল্লেআলা মোহাম্মদেন' পড়িয়া থাকি। হজরত ছুফি সাহেব বলিলেন, 'ছাল্লেআলা ছাইয়েদেনা মোহাম্মদেন' বলিয়া আমার অছিলা ধরিমা চক্ষু বন্ধ করতঃ দরুদ পড়। তিনি তাহাই করা মাত্র হজরত নবি (ছাঃ) এর জিয়ারত তাহার নছিবে ঘটীয়া গেল।

এক দিবস হজরত ছুফি সাহেব পালীতে যাইতেছিলেন। এই অবস্থায় পালীর এক বিহারাকে সর্পে দংশন করিল, তিনি বলিলেন কোন ভয় নাই, তোমরা চলীতে থাক। ছুফী সাহেব কুওয়াতের ফয়েজ দ্বারা বীষ আকর্ষণ করীয়া জমীতে দফন করীয়া দীলেন, অমনী দেই বীহারা সুস্থ হইয়া গেল।

এক তারীখে ফ্রফ্রার হজরত সপ্নযোগে দেখেন যে, তীনী যেন তাহার মামাত ভাই মোহাদদ ও অক্যান্ত কয়েকজন লোকের সঙ্গে হজরত মাওলানা ছূফী ফতেহ আলী ছাহেবের দরজা সম্বন্ধে তর্ক-বীতর্ক করীতে ছিলেন, অবশেষে সকলের মতে স্থীরীকৃত হইল যে. তিনি 'কোৎবোল-ইরশাদ' ছিলেন।

খুলনা জেলার শোলপুর যুগিহাটী গ্রামের মরহুম মৌলবি ছাএম সাহেব বলিয়াছেন, এক দিবস মগরেবের নামাজের পরে আমরা এক মছজেদে জনাব ছুফি সাহেবের নিজট মোরাকাবা শিক্ষা করি-তেছিলাম, মছজেদে প্রদীপ জালান হইয়াছিল না। এই অন্ধ-কারের মধ্যে একজন তালেবকে কেহ যেন চপেটাঘাত করিল। পার্শের লোকটি তাহাকে চপেটাঘাত করিয়াছে, এই মনে করিয়া সে মোরাকাবার পর হজরত ছুফি সাহেবের নিকট তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিল; কিন্তু যাহার উপর এই দোষারোপ করা হইতেছিল, সেই ব্যক্তি ইহা অস্বীকার করিতেছিল। হজরত ছুফি সাহেব বলিলেন, একটা জ্বেন আমার নিকট তাওয়াজ্জোই লইতেছিল, আর তুমি তাহার শরীরের উপর পা রাঝিয়াছিলে, এই হেতু সেই জ্বেনটী রাগিয়া তোমাকে চপেটাঘাত করিয়াছে। হজরত ছুফি সাহেবের বহু সহস্র জ্বন মুরিদ ছিল।

কেহ জ্বেনগ্রস্থ রোগীর জন্ম তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি বলিতেন, আমার ছালাম তাহাকে বলিয়া দাও, ইহাতে জ্বেন একে-বারে চলিয়া যাইত।

তাঁহার ব্যায়রাম ছলব করার অত্যন্ত শক্তি ছিল, তিনি অঙ্গুলীর ইশারা করিলে, শোকের পীড়া আরোগ্য হইয়া যাইত। তাঁহার শ্বাগুড়ীর পায়ে বেদনা ছিল, বহু চিকিৎসাতে উহার উপসম হয় না, হজরত ছুফি সাহেব একদিন বেদনান্তল ধরিয়া বলিলেন, বেদনা'ত নাই! অমনি বেদনা সুস্থ বইয়া গেল। আরবী ও ফারসী ভাষার ছুফি সাহেবের পাণ্ডিত্য অসীম ছিল, তিনি দিওয়ানে-ওয়ছি' নামক যে কেতাব খানা ফার্সি ভাষাতে লিখিয়াছেন উহা হইতে তাঁহার আরবি ও ফার্সিতে মহা যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়।

উহার প্রত্যেক ছত্রে যেরপে প্রেম মহব্বত ও ফয়েজ পাওয়া যার, উহাতেই তাঁহার খোদা ও রাছুলের মস্ত প্রেমিক হওয়া বুঝা যায়।

হিন্দুস্থানে এই 'দিওয়ান-ওয়ছি'কে দিওয়ানে-বাঙ্গালা নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে, নবাব ছিদ্দিক হোছেন ভূপালি ছাহেব শাময়ে-আঞ্জমন নামক কেতাবে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহাকে অগুতম শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে গণনা কবিয়াছেন।

হজরত ছুফি সাহেব নবী (ছাঃ) এর রুহ হইতে নেছবত হাছেল করিয়াছিলেন। এতদ্বাতীত চারি তরিকার নেছবত উক্ত তরিকার মূল চারি হজরতের রুহ হইতে হাছেল করিয়াছিলেন। এই হেতু তিনি 'এয়াএছিয়া' তরিকার পীর বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। জাহেরি ভাবে চারি তরিকার ফয়েজ হজরত ছুফি মুর মোহাম্মদ সাহেব কর্ত্ত্ক শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

হজ্পরত ছুফি সাহেবের খলিফা মাওলানা আবছল হক এক পত্রে লিখিয়াছেন, হজ্পরত নবি (ছাঃ) এর নিকট হইতে হঞ্জরত ছুফি সাহেবের উচ্চ সম্মান ও নেছবতে-ওয়ায়ছিয়া লাভ হইয়াছিল।

কেনি কোন বোজর্গ হজরত নবি (ছাঃ) এর নিকট আরজ করিরাছিলেন যে, আমি ছুফি সাহেবকে রুহানি ভাবে শিক্ষা প্রদান করিব। ইহাতে হজরত (ছাঃ) বলিয়াছিলেন, আমি উহার ভার লইব। আরও তিনি লিখিয়াছেন যে, এক দিবস আমি দেখিতে পাইলাম যে, আমার কলব লতিফা একটি নুরানি মছক্ষেদে পরিণত হইয়া যেন উর্ন্ধামি হইতেছে, উহাতে একটি গুম্বজ ছিল। উহার

মধ্যে একটি মিম্বর স্থাপন করা হইয়াছে। উক্ত মিম্বরের পাদদেশে হজরত নবি (ছাঃ) দণ্ডায়মান আছেন, তাঁহার চারিদিকে বাঁকি চারি জন উলোল-আজম নবি ছিলেন। হজরত থাজা বাহাউদিন নকশবন্দ ও এমাম-রাক্রানি মোজাদ্দেদে আলফে ছানি (রঃ) নবি (ছাঃ) এর সন্মুখে আছেন। আর হজরত ছুফি ফতেহ আলি সাহেব তাঁহাদের পশ্চাতে আছেন। এই অবস্থাতে তাঁহারা ২৪ দাএরা পর্যান্ত উন্নীত হইলেন। আমার লতিফাগুলিও তাঁহাদের সঙ্গে উন্নীত হইলেন। আমার লতিফাগুলিও তাঁহাদের সঙ্গে উন্নীত হইলেন। আমার লতিফাগুলিও তাঁহাদের সঙ্গে উন্নীত হইলে। তৎপরে হজরত নবি (ছাঃ) শরবত পূর্ণ ছোরাহি হইতে গ্রামার মুখে শরবত ঢালিয়া দিয়া বলিলেন—আরও পান করিবে কি ? আমি বলিলাম হাঁ, ইয়া রাছুলে খোদা। তৎপরে হজরত (ছাঃ) ছোরাহিটী উক্ত তিন পীরের হস্তে দিয়া বলিলেন—ইহাকে উহা পান করাও।

আরও উক্ত খলিফ। সাহেব লিথিয়াছেন যে, এক দিবস হুজরত ছুফি সহেব আমাকে বলিলেন, তুমি লওহো-মাহফুজের দিকে দৃষ্টিপাত করতঃ তৃইটি বিষয়ের অবস্থা তদন্ত কর। প্রথম স্থলতানের জয় হইবে কিনা ? দিতীয়, নিজের ওয়ালেদ মাজেদের নেছবতের অবস্থা। তাঁহার হুকুমে আমি লওহো-মাহফুজে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম যে, স্থলতানের জয় হইবে। দিতীয় ওয়ালেদ-মাজেদের নাম হজরত আব্বকর ছিদিকের বংশধরগণের মধ্যে দেখিতে পাইলাম। হজরত গাওছোছ-ছাকালাএন বড় পীর সাহেবের নেছবত তাঁহার ছিনা মোবারকে সঞ্চালিত হইতেছে এবং অহ্য একজন কামেল হইতে দিতীয় নেছবত তাঁহার বক্ষে নিক্ষিপ্ত হইতেছে।

ইহা হইতে হজরত ছূফি সাহেবের দরজা অনুমান করিয়া লইতে হইবে।

হজবত ছুফি সাহেব মোর্শেদাবাদের পুনাছি গ্রামে অবস্থিতি

করিতেন, তাঁহার একপুত্র মৌলবি মোন্তফা আলি সাহৈব তথায় এন্তেকাল করেন, বর্ত্তমানে তাঁহার তুইটা পুত্র আছে।

হজরত ছুফি সাহেবের এক কন্সার নান হজরত জোহরা বিবি, ইনি একজন মস্ত বড় ওলী, এখনও তিনি জীবিত আছেন, তাঁহার সাকিন ও পোষ্ট শাহপুর, জেলা মোর্শেদাবাদ। হজরত পীর সাহেব তাঁহাকে বাংলার "রাবেয়া বাছারি" বলিয়া অভিহিত করিতেন।

এক সময় হজরত ছুফি সাহেব ও তাঁহার কন্তা হজরত জোহরা খাতুন পৃথক পৃথক পালীতে যাইতেছিলেন, একস্থানে উভয় পালী নামান হইল। হজরত জোহরা খাতুনের পালী হজরত ছুফি সাহেবরে পালী হইতে একটু তুরে নামান হইয়াছিল। তিনি পালীতে হাত মারিয়া হজরত ছুফি সাহেবকে ডাকিয়া বলিলেন, আব্বা, এই স্থানে গাঁজার তুর্গন্ধ বাহির হইতেছে, আমি সহ্য করিতে পাবিতিছেনা, এই স্থান হইতে পালী সরাইতে বলুন। ছুফি সাহেব তথা হইতে পালী সরাইতে আদেশ দিয়া এই বিষয়টি তদন্ত করিতে লাগিলেন। লোকেরা বলিল, বহু বংসর পূর্ব্বে এই স্থানে একজন গাঁজা-খোর লোক থাকিত।

যাঁহারা আহলোল্লাহ হন, তাঁহাদের দৃষ্টিশক্তি এইরূপ প্রবল হইয়া থাকে। ইহাকে কাশফ বলা হয়।

এই ছেলছেলাভুক্ত শাহ তালেবুল্লাহ সাহেব থুলনা শোলপুরে উপস্থিত হইলে, তথাকার বড় মিঞা ইউছোপ আলি সাহেব নিজের মৃত পিতার গোরের অবস্থা জিজ্ঞাসা করেন। শাহ সাহেব কাশফ করিয়া বলেন, আপনার বৃদ্ধ পিতাকে দেখিতেছি যে, তিনি এই নদীর ধারে বসিয়া ওজু করিতে দাড়ী খেলাল করিতেছেন। বড় মিঞা বলিলেন, আমার পিতা ৪০ বংসর পূর্বে মারা গিয়াছে তিনি ওয়াক্তিয়া নামাজ মছজেদে পড়িতেন ও প্রত্যেক ওয়াক্তে

নদীর পাড়ে বসিয়া ওজু করিতেন, তাহাই শাহ সাহেব জানিতে পারিয়াছিলেন। শোষপুরের মৌলবী সাহেব বলিয়াছেন, ফুরফুরার অন্ধ মাওলানা শাহ আবহুল ওয়াহেদ সাহেব আমাদের গ্রামে আসিয়াছিলেন, একটা লোক তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, হুজুর, আমি এক স্থানে বাড়ী করিয়াছি, সেই বাড়ীতে বাসকরা কাল. হইতে বিপদ আপদ লাগিয়া আছে, আপনি একটু তদন্ত করিয়া দেথুনত" শাহ সাহেব কাশ্ফ করিয়া দেখেন যে, সেই বাড়ীয় উপর দিয়া একটা সরু খাল প্রবাহিত হইতেছে, আর একটা উল-ঙ্গিনী পরী উপুড় হইয়া উহা হইতে পানি পান করিতেছে। সেই গ্রামের বুদ্ধ লোকদিগকে ডাকিয়া খালের অবস্থা জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল, আমরা পুরুষ পরস্পরায় শুনিয়া আদিতেছি, এই স্থানে একটা খাল ছিল। শাহ সাহেব বলিলেন, ঐ খাল হইতে পুর্বের জ্বেন ও পরীরা পানি পান করিত। তাহাদের রীতি এই যে, তাহারা নিজেদের বিচরণ স্থলে সময় সময় আসিয়া থাকে, তাঁহাদের দৈহিক অগ্নির তা'ছিরে লোকের উপর বিপদ আসিয়া থাকে। এই তুইটি ঘটনা হজরত ছুফি সাহেবের কন্সার কাশফের তুল্য ।

### হজরত ছুফি সাহেবের প্রধান প্রধান খুলিফাগণের নাম।

- (১) মাওলানা আবত্ল হক, মাইজ গ্রাম, মোর্শেদাবাদ।
- (২) মাওলানা গোলাম ছালমানি, ফুরফুরা হুগলী।

all of

(৩) মাওলানা মোজাদ্দেদে-জামান আমিরোশ শরিয়তে বাঙ্গালা হজরত মাওলানা শাহ আবুবকর সিদ্দিকী সাহেব।

- (৪) মৌলনা শাহ ছুফি একরামোল হক সাহেব পুনাছি, মোর্শেদাবাদ, ইনি এখনও জীবিত আছেন।
- (৫) হজরত জোহর। থাতুন, শাহপুর মোর্শেদাবাদ ইনি এখন
   ও জীরিত আছেন।
  - (७) (मोनिव ५ योक किन आइमन, आंति भूत।
  - ( १ ) ছুফি নিয়াজ আহমদ, কাৎড়াপোতা, বর্দ্ধমান।
  - (৮) মৌলবি মতিওর রহমান, চট্টগ্রাম।
  - (৯) হাফেজ মোহাঃ এবরাহিম, ঐ
  - (১০) মৌলবি আবতুল আজিজ, চন্দ্র জাহানাবাদ হুগলী।
  - (১১) মৌলবি আকবর আলি, সিলহেট।
- (১২) মৌলবি আমজাদ আলি, ঢাকা।
- (১৩) মৌলবি আহমদ আলি, ফরিদপুর।
- ( ১৪ ) শাহ দিদার বখ্শ, পদ্মপুকুর, হাওড়া।
- (১৫) শাহ বাকাউল্লাহ, কানপুর, হুগলী।
- (১৬) মৌলবি গনিমতুল্লাহ, ফুরফুরা, হুগলী।
- (১৭) মুঃ ছাদাকাতুল্লাহ, ফুরফুরা, হুগলী।
- (১৮) মুঃ শারাফতুলাহ খাতুন, হুগলী!
- (১৯) শেখ কোরবান আলি, বনিয়াতালাব, কলিকাতা।
- (২০) শামছুল-ওলামা মৌলবি আশরফ আলি, কলিকাতা।
- (২১) সৈয়দ ওয়াজেদ আলি, মেহদীবাগ, কলিকাতা।
- (২২) মৌলবি গোল হোছাএন, খোরাছান।
- (২৩) মৌলবি আতাওর রহমান, ২৪ প্রগণা।
- (২৪) মৌলবি মবিকুল্লাহ, রামপাড়া, ছগলী।
- (২৫) মৌলবি সৈয়দ জ্বোলফেকার আলি, টীটাগড়,
- ২৪ পরগণা।
  - (২৬) মৌলবি আতায় এলাহি, মোগলকোট বর্দ্ধমান।

- (২৭) মু: ছোলায়মান, বারাশাত ২৪ পর্গণা।
- (२৮) भोनिव मनितिष्ति, नषीशा।
- (২৯) মৌলবি আবত্ল কাদের, ফরিদপুর।
- (৩০) মৌলবি কাজী খোদা নেওয়াজ, হুগলী।
- (৩১) মৌলবি আবহুল কাদের, বৈছাপাটী, হুগলী।
- (৩২) কাজি ফাছাতুল্লাহ, ২৪ পরগণা।
- (৩৩) শেখ লালমোহাদ্দদ, চুচুড়া, হুগলী।
- (৩৪) মৌলবি সৈয়দ আজম হোসেন, মোহাজেরে মদিনা শরিফ।
  - (৩৫) মৌলবি ওবায়ত্লাহ, শান্তিপুর, নদীয়া।
  - (৩৬) হাফেন্স মোহমাদ এবরাহিম, ফুরফুরা, হুগলী।
  - (১৭) মৌলবি আবত্র রহমান, সৈদপুর, ২৪ পরগণ।।
  - (৩৮) শাহ ভালেবুল্লাহ, বাগবাজার, কলিকাতা।
  - (৩৯) মুঃ গোলাম আবেদ মোলা, শিমলা শরিফ তুগলী।

## ফুরফুরার হজরত সাহেব

হজরত পীর সাহেবের পীর ভাই মাওলানা একরামোল হক সাহেব মোর্শেদাবাদী বলিয়াছেন, একদিন ছুফি সাহেব ফুরফুরার হজরত পীর সাহেবকে ডাকিয়া বলিলেন, বাবা আব্বকর, ভুমি 'মোহইয়োছ-ছুরাহ'ও 'আমিরোশ শরিয়ত' হইবে। আর আমাকে বলিয়াছিলেন, বাবা একরামোল হক, ভুমি কচ্ছপের স্থায় ধীর গতিতে পাহাড় পর্বিত হেদাএত করিবে।

হজ্বরত ছুফি সাহেবের ভবিগ্রদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত

1

হুইয়াছে, ফুরফুরার হজরত শরিয়ত ও ছুন্নত যেরূপ ভাবে জারি করিয়াছেন, তাহার তুলনা এই দামানার কাহারও সহিত করা যায় না।

মোর্শেদাথাদের হুজুর রংপুর, দিনাজপুর, জ্বলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আসাম এমনকি হুহুর ভোটান পর্য্যন্ত যেরূপ হেদা-এত করিয়াছেন, তাহাও অতুলনীয়।

ফুরফ্ররার হজরত পীর সাহেব নকুশবন্দীয়া কোজাদেদিয়া ভরিকা বঙ্গ, আসাম, হিন্দুস্তান এমন কি আরব পর্যান্ত যেরূপ প্রচার ক্রিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই বলিলেও চলে, এরূপ কাদেরিয়া ও চিশতিয়া তরিকা দ্বারা বহু সহস্র লোকের ফ্রদয় উদ্ভাসিত করিরাছেন। ভিনি যে ভরিকাগুলি প্রচার করিয়াছেন, তাহা বিলুপ্ত হইতে পারে না; কারণ তিনি শত সহস্র যোগ্য থলিফাকে তরিকত; মারেফাত শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন; আরও তাঁহার খলিফাগণের দারা উহার নিয়ম কাত্ম লিপিবদ্ধ করাইয়া অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন; তরিকত দর্পণ বা-তাছাওয়ফ তত্ত্ব কেতাব थाना रुक्तत्र शीत मार्टरवत छेलाम त्रामि रहेर महिन रहे-য়াছে। তিনি তিনবার এই কেতাব খানা গুনিয়াছেন; ভুল ভ্রান্তি যাহা ছিল তাহা সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। মাওলানা নেছার আহমদ সাহেব তরিকত সম্বন্ধে ডালিমে-মা'রেফাত নামক একথানা কেতাব লিথিয়াছেন। হজরতের খলিফা ছুফি ছদর্বদিন সাহেব এলনে তাছাওয়াফ নামক তিন খণ্ড কেতাব লিখিয়াছেন! খলিফা ছুফি মৌলবি ইয়াছিন সাহেব এলমে- বাতেন নামক এক-খানা উপাদেয় কেতাব লিখিয়াছেন।

তাঁহার থলিফা মাওলানা ফয়েজ্বর রহমান সাহেব এরাশদে-মোর্শেদ নামক একখানা স্থন্দর কেতাব লিথিয়াছেন।

বঙ্গ, আসাম, হিন্দুস্তান প্রভৃতি স্থানে কাদেরিয়া ও চিশতিয়া

তরিকার কতক পীর পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু হজরত ছুফি ফতেহ আলি সাহেবের ছেলছেলা ব্যতীত নকুশবন্দীয়া ও মোজাদেদিয়া তরিকার পীর পরিলক্ষিত হয় না বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এই তরিকা বিশুদ্ধ পানাহার ও পূর্বভাবে ছুন্নতের পয়র্বির উপর নির্ভর করে, আর এইরূপ পীর অতি ত্ল'ভ হইয়াছে, কাজেই এই-রূপ তরিকা অত্যাত্য স্থলে হুস্প্রাপ্য। যশোহর জেলায় কেশবপুর থানায় অধিন বড়েঙ্গা গ্রামের খান মোহশ্মদ নওয়াব আলি সাহেব বলিয়াছেন, আমি ফ্রফ্রার হজরত পীর কেবলা সাহেবের নিকট প্রকাশ্যভাবে মুরিদ হইলেও তাঁহার উপর আমার সেইরূপ ভক্তি ছিল এক সময়ে পীর সাহেব আমাদের দেশে আগমণ করেন। আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম যে, যদি আমার বাঁটীতে ভাঁহার আনিবার চেষ্টা না করি, তবে তিনি মনে মনে আমার উপর অসন্তষ্ট হইতে পারেন। কাজেই তাঁহাকে দাওয়াত দিয়া আমার বাটীতে আনিলাম। মগরেবের নামান্ত অন্তে মুরিদগণ তাঁহার পশ্চাতে বসিয়া চক্ষু বন্ধ করতঃ অবনত মণ্ডকে মোরাকাবা করিতেছিলেন সতা বলিতে কি, আমি এই সমস্ত কাথ্য ভণ্ডামী বলিয়া ধারণা করিতাম। তাডাতাডি একটি খাসী জবহ করতঃ উহা পাকিষা করার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আমিও ভাণ করিয়া তাহাদের পাছে চক্ষু মুদিয়া বসিয়া রহিলাম, একটু পরে দেখিতে পাইলাম যে, হজরত পীর সাহেবের সমস্ত শরীর পূর্ণিমার চন্দ্রের তুল্য হইয়া আমি ইহা দেখিয়া বলিলাম, হুজুর আমি আপনার নামে মাত্র মুরিদ ছিলাম, এখন আমি আপনার নিকট খাটি মুরীদ হইব। তথন হুজুর আমাকে বিতীয়বার মুরিদ করিলেন।

বর্ত্তমানে তিনি তরিকতে কামেল হইয়া হজরতের খলিফা হইয়াছেন।

ছাওয়ানেহে-ওমরি ৪৭/৪৯ পৃষ্ঠা :---

এক সময় হজরত পীর সাহেব পাবনার ভারেঙ্গা গ্রামে মৌলবী ময়ছের উদ্দীন সাহেবের বাড়ীতে ছিলেন। মাওলানা আবহুল মা'বুদ মেদীনিপুরী সাহেব তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। চিশতিয়া তরিকার তৃইব্যক্তি তরিকতের কিছু কিছু বিপরীত কার্য্য করিত। হজরত পীর সাহেব বলিলেন, বাবা, আবহুল মাবৃদ তুমি উভয়ের তরিকতের নেছবতকে ( ফয়জকে ) ছলব করিয়া ( কাড়িয়া লইয়া ) কিছু দিবসের জন্য হজরত খাজা মঈনদ্দীন চিশতী সাহেবের খেদমতে পচ্ছিত রাখ। তিনি বলিলেন হুজুর, আমাকে মা'ফ করুন। হুজুর বলিলেন, তুমি বসিয়া যাও, হতাশ হইও না। হজরতের আদেশে তাঁহার সাহস বৃদ্ধি হইয়া গেল। তিনি মোরাকাবাতে বসিয়া গেলেন। আত্ম-বিশ্বতি অবস্থাতে তিনি দেখিতে পাইলেন, যেন তিনি হুলতানোল হেন্দ গ্রীব নওয়।জ ২জরত মইনদিন চিশতী (কঃ)র দরবারে উপস্থিত হইয়াছেন, হুজুর যেন রত্নরাজি খবিত কুরছির উপর উপবিষ্ট আছেন, আর সেই ছুইটি লোককে ভাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান অবস্থাতে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, হুজুর এই ছপ্টদ্বয়ের নেছবত' ছলব করিয়া লউন নচেৎ আমি নিক পীরের হুকুম তামিল করিতে অবাধ্য হইতে পারিব না। হুজুর গরীব নওয়াজ (কো:) বলিলেন, তোমার কণ্ট করার দরকার নাই। যথনই খাজা আবহুল্লাহ ছিদ্দিকী (ফ্রফ্রুরা পীর) সাহেবের মূখ হইতে উহা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তখনই তাহাদের উক্ত নেছৰত ছলব হইয়া গিয়াছে। তিনি কাইউমিএতের দরজার প্রতিবিদ্ব স্বরূপ (কোভবোল আকতাব), তাঁহার মূথ হইতে বাহির হওয়াই বর্ত্তমানে তাঁহার অবাধ্যতা খোদা ও রাছুলের অবাধ্যতা আর তাহার আদেশ পালনে খোদা ও রাছুশের আদেশ পালন হইবে।

হজরত পীর সাহেবকে আমি এই সংবাদ দিলে,

তিনি বলিলেন, বাবা, তুমি দ্বিতীয়বার মোরাকাবাতে বসিয়া যাও। তিনি বসিয়া গেলেন, হঠাৎ এই অবস্থায় তিনি দেখিতে পাইলেন, তিনি যেন এক ময়দানে উপস্থিত ইইয়াছেন, উহার পশ্চিম দিকে একটি উচ্চস্ত্রশের উপর কাইউমে আউওল হব্দরত মোজাদেদে আলফে ছানি সাহেব ও তাঁহার সাহেবজাদা কাইয়,মে ছানি হজরভ মা'চুমে রাব্বানি দাঁভাইয়া আছেন। আর ফুরফুরার হজরত সাহেব পূর্বে-দিকে কিছু দূরে দাঁড়াইয়া আছেন। উক্ত বোব্দর্গদয়ের চেহেরা মোবারকের ত্বর সূর্য্যের কিরণের তুল্য, উহা হজরত পীর সাহেবের আপদ মস্তক জ্যোতিশার করিয়া তুলিতেছে, এইরূপ অনুমিত হই-তেছে যে, যেন উক্ত তুর তাঁহার গোশত ও চামড়ার মধ্যে প্রবিষ্ট ও হজরত পীর সাহেবের মোবারক শরীর সঞ্চালিত হইতেছে। হইতে যে নুর প্রকাশিত হইতেছে তাহা জামানার অলিউল্লাহদিগের অন্তরকে তৃগ্ধ পোষ্য শিশুর তুল্য প্রতিপালন করিতেছে, ইহা কেহ জানুক, আর নাই জানুক তিনি কোতবে-মোদার হটন, আর আব-দাল হউন, আর আওতাদ হউন। এমতাবস্থাতে হজরত কাইউমে আউওল (মোজাদেদে আলফে ছানি (রাঃ) বলিলেন, এই ব্যক্তি (ফুরফুরার পীর সাহেব) আমার সন্তান, হজরত মা'লুম সাহেব বলিলেন, ইনি হাজী মোন্ডাফার সন্তান, মোন্ডফা মাদানি আমার প্রতিবিম্ব, ইনি উক্ত পৈত্রিক প্রতিবিম্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ছওয়ানেহে-ওমরি, ৪৯/৫১ পৃষ্ঠা :---

মাওলানা আবহুল মা'বুদ মেদেনিপুরী (কোঃ) লিখিয়াছেন, আমি পীর সা'হবের নিকট মুরিদ হওয়ার পূর্বের তাঁহার উপর আমার প্রগাত ভক্তি ছিল না।

কিন্ত জামানার আবদাল হাফেজ মাওলানা শাহ আবছর রহমান মোরাদাবাদী ও মেদেনীপুরী সাহেবের আদেশে তাঁহার নিকট মুরিদ হইয়াছিলাম, উভয় হঞ্জরত আমাকে ছারহান্দে গমন

করার আদেশ করিলেন। আমি ছারহান্দে উপস্থিত হইলাম বটে, কিন্তু এরূপ কোন ঘটনা ঘটিল যে, তথায় একদিবসের অধিক থাকার স্থযোগ ঘটিল না। যতক্ষণ তথায় ছিলাম, কেবল হন্দরত মোজাদ্দেদে-আলফে-ছানি আহমদ ছারহান্দি (কোঃ)র মজার শরিকে উপস্থিত ছিলাম, অন্যান্ত বোদ্ধর্গণের মদ্ভার দ্বিয়ারত করার হুযোগ ঘটিয়াছিল না। দেশে ফিরিয়া আসিয়া প্রথম রাত্রে দেখিলাম: হন্ধরত পীর সাহেব আমার বাটিতে গুভাগমণ করিয়া আমাকে বলিতেছেন, তুমি ছারহানে গিয়াছিলে, কিন্ত হঞ্করত মাঁছুম রাব্বানি জিয়ারত করিলে না কেন? আমি আরজ করিলাম, সময় ও সুযোগ করিয়া উঠিতে পারি নাই। বলিলেন, আমার সঙ্গে আইস। আমি ছারহান্দ শরিফে যাই-তেছি। আমি বাটা হইতে বাহির হইয়া হন্ধরত আলি (রাঃ) সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিলাম, তাঁহার নিকট হইতে বিদায় প্রহণ করিয়া পীর সাহেবের পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবিত হইলাম। যথন ছারহান্দ শরিফে উপস্থিত হইলাম, তথন পীর সাহেব আমাকে হজরত কোত্তে রাক্বানি মাঁছুম (রঃ)র মজার শরিফে কোকার মধ্যে লইয়া গেলেন, হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, রওজা শরিফের পাদ দেশের দিক বইতে একটি নদী প্রবাহিত হইয়াছে। আমি উহাতে ওজু করার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া ওজু করিলে, ছজুর 🥍 বলিলেন ভূমি মোরাকাবাতে বসিয়া যাও। আমি কয়েক নিমেষ মোরাকাবাতে বসিলাম, পরে হুজুরের সঙ্গে আমি উক্ত নদীর ধার निया तथ्याना **ट्रे**लाम । উक्ত नमी मिक्कि मिटक किছू मृत शिया छ्रे ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল, একটি পশ্চিমের দিকে, অপরটি পূর্বব দিকে, হুজুর পূর্বে দিকে ঝরণার ধার দিয়া রওয়ানা হইলেন, আমিও সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতেছিলাম। হঠাৎ একটি বর্ণনাতীত। বিচিত্র জনশৃত্য সেতুর উপর উপস্থিত হইলাম, সেতুটি ঝরণাটির

পথ কৃদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, উহার উপর একখানা চাকচিক্যময় স্থবর্ণের কুরছি ছিল, হুজুর উহার উপর উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন বাবা, তুমি চলিয়া যাও, আমি এই স্থলে থাকিব, ইহাই আমার স্থান। এমতাবস্থায় আমার নিজা ভঙ্গ হইয়া গেল। দেখিতে পাইলাম, উক্ত সেতুর জ্যোতিতে সমস্ত গৃহ আলোকিত হইয়া আছে।

করেক সেকেণ্ড পরে উক্ত জ্যোতিঃ অনৃশ্য হইয়া গেল।
আমার কলিজা ধড়ফড় করিতেছিল। প্রভাতে ফুরফুরা শরিফের
দিকে ধাবিত হইলাম। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, হুজুর
খানকা মোবারকে একদল লোক পরিবেষ্টিত অবস্থাতে বিদরা
আছেন। তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন, কি বাবা, তুমি হজরত
মাঁভুম সাহেবের সঙ্গে জিয়ারত করিয়াছ'ত। আমি আরজ্
করিলাম, হুজুরের অছিলাতে ইহা সম্ভব হইয়াছে। হুজুর বলিলেন, উক্ত সেতুটি কাইউমিএতের দরজা, উক্ত ঝরণা আমাদের
তরিকা, যে ব্যক্তি এই দরজা প্রাপ্ত হয়, সেই ধন্ত। তখন
আমি কান মলিয়া তওবা করিলাম। খোদার ফজলে উক্ত অভক্তির
পীড়াটি ধ্মের তুল্য নিজের অন্তর হইতে বাহির হইতে এবং অন্তরক্কে বিশাসের জ্যোতিতে আলোকিত হইতে দেখিলাম।

ছওয়ানেহে-ওমরি, ৪১:-

1.6

হজরত পীর সাহেবের ৪০ বংসর বয়সে কাইউমিএতের প্রতিবিশ্ব (কোতবিএতের দরকা) লাভের সময় উপস্থিত হইলে, মকা ও মদিনা শরিকের জিয়ারতের জাকাজা প্রবল হইয়া উঠিল। হজরত পীর সাহেব বলিয়াছেন, একরাত্রে আমি স্বগ্নযোগে দেখি-লাম যে, হজরত নবি (ছাঃ) একটি উচ্চ প্রস্তর স্তপের উপর দণ্ডায়মান আছেন এবং আমাকে ডাহিন হস্তের ইশারায় ডাকি-তেছেন। এই স্বগ্ন দেখার পরে প্রাণের আকাজা ও আগ্রহ

অধিক হইতে অধিকতর হইতে লাগিল। কা'বা গৃহ জিয়ারতের জন্ম প্রস্তুত হইয়া বাড়ী হইতে রওয়ানা হইলাম। অতঃপর কা'বা শরিফে যখন উপস্থিত হইলাম, তখন হজ্যের কয়েক দিন ছিল। ইত্যবসরে মদিনা শরিফে রওজার মোবারকের জেয়ারতের আগ্রহ বলবং হইয়া উঠিল, কিন্তু স্বপ্ন যোগে আদেশ হইল যে, হড্জ করার পরে রওজার জেয়ারত করিতে হইবে। মোয়াল্লেম সাহেব হজ্জের পূর্ব্বেহ কাফেলা লইয়া মদিনাভিমুখে রওয়ানা হইলেন, কিন্ত ওয়াদিয়েকাতেমাতে ভীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ায় তাঁহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন, হজ্জের পরে রওজা শরিফের জিয়ারত লাভ করিলাম। জিয়ারত অন্তে জাহাঙ্গে আরোহণ করত: দেশের দিকে রওয়ানা হইলাম। জাহাজ জিদা ও থেরামুর মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলে, পীর সাহেব স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন যে, হজয়ত নবি (ছাঃ) নিজের গৃহের প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার সম্পুথে একটি আঞ্জির বৃক্ষ আছে! পীর সাহেব উক্ত বৃক্ষে আরোহণ করতঃ হজরত নবি (ছা:) এর ইশারাতে শুক্ষ শাখা গুলি ভাঙ্গিয়া নিমুদেশে নিক্ষেপ করিতেছেন, ইহাও তিনি দেখিতে পাইলেন যে, হজরতের পাক বিবিগণ পদ্ধার মধ্যে আছেন। পীর সাহেব নবি (ছাঃ) এর চেহারা মোবারকের সৌন্দর্য্যে এরূপ বিমোহিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তিনি অতিরিক্ত মহব্বতে ইহা বলিয়া ফেলিলেন যে, হে বাদশাহ, আমার নাম আবছর রাছুল রাখুন। হজরত (ছাঃ) মৃত্ মৃত্ হাসিতে হাসিতে বলিলেন না, তোমার নাম আবহুলাহ রাখিলাম।

মাওলানা মেদিনীপুরী সাহেব এই স্বপ্নের তা'বিরে লিথিয়াছেন আঞ্জির বৃক্ষের অর্থ ইমানের কলেমা, হজরত পীর সাহেব তরিকতের পথে আলম-আরওয়াহতে কামালাতে-নব্য়ত ও রেছালাতের ফ্এজ লাভ করতঃ মহব্বিএতের দরজা স্নতিক্রম পূর্ববক কামালাতের অত্যাচ্চ দরজাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, পূর্ণ ফানার দরজা লাভ বিরাছিলেন। হল্পরত নবি (ছা: )এর অছিলাতে এই দরজা । লাভ করিয়া ছিলেন, শুক্ষ শাখাগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলার অর্থ এই যে, তরিকত ও ছলুকের মধ্যে যে সমস্ত বেদায়ত ও অনাচার প্রবেশ করিয়াছিল, তিনি তৎসমুদয় দূর করিয়া দিবেন, সেই সময় লোকে কেবল অজিফা পড়াকে, সঙ্গীত বাত কাওয়ালীকে, পানাহার ত্যাগ করাকে যোগী সন্নাসীর তুল্য উলঙ্গ থাকাকে দরবেশী ধারণা করিত, হজরত পীর সাহেবের দ্বারা এই সমস্ত ধরণার আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে।

পীর সাহেব ফানাফির রাছুলের দরজাতে উপস্থিত হইয়া নিক্সের নাম আবহর-রাছুল রাখিতে বলিয়াছিলেন, এই আবহুর রাছুলের অর্থ রাছুলের দাস ও অনুগত, ইহার অর্থ রাছুলের বান্দা নহে।

--: শারহে-ফেকহে-আকবর, ২৩৮ পৃষ্ঠা --و اساسا اشتهر سن ان التسمية بعبد النبى فظاهر كفر الا ان اراد بالعبد اله-ملوك \*

আবহুরবি শব্দের অর্থ নবির থানদা লইলে, কোফর হইবে,
কিন্তু উহার অর্থ নবির দাস ও তাবেদার লইলে শেরেক হয় না।
দ্বিতীয় ইহা স্থপের ঘটনা জাহেরি ঘটনা নহে, কাজেই ইহার
উপর ফংওয়া প্রযোজ্য হইবে না। প্রফেছার মৌলবি আবছল
খালেক সাহেব ও গয়ার শাহ মির মোহমদ সাহেব বলিয়াছেন,
একজন কান্দাহারি মাওলানা স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, তিনি
যেন পূর্ববিদিকে ফিরিয়া নামাজ পড়িতেছিলেন, ইহাতে তিনি
ব্রিতে পারিলেন যে, তিনি যে কামেল পীরের অনুসন্ধান করিতেছেন, তাঁহার বাসস্থান পূর্বদেশে হইবে। তৎপরে তিনি
সন্ধান করিতে করিতে কলিকাতার উপস্থিত হইয়া স্থপযোগে

দেখিলেন যে, তিনি ঠিক পশ্চিম দিকে ফিরিয়া নামাজ পড়ি-তেছেন। তথন তিনি বৃশিতে পারিলেন যে, তাঁহার বাঞ্জিত পীর কলিকাতায় আছেন। অনুসন্ধান করিতে করিতে টীকাটুলি মছজেদে ফুরফুরার হজরতের খেদমতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নিকট বয়রত করার পরে তিন মাস পর্যান্ত জেকর মোরাকাবা শিক্ষা করিয়া দাএরায় এমকান পর্যান্ত পৌছিয়া তিনি ফুরফুরা শরিকে এন্তেকাল করেন। তাঁহাকে দাএরা শরিকের সম্মুখে গোছল দেওয়া হয়। তাঁহার লাশ গোছল দেওয়া কালে, তিনি ৩ বার হাসিয়াছিলেন।

ইহা কারামত, ইহার নজীর পীরদিগের জীবনীতে পাওয়া যায়।

٠**٤٤** 

প্রফেছার মেলিবী আবতুল থালেক ছাহেব বলেন, মাওলানা মোহাম্মদ ওমরে বোখারি, মাওলানা হোছামদ্দিন বোখারির মুরিদ ছিলেন, তিনি একজন বড়দরের ফকীহ ও মোহাদ্দেছ ছীলেন। তাঁহার পীর এস্কেনাল করিলে, তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে, এই মোজাদ্দেদিয়া নক্শ-বন্দীয়া তরিকা কোথায় পাইব ? হঠাৎ এক রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখেন যে একজন লোক তাঁহাকে বলিতেছেন, তুমি বঙ্গদেশে গমন কর, তথায় এই তরিকা পাইবা। ইহাতে উক্ত মাওলানা সাহেব বলেন, আপনি কোন হজরত ? তহুন্তরে তিনি বলেন যে, আমি আদম বেন্নাগুরি। তৎপরে তিনি কলিকাতায় হজরত পীর সাহেবের খেদমতে হাজির হন এবং করেক মাস তরিকত শিক্ষা সমাপন করেন। অতঃপর তাঁহার খলিফা নিযুক্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ছাওয়ানেহে-ওমরি, ৫৩ পৃষ্ঠা ;—

"মাওলানা আবছল মা'বৃদ মেদেনিপুরী সাহেব বলেন, এক দিবস আমি স্থাে দেখিতেছি; লােকেরা দলেদলে চলিয়া যাইতেছে তাহাদের মধ্যে একজন গুল্রবস্ত্র পরিহিত জ্যোতির্ময় চেহারাধারী দীর্ঘাকৃতি ক্ষীণকায় তুর্বল মানুষ দাঁড়াইয়া বলিতেছেন; তোমরা কি বড় জামায়াতের মজলিসে গমন করিবে না ? আমি আরজ করিলাম; আপনি কোন ব্যক্তি ? তিনি মৃত্ হাস্ত করত: বলিলেন; আমি আবতুল খালেক গেজদেওয়ানি। আমি কদমবৃছি করিলাম: এমতাবস্থায় দেখিতে পাইলাম; আমার মখতুম জাদা হজরত (মাওলানা পীর) আবুনছর আবছুল হাই ( মাওলানা পীর) আবুজাফর সাহেব, হজরত (মৌলবী) আবুন্নজম নাজমোছ-ছায়াদাত সাহেব এই তিন জন তাঁহার কদমবুছি করিলেন। তিনি সকলকে দোয়া দিতে লাগিলেন। কিন্তু নাজমোছ-ছায়াদতকে বুকে ধরিয়া বলিলেন, ইনি আজন্ম অলী। আমী তাঁহার সঙ্গে চলিতে চলিতে দেখিলাম, যেস্থানে ঈছালে ছওয়াবের মহফেলে পাক খানকার পশ্চিম দিকে মিম্বর স্থাপন করা হয়, তথায় নবি (ছাঃ) এর তক্ত স্থাপন করা হইয়াছে। ছাহাবাগণ চারিদিকে চক্রাকারে তশরিফ রাথিয়াছেন। এমতাবস্থায় হজরত রাছুলে– খোদা (ছাঃ) দণ্ডায়মান হইয়া এরশাদ করিলেন, বড জামায়া-তের নেতাকে আমার সম্মুখে আনয়ন কর। হজরত দাদা পীর কেবলা ফুরফুরার পীর ছাহেবকে হুজুরের সন্মুথে উপস্থিত করিলেন ভুজুর হজরত পীর সাহেবের মস্তকে সবুজ রংয়ের পাগড়ী বাঁধিয়া দিয়া বলিতে লাগিলেন, বড় জামায়াতের নেতৃত্ব মোবারক হউক, মোবারক হউক। তংশরে হুজুরের সঙ্গে অলিঙ্গন ও ছাহাবাগণ হাত উঠাইয়া দোওয়া করিতে লাগিলেন এবং মোবারক বাদ দিয়া সকলেই চলিয়া গেলেন। ফুরফুরার হজরতের মুরিদগণের সংখ্যা বঙ্গদেশে ৭০-৮০ লক্ষ হইবে যাহাদের মধ্যে লক্ষ আলেম - বর্ত্তমান আছেন। স্তত্তরাং ইহার দারা বুঝা যায় যে, উপরোক্ত স্বথ অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গিয়াছে।

#### হজরত পীর সাহেবের মোজাদ্দেদ হওয়ার প্রমাণ

হজরত নবী (ছাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চর মহিমারিত আল্লাহ প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এই উদ্মতের জন্ম এইরূপ লোক প্রেরণ করিরেন যে, তিনি বা তাঁহারা উক্ত উদ্মতের জন্ম উক্ত দীনের সংস্কার করিবেন।"

আরও হজরত (ছা:) বলিয়াছেন, "প্রত্যেক পরবর্ত্তী সম্প্রদায় হইতে তাহাদের বিশ্বাস ভাজন লোকেরা এই এল্ম গ্রহণ করিবেন তাহারা বেদয়াতি মতাবলম্বিগণের শরিয়ত পরিবর্ত্তন, বাতীল মতধারিগণের মিথাাদাবি ও অজ্ঞলোকদিগের কোরআন ও হাদিছের অর্থ পরিবর্ত্তন রদ করিয়া দিবেন।"

এই হাদিছ অনুসারে প্রত্যেক শতাব্দীতে দীন ইছলামের মোজাদেদ ( সংস্থারক ) প্রদা হইয়া থাকেন।

মোলা আলি কারি মেরকাতের ১/২৪৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

মোজান্দেদ হওয়া ফকিহগণের পক্ষে বৈশিষ্ট্য নহে, কেননা তাঁহাদের ঘারা এই উন্মতের উপকার সাধিত হইলেও খলিফাগণ, মোহান্দেছগণ, কারিগণ, ওয়ায়েজগণ ও পীর-দরবেশগণ কর্তৃক তাহাদের বিস্তর উপকার সাধিত হইয়া থাকে; কেননা দীনের রক্ষণাবেক্ষণ, রাজ্য শাসনের নিয়ম পদ্ধতি ও স্থবিচার খলিফাগণেরই কার্য্য, এইরূপ কারা ও মোহান্দেছগণ যে কোরআন ও হাদিছ শরিষতের মূল ও দলীল, তাহার তত্বাবধান করিয়া (উন্মতের) উপকার সাধন করিয়া থাকেন। ওয়ায়েজগণ উপদেশ প্রদান করিয়া ও পরহেজগারি লাজেম করিয়া লওয়ার জন্ম উৎসাহিত করিয়া সাধারণের উপকার সাধন করিয়া থাকেন। আমার নিকট সমধিক প্রকাশ্য মত এই যে, মোজান্দেদ এক ব্যক্তি হইবেন না, বরং একদল হইবেন—যাহান্দের প্রত্যেকে কোন এক

শহরে শরিয়তের এলমগুলির এক বিষয়ে কিন্তা কয়েক বিষয়ে কিন্তা কয়েক বিষয়ে বক্তৃতা সংক্রোন্ত বিষয়ের অথবা লিখিত বিষয়ের মধ্য হইতে যাহা কিছু তাঁহার পক্ষে সহজ্ব হয়, তদ্বিষয়ের সংস্কার সাধন করেন।"

মজমুয়া-ফাতা ধ্যা-লাখনবি, ২/১৫২ পৃষ্ঠা :--

''এবনোল-আছির বলিয়াছেন, কতক বিদ্বান এইমত ধারণ করিয়াছেন যে, হাদিছের সাধারণ অর্থ গ্রহণ করা উত্তম; কেননা ে নার (ছাঃ ) د র এই কথায় সপ্রমাণ হয় না যে, শতাব্দীর শিরোভাগে প্রেরিত এক ব্যক্তি হইবেন, বরং কখন মোজাদেদ একজন হইবেন, কখন একাধিক ব্যক্তি হইবেন, কেননা ফকিহ কর্তৃক দীন সংক্রোন্ত বিষয়গুলিতে উন্মতদিগের সর্বব্যাপি উপকার সাধিত হইলেও তাঁহাদের ব্যতীত বাদশাহগণ. মোহাদ্দেছগণ, মোহাদ্দেছগণ, কেরাত তত্ত্বিদগণ, উপাদেষ্টাপণ ও পীর অলিগণের তাায় ব্যক্তিদের দ্বারা উদ্মত্গণের বহু উপকার সাধিত হইয়া থাকে, ইহাদের এক শ্রেণী এক বিষয়ে যে উপকার করিয়া থাকেন, অন্ত শ্রেণী তাহা করিতে পারেন না; কেননা দীন রক্ষা করিতে রাজ্য শাসনের নিওম পদ্ধতির রক্ষা করা, স্থায় বিচার প্রচলন করা ও রেওয়াএতগুলি অয়তাধীন করা আসল বিষয় পীর দরবেশগণ ওয়াজ নছিহত করিয়া পরহেজগারি ও বৈরাগ্য লাজেম করিয়া লওয়ার প্রতি উৎসাহিত্য করিয়া উপকার সাধন করিয়া থাকেন: কাজেই উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ মত এই যে উক্ত হাদিছে প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে একদল প্রসিদ্ধ বোজর্গের প্রদা হওয়ার ইশারা আছে—যাঁহারা লোকদের জন্ম তাহাদের দীনের সংস্কার করিবেন এবং পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে তাহ'দের উপর উক্ত দীনের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন, কিন্তু ইহা জরুরি যে, শতাব্দির শিরোভাগে প্রেরিত মোজাদেদ বাজি এই বিষয়গুলির মধ্যে কোন

-2-122-5

445

(E

এক বিষয়ে প্রসিদ্ধ, বিখ্যাত ও লোকদের ইঙ্গিডস্থল হয়েন।

মাওলানা আবহুল হক দেহলবী 'আশেয়াতোলাময়াত' এর
১/১৮২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেনঃ—

উক্ত মোজাদ্দেদ এক ব্যক্তি হইতে পারেন, কিম্বা একদলও হইতে পারেন, কেননা আরবি ৩ শব্দ এক ব্যক্তির উপর এবং একাধিক ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করা হইরা থাকে। যে সমস্ত শ্রেণী কর্ত্বক দীনের শক্তি, পূর্ণতা ও প্রচার প্রকাশিত হয়, তাঁহাম। উক্ত মোজাদ্দেদ শ্রেণীভুক্ত হইবেন। এক জামানার এক শহরে একজন তাঁহার দল সমেত এইরূপ গুণে-গুণান্থিত হয়েন, ইহাও ইইতে পারে।

আধ্বনোল-মা'ব্দ, ১৮০ পৃষ্ঠা :—
ولايعلم ذلك المجدد الا بغلبتة الظي مه-ي عاصرة
صـي العلاء

"সমসাময়িক বিদ্বানগণের প্রবল ধারণ। দ্বারা মোজাদ্দেদ নির্ণয় করা হইবে।"

হজ্বত সৈয়দ আহমদ বেরেলবী (কঃ) বঙ্গ হিন্দুস্থানের মোজাদ্দেদ ছিলেন, হজরত মাওলানা কারামত আলি সাহেব তাঁহার মোজাদ্দেদ হওয়ার কথা প্রকাশ করিয়াছেন।

হক্তরত দৈয়দ সাহেদ ১২•১ হিজরী বাংলা ১১৯১ সনে পর্দা হন, ১২৪৬ সনে গায়েব হুইয়া যান অথবা শহীদ হুইয়া যান।

তিনি শত শত বংসরের অধিক কাল এন্তেকাল করিয়াছেন। এই স্থণীর্ঘ সময়ের মধ্যে বঙ্গ ও আসামে কি মোজাদ্দেদ প্রদা হন নাই ? না হওয়া সীকার করিলে, হজরতের হাদিছ বাতীল হইয়া যায়। কাজেই এখন দেখিতে হইবে, কে কে এই জামানুষ্ট বঙ্গ ও আসামের বিস্ত<sub>্</sub>ত ভূ-থণ্ডের মোজাদ্দেদ হওয়ার যোগ্য পাত্র।

এস্থলে একটি কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, কোন মোজাদ্দেদের খলিফাগণ কর্তৃক, যে এছলামি খেদমত ও কারামত প্রকাশিত হয়, তৎসমস্ত প্রকৃতপক্ষে মোজাদ্দেদ সাহেবের খেদমত ও কারামত বলিয়া ধরিতে হইবে।

ছাওয়ানেহে-ওমরি, ৫:/৫২ পৃষ্ঠা :--

.

۳

1

e wishti

''জামানার আবদাল" মাওলানা হাফেজ আবহুর রহমান সাহেব, ইনি আমার শিক্ষক ও আমার ওয়ালেদ মাওলানা শাহ আবহুল বাছেত ফারুকি নক্শবন্দী মোজাদেদী চিশ্তী সাহেবের পীর ছিলেন, আমি নিজে কয়েকবার দেখিয়াছি যে, তিনি লেপের মধ্য হইতে অদৃশ্য হইয়া যাইতেন। আবার কিছুক্ষণ পরে প্রকাশ হইয়া পড়িতেন। লোকেরা তাঁহাকে একই সময় তুই তিন স্থানে দেখিতে পাইত। আমি তাঁহার থেদমতে ধারাবাহিক ১১ বৎসর এবং অভঃপর মধ্যে মধ্যে আরও ৭ বংসর ছিলাম, তিনি এত্তেকালের ও মাস পূর্বে নিজের মৃত্যুর সংবাদ প্রদান করিয়া-ছিলেন। তখন আমি তাঁহার কদম মোবারক ধরিয়া আরক করিয়া বলিলাম, "আপনি আমাকে মুরিদ করাইয়া শউন।" তত্ত্তেরে তিনি বলেন, তোমার ব্যয়ত অন্ত স্থানে নির্দ্ধিষ্ট রহিয়াছে। আমি বহুক্ষণ রোদন করিতে থাকিলে, তিনি বলিলেন, তুমি চিন্তা করিও না। থোদার উপর ভরসা কর, আমি তোমার পীরের সন্ধান প্রদান করিতেছি, তুমি তাঁহার নিকট ছলুক সমাপ্ত করিবে। সেই সময় তিনি ফ্রফ্রার হজরতের নাম উল্লেখ করেন। হইতে তাঁহার উপর আমার তাদৃশ ভক্তি ছিল না, কাঞ্চেই ইহাতে আগ্রহ কম হওয়ার কথা, কিন্তু তিনি বলিলেন, মিঞা তুমি বুঝ না, ফুরফুরার পীর সাহেব এই শতাকীর মোজাদেদ। আমি বাল্যকাল হইতে তাঁহার মধ্যে মোজাজেদ হওয়ার লক্ষণ দেখিতেছি। হজরত মাওলানা এয়াজউদ্দিন সাহেব অনেক সময় বলিতেন, ফুরফুরার হজরত জামানার মোজাজেদ। প্রেসিডেন্সী কলেজের আরবী ভাষার প্রফেসর মৌলবী আবতল থালেক সাহেব বলিয়াছেন, একজন সৈয়দ সাহেবের বাটী পাঞ্জাব ও পেশাওরারের মধ্যস্থলে ছিল, তিনি হায়দারাবাদে থাকিতেন, তাঁহার একপুত্র মদিনা শরিফে থাকিতেন। হজরত নবি (ছাঃ) স্বপ্রযোগে তাহাকে বলেন, তোমার পিতাকে বলিয়া দাও, তিনি যেন শামানার মোজাজেদ ফুরফুরার পীর সাহেবের নিকট গমন করেন এবং আমার ছালাম জানাইয়া দেন।

উক্ত প্রোফেছার মৌলবি আগহল খালেক সাহেব আরও বলিয়াছেন, একজন সীমান্ত প্রদেশের গাজী মাওলানা স্বপ্নযোগে হজরত মোজাদ্দেদ আলফে (র: ছঃ) এর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি বলেন, যদি তুমি এই জামানার মোলাদ্দেদকে দেখিতে ইচ্ছা কর, তবে ছারহান্দে চলিয়া আইস। তিনি ছারহান্দে উপস্থিত হইয়া কিছু কাল তথায় থাকেন। পুনরায় তিনি মোজাদ্দেদ স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন, সেই মোজাদ্দেদ সাহেব কোন্ ব্যক্তি ? তিনি বলেন, তুমি আরও কিছকাল অপেক্ষা কর। তিনি এস্তলে আগমন করিলে, ভোগাকে অবগত করান হইবে। তিন মাস পরে ফুরফ,রার হজরত ছারহান্দ শরিফে আগমন করিলে. মোজাদ্দেদ আলফে ছানি (রঃ) স্বপ্রযোগে তাঁহাকে বলেন, যে, এখন তিনি এইস্থলে আগমন করিয়াছেন। ফরিদপুরের অন্তর্গত রাজধরপুরের মাওলানা আফছার উদ্দীন সাহেবের মুখে শুদিয়াছি, যে সময় ফ ুরফ ুরার হজরত পীর সাহেব রংপুর সদরের অধীনে প্রোফেছার মৌলবি মোহাম্মদ হোছেন সাহেবের রাধানগর গ্রামস্ত মাজাছাতে গুভাগমন করেন, সেই সময় মৌলানা মনিরুজ্জামান

ইছলামাবাদী সাহেব তাঁহার নিকট মৃত পীর বোজ্বর্গদিগের সহিত শাক্ষাৎ করা উদ্দেশ্যে 'কাশফোল-কবুর' এর মোরাবাবার এজাজত লাভ করেন। তিনি মালদহের শাহ্লাপুরে চিশতিয়া তরিকার প্রসিদ্ধ পীর হজরত আখি ছেরাজ (কোঃ)র মজার শরিফে 'কাশফোল-কবুর'এর মোরাকাবা কালে তিনি তিন বার উক্ত হজরতের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করেন, কিন্তু প্রত্যেক বারেই তিনি ফুরফুরার হজরতের আফৃতি ধরিয়া দেখা দেন। মাওলানা সাহেব এইরূপ আকৃতি ধারণ করার কারণ দিজ্ঞাসা করেন, ইহাতে তিনি বলেন, ফুরফুরার পীর সাহেব এই জামানার মোজাদেদ, এই হেতু আমি তাঁহার আকৃতি ধরিয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি এলমে শরিয়তের রক্ষণাবেক্ষণ করতঃ নবীর দীন সঞ্জীবিত করিয়াছেন। মৌবলী আবুনছর অহিদ সাহেব যে সময় ওল্ডস্কীম মাদ্রাছাগুলি উঠাইয়া দিতে এবং তৎপবিবর্ত্তে নিউস্কীম মাদ্রাছা স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, এমন কি কলিকাতা মাদ্রাছাকে নিউস্বীমে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই সময় হজরত পীর সাহেব উহার ঘোর প্রতিবাদ করিয়া উহার গতিরোধ করিয়া-ছিলেন, কাজেই কলিকাতা মাদ্রাছা ধল্ডস্কীম বঙ্গায় থাকিয়া গেল। অধিকস্ত তাঁহার চেপ্তায় বা তাঁহার উৎসাহ ও দোম্বাতে এবং তাঁহার সুযোগ্য খলিফাগণের চেষ্টাতে বঙ্গ ও আসামের নানাস্থানে বহু ওল্ডক্ষীম জুনিয়র ও সিনিয়র মাদ্রাছা স্থাপিত ইইয়াছে। তিনি রংপুর নীলফামারির অধীন সৈয়দপুর বাঙ্গালী পাড়াতে ওল্ডস্কীম দারোল-উলুম মাজাছার ভিত্তি স্থাপন করেন, তিনি নিজে উহাতে ২৫-০০ টাকা চাঁদা দেন, নগদ ও প্রতিশ্রুতি ধরিয়া সাত সহস্র টাকা আদায় করার ব্যবস্থা করিয়া আসেন।

15

ď

16

(২), তিনি নওয়াখালী এছলামিয়া মাজাছাঁয় গুভাগমন করতঃ নগদ ১৩২৬॥ ০ চাঁদা তুলিয়া দেন। পীর সাহেবের নানাবিধ সাহায্য সহান্তভৃতি পাইয়া উক্ত মাজাসার ভিত্তি দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইরাছে। বর্তনানে উহা বঙ্গদেশে আদর্শস্থানীয় ওল্ডস্কীম মাজাছা বলিয়া পরিগণিত হইতেছে।

- (৩) পীর সাহেব কর্তৃক বগুড়ার ওল্ডস্কীম মোস্তাফাবিয়া মাজাছায় ভিত্তি স্থাপিত হয়। উহা একটি উচ্চাঙ্গের মাজাছায় পরিণত হইয়াছে।
- ( 8 ) বরিশালের শর্ষিনার মাওলানা নেছার আহমদ সাহেবের বাটীতে ওল্ডক্ষীম সিনিয়র মাজাছার ভিত্তি পীর সাহেবের কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল।
- (৫) ফুরফুরা শরিফের ওল্ডকীম সিনিয়র মাদ্রাছা ও হাদিছ শরিফের দয়রা পীর সাহেব কেবলার এক অক্ষয় কীর্তি, ইহাতে শত শত বিদেশী ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে, নিকটবর্ত্তী স্বজাতি বংসল সমাজ হিতৈষী দানশীল ভাইগণ ছাত্রদিগের জায়গীর দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া ধ্রাবাদ্র হইয়াছেন।
- (৬) তিনি চট্টগ্রাম ওল্ডক্ষীম দারোল উলুম মান্তাছার ভিত্তি স্থাপন করিয়া আসেন। এইরপে বরিশাল সৈয়দপুরের সিনিয়র মান্তাছা, চরপদার মান্তাছা, মির্ছাকালুর জমাতে ছিওম পর্যান্ত সিনিয়র মান্তাছা, তেলিখালির মান্তাছা, চরকাউয়ার মান্তাছা, মেহেরগঞ্জের সিনিয়র মান্তাছা, বগুড়ার বড় মেহার ও বামুলার মান্তাছা, দিনাজপুর চন্দন বাড়ী ও বড়গাঁও মান্তাছা, রংপুরের মান্তাছা, দিনাজপুর, কান্দির হাট মান্তাছা, নওয়াখালীর মির আহমদপুরের মান্তাছা, তথাকার পাঁচবেড়িয়ার এতিমখানা মান্তাছা, ফেণী সিনিয়র মান্তাছা, বগুড়ার মূরইল, জ্বোড়া ও দমগড়া মান্তাছা, পাবনার তারাবেড়িয়া, উলট, হাদোল, শিবরর, পুজ্পপাড়া ও ধুলাউড়ি মান্তাছা, নদীয়া আমবেড়িয়া মান্তাছা, খুলনা ষাটগুরজ মান্তাছা, হুগলী পাঁচলার সিনয়র মান্তাছা, ইত্যাদি শত শত

الأب

ওল্ডেস্কীম, জুনিয়র ও সিনিয়র মাজাছা তাঁহা কর্তৃক কিম্বা তাঁহার খলিফাগণ কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে।

দ্বিতীয়বার 'মো'মেন কমিটি' ওল্ডক্টীম মাদ্রাছাগুলি ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিলে ফুরফুরার হজরত পীর সাহেধের ঘোর প্রতিবাদে উক্ত কমিটির মনের কল্পনা মনেই রহিয়া গেল, তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারিশ না। যদি হল্পরত পীর সাহেব দীন ইসলাম রক্ষা কল্পে পুরাতন নেছাবের মাদ্রাছাগুলির স্থায়িত্ব কল্পে সাধ্য-সাধনা না করিতেন, তবে মোসক্ষেম বঙ্গ ও আসাম ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন হইয়া যাইত।

''এলম হ্রাস প্রাপ্ত হওয়া ও নিরক্ষরতা অধিক হওয়া কেয়া-মতের লক্ষণগুলির মধ্যে অক্ততম। হজরতের এই হাদিছে বুঝা যায় যে. পুরাতন নেছাবের মাজাছাগুলি নষ্ট করিয়া নৃতন নেছাবের মাজাছাগুলি স্থাপন করা অমার্জ্জনীয় মহা গোনাই।

সুছলমান দিগের দীন-ইছলাম শরা-শরিয়ত, ধর্ম-কর্ম যাহা কিছু বাকি আছে, তাহা এই পুরাতন নেছাবের মাদ্রাছাগুলির কল্যাণে বাকী আছে।

ঐস্ত্রিন, শিয়া, অহাবী, কাদিয়ানি ও বেদয়াতি ফেরকাগুলির আক্রেমণ হইতে ছুন্নত-অল-জামায়াতকে রক্ষা করা কেবল এই নেছাবের আলেমগণের কল্যাণে-সম্ভব হইতেছে।

হিন্দুদিগের সংস্কৃত পড়ার টোলে গবর্ণমেন্টের পুরাদপ্তর আর্থিক সাহায্য রহিয়াছে, কিন্তু মুছলমানদিগের খাস দীন রক্ষার অবলম্বন স্বরূপ মাজাছাগুলিতে কেন সাহায্য দেওয়া হয় না ? যদিও কতিপয় মাজাছায় ডিঃ বোর্ডের কিছু কিছু সাহয্য আছে তাহাও অতি সামান্ত। গবর্ণমেন্টের সাহাষ্য একেবারে হয় না। এইরপ একতরকা নীতি দূর করিবার জন্ত হজরত পীর সাহেব এসম্বন্ধে দীর্ঘদিন ধরিয়া নানাভাবে চেষ্ঠা করেন, কিন্তু তাহাতে স্থফল ফলে নাই। বর্ত্তমান হক মিনিষ্ট্রীর কল্যাণে নাকি কোন কোন ওল্ডস্কীম মাজাছায় কিছু সাহায্যের ব্যবস্থা হইয়াছে, ইহা স্থথের বিষয়, কিন্তু সংখ্যালঘিষ্ট সিডিউল ক্লাসের (অনুনত সমাজের) শিক্ষার জন্ত পাঁচ লক্ষ টাকা গবর্ণমেন্ট মঞ্জুর করিয়াছেন, আর বিরাট সংখ্যাগরিষ্ট মূছলমানদিগের ইসলামী শিক্ষার জন্ত মাত্র ৭০ সহস্র টাকা মঞ্জুর হইল, তাহাও হয়ত উভয় স্কীমের জন্তা, এই সামান্ত দানে কি মূছলমান সমাজ রাজি হইতে পারেন গুকখনও না।

যদি এসম্বলির মেম্বরগণ আগামী নির্বাচনকালে জমিয়াতোল ওলামার সহায়তা কামনা করেন, তবে যেন ওল্ডন্ধীম মাজাছাগুলির উপর তাঁহাদের স্তুদৃষ্ঠী থাকে।

যদিও হন্তরত পীর সাহেব পুরাতন নেছাবের মাদ্রাছাগুলির প্রতি চিরদিন সহাত্ত্তিশীল এবং ইহার উন্নতির জন্ম সচেষ্টিত ছিলেন, তথাপিনিউকীম মাদ্রাছাগুলির সহায়তা করিতে ক্রটী করেন নাই। সাধারণ স্কুল লাইনে ছেলেদিগকে ইংরাজী পড়াইলে, তাহাদের দীন ও ইমানের সহিত বড় বেশী সম্পর্ক থাকে না। কর্তৃপক্ষ উহার সঙ্গে সেকেও ভাসা ফার্সি কিন্বা আরবি পড়ার বাবস্থা করিয়া দিলেন, কিন্তু উহাতে কেবল অরবী বা পার্সী সাহিত্য কিছু পড়ান হয়, দীন, ইমান ও ইছলামি আকায়েদের বড় কিছু থাকে না। এই হেতু নিউন্ধীম মাদ্রামাগুলির প্রবর্ত্তন করতঃ ইংরাজির সঙ্গে কিছু বেশী আরবী উর্দ্দু সংযোগ করিয়া দিলেন, এক হিসাবে এই দ্বীমে জেনারেল লাইন অপেক্ষা দীন ইমানের কিছু বেশী অংশ জানার স্র্যোগ করিয়া দেওয়া হইল, অথচ স্থদক্ষ আলেম, ইছলাম প্রচারক ও মুক্তি হওয়ার স্থ্যোগ

উহাতে নাই। তাছাড়া নিউ স্কীম হইতে ফার্মি বাদ দেওয়ায় দীন ইছলামের অনেক কেতাব জানার উপায় উহাতে নাই। সে যাহা হউক, মুছলমান ছাত্রেরা এই স্কীমে পড়িলে, একেবারে নাস্তিক হয় না এবং সরকারি চাকুরিরও কিছু আশা করা যায়, এই হিসাবে কতক লোকের এইরপ জীমের উপর বীতস্রন্ধ থাকা সত্ত্বেও হজরত পীর সাহেব উহার সমর্থন করিয়াছেন তাঁহার বাটাতে নিউস্থামের একটা সিনিয়ার মাজাসা আছে, তাঁহার ও তাঁহার খলিফাগণের চেষ্টাতে বাংলার বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য নিউ স্কীম মাজাছা স্থাপিত হইয়াছে, বলা বাহুল্য হজরত পীর সাহহেবের সমর্থন না থাকিলে নিউ স্কীম মাজাসাগুলির ভিত্তি দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে পারিত না।

#### আঞ্জমানে-ওয়াএজিন

হজরত পীর সাহেব আজমানে—ওয়াএজিন গঠন করত: বঙ্গ আসামের আলেম সমাজকে স্থানিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করেন, বহু আলেমকে প্রচার কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া সমাজের স্তরে স্তরে খাঁটী ইছলামের রীতিনীতি ও শরাশরিয়ত শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করেন, বহুটাকা চাঁদা সংগ্রহ করতঃ কয়েকজন বেতন ভোগী প্রচারক নিয়োগ পূর্বেক বাংলার কেন্দ্রে কেন্দ্রে পল্লীতে পল্লিতে প্রেরণ করিয়া শেরক্ বেদয়াত, কুসংক্ষার রাশি হুরীভূত করার অশেষ চেষ্টা করেন। নামাজ রোজা শরাশরিয়ত জন সমাজ প্রচলন করিতে সাধ্য সাধনা করেন। প্রচারকগণ পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া

মজব, মাজাছা স্থাপন, সালিসি বিচারের বোর্ড গঠন, হাফেজিয়া ফোরকানিয়া ও কেরাতিয়া মজব এবং নৈশ-বিগ্রালয় স্থাপন, সংবাদ পত্র প্রচার, শত শত অমুছলমানকে মুছলমান করা সামাজিক দ্বন্দ্ব কলহ মীমাংসা, মামলা মোকদ্দমা নিষ্পত্তি, ব্য়তুল-মাল ফণ্ড স্থাপন যুবক সমিতি গঠন ইত্যাদি অসংখ্য জনহিতকর কার্য্য করিতে লোক-দিগকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেন।

তৎকালীন এই আঞ্জমনে ওয়াএজিনের কতকগুলি প্রাসিক প্রচারকের নাম এন্থলে লিখিত হইল ;—

কবুরহাট পোড়াদহের মাওলানা ফললোর রহমান, ফরিদপুরের মৌলবি হবিবর রহমান, ২৪ পরগণা মাৎলার মাওলানা ইয়াদ আলী, নদীয়া হাতিয়ার মুনশী এবরাহিম, হরিপুর ঝিনাইদহার মৌলবি আবছল আজিজ, বগুড়া আটাপাড়ার মৌলবি আবছল মজিদ, ২৪ পরগণা শশিপুরের মৌলবী আবছল জকবার, ভাণ্ডারপুর রাজশাহীর মাওলানা মকবুল হোদেন আকেনপুরী, চট্টগ্রামের মাওলানা ফললোর রহমান নেজামি, যশোহর ঝিনাইদহার হাজি মুনশী জহিরদিন মরহুম, মাহিগঞ্জ রংপুরের মাওলানা অজিহদ্দীন কপুরহাটের মৌলবি মোজাফ্ফর হোদেন প্রমুখ ১২/১৩ জনবেতনভুক্ত স্থায়ী প্রচারক ছিলেন। অনাবারী প্রচারকগণের সংখ্যা

#### জমিয়তে ওলামা

হজ্জরত পীর সাহেব জমিয়তে-ওলামা স্থাপন করতঃ বঞ্চ আসামের সহস্র সংস্র আলেমকে সজ্যবদ্ধ ও স্থৃনিয়ন্ত্রিত করেন, যেহেতু আলেমগণ এখনও বঙ্গ আসামের জনসমাজের একমাত্র প্রকৃত নেতা, তাঁহাদের উপদেশ মতে সমাজ উঠিয়া বসিয়া থাকে হজরত পীর সাহেবের উদ্দেশ্য ছিল আলেম সমাও সভ্যবদ্ধ হইলে. জনসমাজ সজ্যবদ্ধ হইবে, আলেমগণের মন্তভেদ ঘটিত মছলাগুলির সুমীমাংসা হইবে, অন্ততঃ তাহাদের মধ্যস্থিত কলহ ফাছাদ দুরীভূত হইবে। সেই জন্ম তিনি "জমিয়তে-ওলামা" নামক এই বিরাট প্রতিষ্ঠান কায়েম করেন। কয়েকবার এই জমিয়াতোল-ওলামার বিরাট অধিবেশন জ্রিপুরা, চাঁদপুর, নওয়াথালীর চৌমহানি, ফুরফুরা শরিফ ও হাজিগঞ্জ ইত্যাদি স্থানে হইয়াছে; তথায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম হইয়াছিল, হাজিগজে দিল্লীর মাওলানা আহমদ চইদ সাহেব ও চৌমহানিতে মাওলানা হোছেন আহমদ মদনি প্রমুখ বিশিষ্ট বিশিষ্ট আলেম যোগদান করিয়াছিলেন। হজরত পীর সাহেব আজীবন এই জমিয়াভোল-ওলামার স্থায়ী সভাপতি থাকিয়া আলেম সমাজের ও সাধারণ সমাজের বছ কল্যাণ সাধন করিয়া-ছেন, সামাজিক ও রাজ নাতিক ব্যাপারে বহু কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

যখন মিপ্তার গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন ও মুছলমান দিগের খেলাফত আন্দোলনে দেশের হিন্দু মুছলমানগণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন, মিপ্তার গান্ধী, মিপ্তার দি, আর, দাস, মাওলানা মোহাম্মদ আলী প্রমুখ নেতাগণ গভর্ণমেন্টের স্কুল, কলেজ, মাদু ।ছা কিস্বা সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত বিভালয় বর্জন করিতে আদেশ প্রচার করেন, সরকারী আইন অমাত্ম করিতে লোকদিগকে অনুদ্ধ করিতেছিলেন, কোন কোন মুছলমান পত্রিকা লবণ প্রস্তুত্ত করিতে, বৈদেশিক গভর্ণনেন্টকে এদেশ হইতে তাড়াইতে পরামর্শ দিতেছিল, সেই সময় হজরত পীর সাহেব তাঁহার হানাফি পত্রিকা মা রেফাতে জমিয়া-তোল-ওলামার মত প্রচার করেন যে, রাজ আইন মাত্ম করিতে

**X**->-

হাইবে, তবে জাতীয় স্কুল, কলেজ, মক্তব মাদুছা স্থাপন না করা পিয়ান্ত স্কুল, কলেজ, মক্তব, মাদুছা বয়কট অনুচিত হাইবে।

সেই সময় মিষ্টার গান্ধী, মাওলানা মোহদদ আলী, মাওঃ আজাদ ছোবহানী, ডাক্তার কিচলু, মাওলানা শওকত আলী প্রমুখ কতিপয় হিন্দু মুছলমান নেতা পীর সাহেবের দরবারে টিকাটুলি মছজিদে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কংগ্রোসে যোগদান করিতে অনুরোধ করেন, ইহাতে তিনি স্পষ্টভাবে বলিয়া ছিলেন, আমি কোরসান ও হাদিছের পক্ষপাতি ও গভর্ণমেন্টের শরিয়ত বিরোধী নহে এরূপ আইনের পক্ষপাতি, কংগ্রেস যদি ভারতে মোছলমানের স্বাতন্ত্র ইসলামের নিরপত্তার প্রতিশ্রুতি দিতে পারে, তাহা হইলে কংগ্রেসে যোগ দিতে আমাদের আপত্তি নাই, কিন্তু যে মূহুর্তে কংগ্রেস উভয়ের কোন একটির বিরুদ্ধাচরণ করিবে, তখনই কংগ্রেস আমার সহায়তা পাইবে না। মাওলানা মোহাত্মদ আলীকে হজরত পীর সাহেব মিষ্টার গান্ধীর অসাক্ষাতে বলিয়া দেন, আমি কংগ্রে-সের প্রতি পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছি না, ইহাদের চেহারা দেখিয়া আখার সন্দেহ হইতেছে, আপনি শ্বরণ রাথিবেন, প্রত্যেক ব্যাপারে প্রথমে দীন, পরে দেশ। দীন ছাড়িয়া দিয়া দেশ উদ্ধার আমাদের অভিপ্রেত নহে। মাওলানা মোহাদ্দ আলী সাংহ্ব জীবনের শেষ পর্যান্ত গীর সাহেবের এই উপদেশ অনুসারে কার্যা করিয়া গিয়াছেন।

গত এসেরলী নির্বাচন কালে হজরত পীর সাহেব জমিয়াতোল-ওলামার প্রস্তাব মতে যে সমস্ত লোককে সমর্থন করিয়াছিলেন, তাহাদের অনেকে নির্বাচিত হইয়াছিলেন, যথন প্রজাপাটি
ও লীগ পাল মিন্টারি বোডের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ উপস্থিত হয়,
তথন হজরত পীর সাহেব তথা জমিয়াতোল-ওলামা লীগ বোর্ডকে
সহায়তা করেন, এই হেতু লীগ পাল মিন্টারী বোর্ডের বেশী

সংখ্যক সদস্থ নির্ব্বাচন সংগ্রামে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তা-ছাড়া এই নির্ব্বাচনের শর এই তুইটি বিরোধী দলকে একত্র করিয়া যে, "কোয়ালেশনী" দল গঠিত হইয়াছে, ইহাতেও পীর সাহেবের যথেষ্ট চেষ্টা ও যত্ন ছিল।

হজরত পীর সাহেব ১৩৩০ সালে দিতীয়বার হজ্জে গমন করেন, তিনি বোদ্বাইয়ে ২৪ দিবস ছিলেন। মোছাফের খানাতে হজ্জ যাত্রীদের স্থান সন্ধুলান না হওয়ায়, তাহারা নামা স্থানে পড়িয়া থাকিতেন, যাত্রীদের সঙ্গে দস্তা তস্করের দল খাদেম রূপে মিলিত হইতে এবং স্থযোগ বুঝিয়া গাঁট কাটিয়া টাকা কড়ি লইয়া চম্পট দিত, কখন পানি, শরবত কিম্বা খাগু সামগ্রীর সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া যাত্রীকে মারিয়া ফেলিডে চেষ্টা করিত। দীর্ঘ সময় বোম্বাইয়ে অবস্থান করাতে হজ্জ যাত্রীদের ছই তিন চারিগুণ পথ্যন্ত মূল্য দিয়া খাত সামগ্রী ও অত্যাক্ত জরুরি জিনিষ ক্রয় করিতে বহু টাকা বেশী ব্যয় হইয়া যাইত। কাবুলি, পেশা**ওয়ারি**, বোখারি ও হিন্দুস্থানিরা জাহাজের ভাল স্থানগুলি প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক প্রিমাণে পূর্ব্ব হইতে দখল করিয়া লইত। বাঙ্গা-লিরা তাহাদের নিকট পরাস্ত হইয়া কর্দধ্য স্থানগুলি লইতে বাধ্য হইত। কাষ্ঠ ও পানি লওয়া কালে প্রোক্ত দলের লোকেরা বাঙ্গালীদের উপর ভীষণ অত্যাচার করিত। পীর সাহেব এই সমস্ত মস্ত্রবিধা ও অত্যাচার দেখিয়া হজ্যে থাকা কালে সংবাদ পত্রে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। হজ্জ হইতে ফিরিয়া আসিয়া এই দখনে তুমূল আন্দোলন উপস্থিত করেন, গবর্ণর বাহাছরের নিকট কয়েকবার টেলিগ্রাম করেন, জমিয়াতোল-ওলামা হইতে প্রস্তাব পাশ করিয়া গবর্ণর বাহাত্রের নিকট পাঠান, পীর সাহেবের পক্ষীয় লোকদিগকে এসম্বন্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্ম তলব করা হয়, তাহারা সাক্ষ্য প্রদান করেন, তৎপরে কলিকাতা হইতে হজ্জ যাত্রিদিগের যাতায়াভের জাহাজ মঞ্জুর করা হয় এবং যাত্রীদের স্থবিধার জন্ম হজ্জ কমিটি স্থাপিত হয়, ইহাতে বাংলার মুছলমান-দিগের তুঃখ তুর্দিশা চিরকালের জন্ম দূরীভীত হইয়া গিয়াছে। এজন্ম বাংলার মুছলমান সমাজ হজরত পীর সাহেবের নিকট কৃতজ্ঞতা সীকার করিতে বাধা।

বাংলার হজ্জ যাত্রীদের নিকট পীর সাহেবের অন্তিম আদেশ এই যে, তাঁহারা যেন কলিকাতা হইতে জাহাজে রওনা হন, নচেৎ তাঁহাদিগকে বিবিধ প্রকারে বিপদ ভোগ করিতে হইবে।

কয়েক বংসর পূর্বের সারদা আইন লইয়া দেশময় এক তুমুল আন্দোলনের স্ঠি হয়, মেয়ের বয়স ১৪ বংসর ও ছেলের বয়স ১৮ বংসর না হইলে, বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ার আইন কেন্দ্রীয় পরিবদে পাশ হইয়া যায়। ইহা মুছলমানদিগের কোরআন ও হাদিছের বিপরীত মত। কোরতান শরিফের ছুরা নেছার ১/১৮ রুকুতে এতিমদিগের বিবাহ আয়েজ হওয়ার কথা লিখিত আছে। নাবালেগ ছেলে মেয়েকে এতিম বলা হইয়া থাকে। স্বয়ং নবি (ছা:) নাবালেগা হজরত আএশাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। হজরত পীর সাহেব জমিয়াতোল-ওলামা হইতে উহার প্রতিবাদ মূলক প্রস্তাব পাশ করাইয়া কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করেন এবং মাঠে মনুমেণ্টের নীচে বিরাট সভায় উহার প্রতিবাদে বলেন যে, মহারাণী ভিক্টোরিয়া কাহারও ধর্মে হস্তক্ষেপ না করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া গিয়াছেন, এই সারদা বিলে উহা তঙ্গ করা হইয়াছে। এক্ষেত্রে আমাদের উপর তৃইটি কর্ত্তন্য অবশ্যস্তাবী ইয়া পড়িয়াছে। হয় সমর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া, না হয়, হেজরত করা। কোর-আন শরিফ আমার সম্মুখে, হাদিছ শরিফ ডাহিন পার্শ্বে, ব্রিটিশ আইন বাম পার্শ্বে, যদি ব্রিটিশ আইন আমাদের কোরআন ও হাদিছের বিপরীত না হয়, তবে আমরা উহা সমর্থন করিতে

বাধ্য, আর উহার বিপরীত হইলে, আমি রাজ্জোহিতা হইলেও উহার প্রতিবাদ করিতে বাধ্য।

১৩৪০ সালে বঙ্গীয় অক্ফ বিল পাশ হয়। সরকার অক্ফ সম্পত্তির আয় হইতে কিয়দংশ লইয়া নোডের কর্মচারিদিগের বেতন প্রদান এবং উহার আয়ের উপর রোডসেস্ নির্দারণ করিন্য়াছেন, ইহা শরিয়তে নাজায়েজ। অক্ফকারি যেরপ শর্ত্ত নির্দেশ করিয়া গিয়াছে, ঠিক সেই শর্ত্তাভ্রমারে উহার ব্যয় করিতে হইবে, উহার ব্যাতিক্রম করা শরিয়তের খেলাফ। হজরত পীর সাহেব এক্স্ম ক্মিয়াতোল-ওলামার পক্ষ হইতে দৃঢ় ভাবে উহার প্রতিবাদ করেন এবং একখানা ফংওয়া লিখিয়া কেন্দ্রীয় কমিটিতে পেশ করিবার জন্ম স্থার আবহুল হালীম গঞ্জনবী সাহেবের নিকট প্রেরণ করেন।

আইন পরিষদে জনৈক সদস্ত এই মর্মে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে প্রামোফোনের রেকডে কোরজান শরিফ ও মিলাদ শরিফ পাঠ আইন করিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক, ইহাতে স্বরাষ্ট্র সচীব মাননীয় স্থাব নাজেমুদ্দিন বলেন যে, ইহাতে কোন দোষ আছে বলিয়া জানিনা, কাজেই এসম্বন্ধে কোন আইন করা ঠিক হইবে না।

হজরত পীর সাহেব ফ্রফ্রা শরিফের জমিয়াতোল-ওলামা সভাতে ইহার তীত্র প্রতিবাদ মূলক প্রস্তাব পাশ করিয়া সংবাদ-পত্রে প্রকাশ করেন এবং হিন্দুস্তানের মুফ্তিগণের ফংওয়া সংগ্রহ করিয়া "ছুন্নত অল জামায়াত" মাসিক পত্রিকাতে ছাপাইতে আদেশ দেন।

বর্ত্তমান এসেম্বলীতে আবগারি বিভাগ স্থায়ী রাখা সম্বন্ধে প্রস্তাব আনা হয়, হজরত পীর সাহেব উহার পক্ষে ভোট দিতে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করেন, ফুরফুরা জমিয়াভোল-ওলামার গত অধিবেশনে যাহারা ইহার পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন, কিম্বা নিরপেক্ষ ছিলেন, তাহাদের এই কার্য্যের নিন্দাবাদ করা হয়।

# পীর সাহেবের হজ্জ যাত্রা

১৩৩০ সনে তিনি দ্বিতীয়বার হজ্জ যাত্রা করার ঘোষণা করিয়া বলেন যে, "যাহারা আনার সঙ্গে হজ্জুব্রত পালনের ইচ্ছা করেন, তাহারা যেন রমজ্ঞানে কলিকাতা উপস্থিত হন। রেলওরে কোম্পানি ২৪ হাজার টাকার কলিকাতা ইইতে নাগপুর ইইরা বোম্বাই পর্যান্ত একখানা স্পেশাল ট্রেণ দেন, এই ট্রেণে অনুমান ৭২২ জন লোক গমন করিয়াছিল। প্রত্যেক বড় বড় রেশনে কোম্পানি ষাত্রীদের জন্ম পানির স্থন্দর ব্যবস্থা করিয়াছিলন, যাত্রীগণ পানি লওয়া শেষ করিলে, পীর সাহেবের অনুমতি লইয়া গার্ড ট্রেণ ছাড়িবার আদেশ দিতেন। একস্থানে কোন যাত্রীর একটা ক্যাম্বিশের ব্যাগ পড়িয়া গিয়াছিল উহাতে তাহার যাবতীয় টাকা কড়ি ছিল। শিকল টানিয়া গাড়ী থামান হইল, ট্রেণখানি প্রায় মাইল খানি হটাইয়া লওয়া হয়, ভাগ্যক্রেমে সেই তুর্গম পথে লোকের যাতায়াত ছিল না বলিয়া বাগেটি পাওয়া বায়।

সেই বংসরে এত বহু সহস্র যাত্রী হজরতের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিলেন যে, ইতি পূর্বেক কখনও এইরপ অধিক সংখ্যক লোক হজ্জে গমন করেন নাই।

আলেম সম্প্রদায় লোকদিগকে হজ্জ ফরজ হওয়ার উপদেশ

দিয়া নিজেদের কর্ত্তব্য শেষ করিতেন, হজ্জে গমন করা ভাহাদের ভাগ্যে অতি কম ঘটিত, কিন্তু সেইবার হজরত পীর সাহেবের সঙ্গে বহু শত আলেম হজ্জে গমন করেন, এমন কি বহু দরিদ্র লোকও সেবার হজ্বে যাইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। কেহ কেহ মাত্র দশ আনা কিম্বা বার আনা পয়সা লইয়া হজ্জ করিতে গিয়াছিল। হজরত পীর সাহেব এইরূপ অনেক লোকের খাওয়ার এবং আবশ্রকীয় খরচ পত্রের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন, প্রয়োজন হইলে কিছু কিছু চাঁদা সংগ্রহ করিয়া দিতেন। সঙ্গীদের মধ্যে সকলের অভাৰ অভিযোগের তথানুসদ্ধান করত: তাহাদের সহায়তা করিতেন। এত অধিক পরিমাণ দরিত্র কোন সময় হজ্জ করিতে সক্ষম হয় নাই। যশোহর বল্লাটোপের মাওলানা আবহুর রহমান সাহেবের ৮০ টাকা একঞ্চন ডংকাত কাডিয়া লইয়াছিল, হজ্বত পীর সাহেবের কারামতে ডাকাভ ইক্ত টাকা গুলি ফেরত দিয়া যায়। হজরত পীর সাহেবের নিকট মিশর, শাম, ত্রিপলী, ইয়মান, মকা ও মদিনার বড় বড় আলেম উপস্থিত হইরা ফয়েজ লাভ করিতেন, শাহথোদ্দালাএল মাওলানা আবত্ল হক দেহলবী সাহেবের প্রধান খলিকা মাওলানা ব্দর্জিন সাহেব ভাঁহার হালকাতে ৰঙ্গিয়া মোরাকাবা শিক্ষা করিতেন।

A

AT.

মকাশরিকে ছওলাতিয়া মাজাছাতে হজরত পীর সাহেব কেবলার ওয়াজের দাওয়াত হয়, তিনি সেই সময় আমাশা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল, তিনি কিছুক্ষণ ওয়াজ করিয়া এই থাদেমকে আনবিতে হাদিছ বর্ণনা করিতে আদেশ করেন, তাঁহার ফয়েজ হাদিছের ওয়াজ আরবি আলেমদিগের মনঃপুত হইয়াছিল। তিনি আমাকে হজরত থাদিজাতোল কোবরা (রাঃ)র মজার শরিক জিয়ারত করিতে আদেশ দেন, আমি তথায় চক্ষু বন্ধ করিয়া দাঁড়াইলেই দেখিতে পাই যে, যেন একটি পূর্ণিমার চন্দ্র

উদয় হইতেছে। হজরত পীর সাহেব বলেন, ইহা উদ্মোল-মো'মেনিন হজরত খাদিজার (রাঃ) তেলাএতের ছুর। মকা শরীফে অবস্থান কালে হজরত পীর সাহেব ও তাঁহার সঙ্গীদের জন্ম তদানীস্তন শাসন-কর্ত্তা শরিফ হোসেন তাঁহার একটি খাস কামরা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। হজরত পীর সাহেব মদিনা শরীফ জিয়ারত করিতে যান, তাঁহার সঙ্গে বহু যাত্রী পদব্রজে যান, এস্থলেও তিনি চাঁদা তুলিয়া বহু দরিজের সহায়তা করিয়াছিলেন। হজ্জরত আমির হামজা (রাঃ) ও ওহোদের শহিদগণের জিয়ারত -করেন। মাওলানা আবহুল হাই লাখ্নবি সাহেবের খালাত ভাই মাওলানা আবহুল বাকী মোহাজেরে-মদানি সাহেবের সহিত হজরত পীর সাহেবের ও এই খাদেমের সাক্ষাং হয়। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি. মজমুয়া-ফাতাওয়ায় লাখ্নবিতে ভিল ভিল প্রকারের কয়েকটি ফংওয়া আছে, আবার হানাফী মজহাবের বিপরীত তুই চারটি ফংওয়া উহাতে পরিলক্ষিত হয়, ইহার কারণ কি ? তহত্তরে তিনি বলেন, আমার ভাই সাহেবের দফ্তরে যে সমস্ত ফংওয়া সংগৃহীত হইয়াছিল, তিনি নিজের জীবদ্দশায় উহা সঙ্কলিত ও মুদ্রিত করিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুত্তস্তে তাঁহার ওয়ারেছগণ বিনা বাদ বিচারে সমস্ত কংওয়া মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন, এই হেতু উহাতে কিছু কিছু ভ্রম বা-অহাবিদের মত সন্ত্রিকিত হইয়াছে।

আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হুজুর, এমাম বোখারি তারিখে- ছগিরে লিখিয়াছেন, 'বখন ছুফ্ইয়ান ছওরির নিকট এমাম আবু হানিফা (র:)র মৃত্যু সংবাদ উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তিনি বলিয়াছিলেন আলহামদো লিল্লাহ, ইছলামে এইরপ 'মনহুছ' (হতভাগ্য) ছেলে পয়দা হয় নাই।" তিনি এত বড় মোহান্দেই হইয়া এইরপ একটি বাতীল কথা লিখিয়াছেন কেন?



তত্ত্ত্বে মাওলানা আবত্ল বাকী সাহেব বলিলেন, এমাম বোখারি (রঃ) বিদেষ বৃশতঃ ইহা লিখিয়াছেন।

আমি বলিলাম, ইহার জন্ম প্রকার জওয়াব দেওয়া বোধ হয় ভাল হইবে।

মাওলানা সাহেব বলিলেন, বাচ্চা! তুমি কি জওয়াব ভাল বিবেচনা করিভেছ? আমি বলিলাম, এই হাদিছের একজন রাবীর নাম নঈম বেনে হার্মাদ, এই লোকটি জালছাজ ছিল, এমাম এবনো-হাজার আস্কালানী তহজিবোত্তহজিব কেতাবে লিখিয়াছেন, উক্ত ব্যক্তি এমাম আবু হানিফার সম্বন্ধে মিধ্যা তুর্ণমোরচনা করিত।

£

**.**.

- 🛊

এমাম শাহাবী মিজানোল এ'তেদালে লিখিয়াছেন, নঈম বেনে-হাম্মাদ এই হাদিছটি বর্ণনা করিয়াছেন, নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন আমি খোদাতাওালাকে দাড়ীহীন যুবকের আকৃতিতে দেখিয়াছিলাম ইহা জাল কথা। খোদা সাকার নহেন।

মূল কথা, নঈম বেনে-হাম্মাদ জাল করিয়া এমাম আবু হানিফা সহন্ধে চুফ্ইয়ান ছওরির নামে এমন একটি অমূলক গল্প রচনা করিয়াছে। খুব সম্ভব এমাম বোখারি অজ্ঞাতসারে উক্ত গল্পটি সভা ধারণায় উদ্ধৃত করিয়াছেন, এজন্ম তিনি নির্দ্ধোষ।

মাওলানা বলিলেন, সাবাশ বাচ্চা, ভোমার জওয়াব সমধিক উৎকৃষ্ট।

মছজেদে-নাবাবীর মধ্যে বিদেশী লোকদের পক্ষে রাত্রি যাপন নিষিদ্ধ, কিন্তু তথাকার কর্তৃপক্ষ হজরত পীর সাহেবকে তাঁহার কতিপয় সহচর সহ উহার মধ্যে রাত্রিযাপন করিতে আদেশ দেন, তাঁহারা তথায় সমস্ত রাত্রি জেকর, মোরাকাবাতে অতিবাহিত করেন, বড় পীর জাদা পীর মাওশানা আবহল হাই সাহেব, হুগলী কোলগরের হাজি আবহল মতিন, হাজি আবহল মইন এবং নোওয়া-খালী গ্রীনদীর মাওলানা হাতেম সাহেব তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। এই খাদেমও হজরত পীর সায়েবের সঙ্গে তথায় রাত্রি মাপন করিয়াছিল। ₹.

- K/r

## হজরত পীর সাহেবের ঈছালে–ছওয়াব

হত্মরত পীর সাহেবের বাড়ীতে প্রতি বংসর প্রায় ••/৫৫ বংসর হইতে ফাল্পন মাসের ২১/২২/২৩ ভারিখে বিরাট মন্ধ্রশিস হইয়া থাকে, ইহাতে বাংলা, আসাম ও হিন্দুস্তানের বিভিন্ন স্থানের প্রায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম হইয়া থাকে। এই সভা খাঁটী এছলামী সভা।

এত বড় বিরাট সভাতে কেন্ন চুরট, সিগারেট ও ভামাক
পর্যান্ত ব্যবহার করিয়া থাকে না, লক্ষাধিক লোকের লেবাছ
পোষাক একই ধরণের ছুরত অনুযায়ী কি স্থলর দৃশ্য, সমাগত
লোকদের প্রাণের আবেগ, আদেন, কাএদা, পীরের মহব্বত, পীর
ভাইদের মধ্যে প্রগাঢ় প্রেম ভালবাসা, চলন চরিত্র দেখিলে, যেন
বেহেশ্তের নমুনা বলিয়া বোধ হয়। হজ্বত পীর সাহেব স্বদেশী
বিদেশী সমাগত লোকদের যত্ন ও খাতেরদারি ও খাওয়ার ব্যবস্থা
করিতেন, হজ্বত পীর সাহেব ঈছালে-ছওয়াবের বিরাট মাঠে
প্রত্যেক স্তরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকলের অস্ক্রবিধা দূর করিতেন, সমস্ত
বিষয়ের তদন্ত করিতেন, সমস্ত দিবস ও অর্জরাত্রি পর্যান্ত জ্বনাহারে
থাকিয়া সমাগত লোকদিগকে খাওয়াইয়া শেবে কিছু ভক্ষণ
করিতেন! সময়ে সময়ে হজ্বত পীর সাহেবকে কান্ঠ হাতে লইয়া
আসিতে দেখিয়াছি, তদ্দর্শনে শত শত মাওলানা মৌলবি দরবেশ

কাষ্ঠ-স্বন্ধে লইরা তাঁহার পাছে ছুটিতে দেখিয়াছি। ইহা হজরত নবি (ছা:) এর ছুন্নত। বহু নামজাদা আলেম নিজেদের সম্ভ্রম ও মধ্যাদার কথা ভূলিয়া গিয়া সমাগত লোকদিগের খাওয়ান দাওয়ানোর ব্যবস্থার জন্ম খেদমতগার রূপে রাত্র দিবা দৌড়া দৌড়ি করিতে থাকেন।

এই ঈছালে ছাওয়াবের মজলিশে সময় সময় বৃষ্টিপাত হওয়াতে আগন্তুকদিগের বিশেষ কট্ট হইত, এই হেতু তিনি তাঁহার খলিফাগণের অম্বরোধে স্থবহং টিনের প্যাণ্ডাল প্রস্তুত করিয়াছেন, তিনি কয়েক সহস্র টাকা প্রদান করেন এবং তাঁহার খলিকাগণ ও মুরিদ ভক্তগণ অনেক টাকা উহাতে চাঁদা প্রদান করেন।

এই সভাতে বঙ্গ আসামের বড় বড় সহস্রাধিক নামাজাদা ওয়াএজ বক্তা আলেমগণ শুভাগমন করিয়া থাকেন, তাঁহারা ৪/৫ দিবস অনবরত কোরআন হাদিছ তফছির, মছলা, মাছায়েল ও বাজর্গাণে-দীনের জীবনী বর্ণনা করিয়া থাকেন, জরুরি বহু মছলা মাছায়েলের আলোচনা করিয়া থাকেন, এত অধিক সংখ্যক ওলামা সম্প্রদায়ের সমাবেশ বঙ্গ আসাম বরং হিন্দুস্তানের কোনস্থানে হইয়া থাকে বজিয়া আমি জানি না।

বঙ্গ আসামের বহু লোক তথায় জটিল জটিল মছলা মাছা-য়েলের মীনাংসা হজ্জরত পীর সাহেব ও তাঁহার থলিফাগণ কর্তৃক করিয়া লইয়া থাকেন।

তথায় কেহ বাজে কৈছে। কাহিণী বর্ণনা করিতে এবং রাগ রাগিনী সহ গজল পাঠ করিতে পারেন না।

তথায় ছারহান্দ শরিফের গদীনশীন পীর সাচেব ও তাঁহার একজন সহচর এবং বাবা শেথ ফরিদ গঞ্জেশকর (রঃ)র গদ্দীনশীন পীর ও আজমীর শরীফের মাননীয় খাদেম সাহেব, বরং হিন্দুস্তান ও আজমের বড় বড় বে:জর্ম ও আলেম তথায় উপস্থিত হইয়া- ছিলেন। মকা মদিনা শ্রিফের অনেক আলেম ও মোয়ালেম তথায় উপস্থিত হইয়া থাকেন।

ছারহানদ শরীফের গদ্দীনশীন পীর সাহেব খানকাহ শরীফের এক কোণে দাঁড়াইয়া ওয়াজ করিয়া বলেন যে, আমি ভন্ন ভন্ন করিয়া ফুরফুরা শরিফের ঈছালে-ছওয়াবের মহফেল দেখিলাম অবিকল এইরূপ ঈছালে-ছওয়াব ছারহানদ শরিফে ইইয়া থাকে একতিল বিন্দু কম বেশী হইয়া থাকে না। ইজরত পীর সাহেব এইরূপ সম্ভ্রান্ত মেহমানদিগের যাতায়াতের ব্যয় বহন করিতেন ও ভদ্মভীত শতাধিক টাকা ভাহাদের নজর দিতেন।

আলেমগণ যে কেবল ওরাজ নছিহত করিয়া ক্ষান্ত হয়েন, তাহা নহে, তাঁহার সাহেবজাদাগণ ও খলিকাগণ বহু দীন কেতাব তথার প্রচার করিয়া থাকেন, আগন্তকেরা যে যে সমস্ত কেতাবের আবশ্যক ব্রিয়া থাকেন, ভাহারা উহা খবিদ করিয়া লইয়া থাকেন ইহাতে স্থায়ী হেদাএত হইয়া থাকে। হজরত পীর সাহেব কখন কখন লোকদিগকে উক্ত কেতাবগুলি ক্রয় করিয়া লইতে সমাগত লোকদিগকে উৎসাহিত করিতেন।

হজরত পীর সাহেব প্রত্যেক কন্দর অন্তে লোকদিগকে জরুরী নছল। মাছারেল তাক্ওর।, পরহেলগারি, লেবাছ পোষাক চাল চলন, এখতেলাফি বিবয়গুলি সদ্ধন্ধ উপদেশ দিতেন। শেষ রাত্রে সমস্ত রাত্রিগাপী ওয়াজ নছিহত হহয়। থাকেঃ দোয়া মোনাজাতের পূর্বে তিনি লোকদিগকে শেষ নছিহত শুনাইয়া দিতেন, লোকদের কোন প্রকার কন্ত ও অন্ত্বিধা হইয়া থাকিলে মা'ক লইতেন।

ইহাত গেল এলমে-শরিয়ত প্রচারের অধ্যায়. তিনি প্রত্যেক ফজর ও নগরেবে সহস্র সহস্র লোকদিগকে জেকর, মোরাকারা শিক্ষা দিতেন, তাঁহার খলিফাগণ বহু লোককে শিক্ষা দিয়া থাকেন, যেরপ বভ সহস্র প্রদীপ একস্থলে প্রজ্ঞালিত থাকিলে, আলোকের মাত্রা তীক্ষ্ণ হইতে তীক্ষতর হইতে থাকে, সেইরূপ সহস্র সহস্র আহলোল্লাহ তরিকতপন্থী জাকের ও খলিকাগণের রুহানি জ্যোতিতে ঈছালে-ছওয়াবের মাঠ চক্স-উণ্মিলিত বা কশফ শক্তি সম্পন্ন লোকদের দৃষ্টিতে তুরে তুরাণি হইগ্রা থাকে। হজরত পীর সাহেব এক নেছবতে-জামেয়'ার ফয়েজে বহু সহস্র শিক্ষার্থিকে এক সঙ্গে তরিকত ও মোরাকাবা শিক্ষা দিতেন। এইরূপ কামেল মোকান্দোল পীর হাতিকম পরিলক্ষিত হইয়া থাকে! কুহানি জ্যোতিঃ আকর্ষণের জন্ম সহস্র সহস্র প্রেমিক দিগ্দিগন্ত হইতে প্তঙ্গের স্থায় ফুরফুরা শরিফের দিকে ধাবিত ইইয়া থাকে। সময় সময় দরিত মুরিদাদগকে স্বদূর। চট্টগ্রাম, আসাম অঞ্চল হইতেও পদব্রজে আসিতে দেখা যায়,। খুলনা, যশোহর, ২৪ পরগণা, নদীয়া ফরিদপুরের বিস্তর লোক অর্থাভাবে বৎসরে বৎসরে তুই পাঁচ দিবস পদব্রভে আসিয়াই থাকেন। এই ঈছালে ছওয়াবে জেকর ও মোরাকাব। কিম্বা ওয়াজের সময়ে অতিরিক্ত ফয়েজ নাজেল হওয়ার আরও কয়েকটি কারণ আছে।

এই মহফেলে কোন প্রকার বেদয়াত কার্যাের অনুষ্ঠান হয়
না, বেশী উচ্চশব্দে জেকর, নর্ভন কুর্দ্দন হাতে তালি দেওয়া,
রাগ রাগিনী সহ মছনিবি বা গজল পাঠ ইত্যাদি হারাম ও
নাজায়েজ কার্যা অনুষ্ঠিত হয় না, পীরের পায়ে ছেজদা কিম্বা
কবর ছেজদা কিছুতেই হইতে পারে না, বরং সাধারণ লোক
মস্তক নত করিয়া পায়ে হাত দিয়া গোনাহগার হইবে আশস্কায়
ভলুর কদম বৃছির জন্য নিজের পা স্পর্শ করিতে কাহাকেও
অনুসতি দিতেন না।

এই ঈছালে-ছওয়াবের তারিখ কাহারও জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ নতে, প্রত্যেক বংসরে ভিন্ন ভিন্ন তারিখ নির্দিষ্ট করিলে সুদূর বঙ্গ, আসাম ও ভারতের মুরিদগণের পক্ষে উহা জানা ও সময় মত উপস্থিত হওয়া অসম্ভব হইয়া থাকে, এই হেতু সাধারণের উপকার হেতু কাল্পনের ২:/২২/২৩শে তারিখ নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, যাহা বেশী প্রীল্ম নহে. বেশী শীত নহে। এইরপ মছলেহাতের জন্ম দিন নিন্দিষ্ট করাতে কোন দোষ নাই। হজরত নবি (ছাঃ) যেরপ ধনী দিলে, আক্রাদ ও গোলাম ওকসঙ্গেলইযা পানাহার করিতেন. স্থানের তারতমা করিতেন না, হজরত পীর সাহেবের দরবারে সেইরপ সমস্থ শ্রেণীর লোকেরা ওকই প্রকার স্থানে বিসিয়া থাকেন, একই প্রকার আসনে খাইয়া থাকেন, ছোটবড় উচ্চনীচ কোন বাদবিচার নাই। অবশ্য হজরত পীর সাহেব আলোহতারালা তাঁহাদের দরজা উন্নত করিয়াছেন, তাঁহারাই হজরত নবী (ছাঃ) এর প্রকৃত উত্তরাধিকারী, কাজেই তাঁহাদের স্থানের প্রতি হজরত পীর সাহেবের বিশেষ লক্ষ্য ছিল, কিন্তু আগ্রারের কোন তারতমা কিত্তিন না।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, এই সভায় বহু মৃত অলি বোজর্গদিগের আত্মা উপস্থিত হইয়া থাকে, ইহা কাশফ শক্তিসম্পন্ন লোকগণ দেখিতে পাইয়া থাকেন. যাহারা এসম্বন্ধে অন্ধ ভাহারা অস্বীকার করিতে পারে। যাহারা কখন তরিকত, ম'রেফাতের স্বাদ লাভ করিতে পারে নাই, তাহারা এই নেয়ামত হইতে বঞ্চিত।

আমার ফ্রফ্রার মহফেলে যোগদান করার পূর্ব্বে একবার হজরত পীর সাহেব ও তাঁহার কামেল খলিফাগণ হজরত নবি (ছা:))এর শুভাগনণে আত্ম-বিস্মৃতি সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন নাবালেগ সন্তানগণ চীংকার করিতেছিল, তাহাদিশকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করা হটলে, তাহারা বলিয়াছিল, আমারা একটি মহা জ্যোতিন্ম্য বল্প সভার চারিদিকে শৃত্যমার্গে উড্ডীয়মান হইতে দেখিয়া এইরপ করিতেছিলাম। ইহাতে প্রমাণ হয় যে,

হ**ঞ**রত নবী (ছাঃ) এই মহফেলটি কবুল করিয়ালইয়াছিলেন। এই সভাতে প্রথম তারিখে কফেক সহস্র কোরআন খতম. খতুম হুটুয়া থাকে. শেষ কলেমা খতম, কোল খড়ম, দক্দ রাত্রে এই সমস্ত খতমের, ষাবতীয় ওয়াজ নছিহত, মিলাদ শরিফ. লক্ষাধিক লোকের খাওয়ানের যে ছওয়াব তাহা হজরত নবি (ছাঃ) তাহার মাওসাদ ও আজ হ্যাজে-মোতাহহারাত, ছাহাবাগণ, তাবেয়িগণ, তাবা-তাবেয়িগণ ছিদ্দিকগণ, শহিদগণ, নেককারগণ, এমাম মোজতাতেদগণ মোহাদ্দেছগণ মোফাছছেরগন ফকিহরণ কারিরগণ. যাবতীয় ফরের সালেমগণ, অলিগণ, গওছগণ, কোতৰগণ, নজিবগণ, নকিবগণ, সাওতাদ, ওমোদ, আবদাল, আথইয়ার, আবরার, সমস্ত তরিকার পীরগণ, ১জরত আদম ও হাওয়া, উভয়ের সমস্ত মোমেন মোছলেম আওলাদ, সমস্ত নবি ও রাছুল, হাজিরিণ, ছামেয়িন, সহাততা কারিদের পূর্ববপুরুষণণ বিশেষতঃ হজরত কোতবোল-আকভাব ছুফি ফতেহ আলি সাহেব, হজরত পীর সাহেবের ওয়ালেদাএন মাজেদাএনের পাক রুহে পৌছাইয়া দেওয়া হয়, কাঞ্চেই ভাঁহাদের অনেক রুহ তথামুউপস্থিত হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা।

জারকানি, ১/৮ পৃষ্ঠা ;-

انه لا يمتذع رؤية ذاته عليه الصلوة والسلام بجسده وروحه وذلك انه وسائر الانبياء صلعم ردت اليهم ار واحهم بعد سا قبضوا واذن لهم في والخروج من قبورهم للتصوف في الملكوت العلوي والسفلي

"নবি (ছাঃ) এর জাতমোবারক রুহ ও শরীর সহ দৃষ্টিগোচর হওয়া অসম্ভব নহে; কেননা তাঁহার ও অবশিষ্ট নবিগণের রুহ কবজ করার পরে তাঁহাদের দেহে উহা ফেরত দেওয়া হইয়াছে এবং আত্মীক জগতে ও তুনইয়াতে কাধ্য পরিচালনা করার জভ্য ্তাঁহাদিগকে তাঁহাদের গোর হইতে বাহির হওয়ার অনুমতি দেওয়া ইইয়াছে।"

ত্ত ছিরে-ক্রহোল-বরান, ৪/৪২৮ পৃষ্ঠা :—
قال الغزالي رحهة الله تعالي والرسول عليه السلام له الشخيار في طواف العوالم مع ارواج الصحابة وضيالله عذهم لقد رأة كثير من الاولياء

'ত্রমাম গাজ্জালী (রাঃ) বলিয়াছেন, নবি (ছাঃ) ছাহাবা গণের রুহ দহ সমস্ত জগতে পরিভ্রমণ করিতে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছেন, নিশ্চয় বহু অলি তাঁহাকে দেখিরাছেন।"

শাহ অলিউল্লাহ মোহাদেছ দেহলবী সাহেব 'ফইউজোল হারামা এন' এর ২৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

আমি নবি (ছাঃ )কে বারস্বার দেখিয়াছি, তিনি আমার
নিকট নিজের আদল আকৃতি প্রকাশ করিতেন, যদিও আমার
পূর্ণ আকাদ্যা ছিল যে, আমি তাঁহাকে দশরীরে না দেখিয়া রহানি
ছুরতে দেথি, ইহাতে আমি বুঝিতে পারিলাম যে তাঁহার বিশিষ্ঠ
ক্ষমতা আছে যে, নিজের রুহকে আকৃতিধারী করিতে পারেন,
ইহার দিকে নবি (ছাঃ) ইশারা করিয়াছেন যে, নবিগণ মরেন
না, তাঁহারা নিজেদের গোরে নামাল পড়িয়া থাকেন ও হজ্জ
করিয়া থাকেন।" উক্ত শাহ সাহেব 'দোরে ছিছমিন, এর ৬
পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

'নিব (ছাঃ) সাক্রিধারী ইইয়া সমুক ময়দানে এক জন কারীর নিকট উপস্থিত ইইরাছিলেন। উক্ত কারি বলিয়াছেন, সামি এই ছুইচকে তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম। এমাম জালালুদ্দীন 'ছুইউতি' এন্থেবাহোল—আজকিয়া'তে লিখিয়াছেন;— 'নিব (ছাঃ) নিজের উপাতের কোন নেককার মরিলে, তাহার জানাজাতে উপস্থিত হন।

হজরত মোজাদেদ সাহেব মকতুবাতের ১/০৬৫ পৃষ্ঠায় ২৮২ ছত্রে লিখিয়াছেন, হজরত খাজের (আঃ)ও হজরত ইলইয়াছ (আঃ) তাহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ছেরাভোল-মোস্তাকিম, ১৫১ প্রষ্ঠা:-

٠٠,

\*

হজরত বড় পীর সাহেবের ও খাজা বাহাউদ্দীন নক্শ বন্দ সাহেবের পাক রুহ মোজাদ্দেদ সৈয়দ আহমদ বেরেলীর ( রঃ ) নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। ইছালে-ছওয়াবের মজালশে ফেরেশ-তাগণের উপস্থিতি বিশেষ সম্ভব।

হজরতের হাদিছে, কেরেআন, জেকর, তছবিহ ইত্যাদি পাঠ স্থালে ফেরেশতাগণের উপস্থিত হওয়ার প্রমাণ আছে।

ষাওলানা আবহুল মা'বুদ সাহেব 'ছওয়ানেহেওমরি' কেতা-বের ৮৮/৮৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, মৌলবি এমতেয়াজদিন ছাত্তেব ঘলিয়াছেন, আনি রাত্রে সপ্রে দেখিয়াছি যে, একজন ফেরেশ্তা আছমান হইতে নাজেল হইয়া আমাকে বলিতে লাগিলেন, দেখ তোমাকে সাবধান করা হইতেছে যে, অন্ত তারিখ হইতে কখনও ফুরুফুরার পীর সাহেবের সম্বন্ধে কিছুই বলিওনা, আমি বলিলাম, আপুনি কে? তিনি বলিলেন, আমি ফেরেশ্তা, আলাহতায়ালার পদ্ম হইতে আসিয়াছি। আল্লাহতায়ালা বলিতেছেন, খাজা আধ্বতুল্লাহ ( ফুরফুরার পীর সাহেব আফার ইশারা ব্যতীত কোন কার্য্য করেন না। তিনি ,আমার ইশারায় শাদপুরে ( সাহেব জাদাদ্বয়ের) বিবাহ করাইয়া দিয়াছেন। আমি তাঁহার সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। তুমি দেখ না যে, ইছালে-ছওয়াবে তিনি প্রত্যেক স্থানে উপস্থিত হয়েন, একজন মানুষ ওদিকে মাংস পাকিজা করার স্থানে; থাত রন্ধন করার স্থানে; দোকান সমূহে; ওয়াজের সভায়; দহলিজ ঘরে প্রভ্যেক স্থানে কি থাকিতে পারেন ? না; বরং এই কার্যগুলি নির্ব্বাহ করিতে আমার পক্ষ হইতে ফেরেশতাদিগকে নির্দিষ্ট করি। যদি তাঁথার মর্জিলর বিপরীতে কিছু কর; কিন্ধা তাঁহার সম্বন্ধে নিন্দাৰাদ কর; তবে বিন্ধু হইয়া ষাইবে।"

এস্থলে বিপক্ষদল এই বলিয়া নিন্দাবাদ করিয়া থাকেন যে; ফেরেশ,ভাগণের মনুষ্যের কার্য্যে সহায়তা করা বাতীল কথা।

কোৰআন শরিফে আছে: বদর: ও হোনাএন যুদ্ধে ফেরেশতা-গণ নবি ও ছাহাবাগণের সাহায্যার্থে নাজেল হইয়াছিলেন।

হজরত সৈয়দ আহমদ বেরেলখী (রঃ) সাহেবের মলফুজাতে আছে যে: ফেরেশতাগণ তাঁহার সহায়তা করিতে তাঁহার সহকারী থাকিতেন।

এমাম মাহদীর সহায়তা ফেরেশতাগণ কর্ক সাধিত হইবে, ইহা ফ্তুহাতে মাক্রাতে আছে।

কার থান শরিফের ছুরা হামিন-ছেজদাতে আছে;—
ان الذيبى قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم
الملائكة ان لاتخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التى
كنتم توعدون نحى اولياء كم فى الحياة الدنيا و في الاخرة
و لكم فيها ما تشتهى انفسكم و لكم فيها ما تدعون \*

"নিশ্চয় যাহারা বলিয়াছেন, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, তৎপরে ভাঁহার। স্থির প্রতিজ্ঞ রহিয়াছেন, তাঁহাদের উপর ফেরেশ্ তাগণ নাজিল হইয়া থাকেন. ( আর তাঁহারা বলেন ), তোমরা ভয় করিওনা ছংখিত হইও না এবং তোমরা যে থেকেশতের ওয়াদা (প্রতিশ্রুতি) প্রাপ্ত হইয়াছ, ভাহার স্থুসংবাদ প্রাপ্ত হও। আমরা ছনইয়ার জীবনে এবং আথেরাতে ভোমাদের বয়ু ( সহায়তাকারী) তোমাদের মন যাহার আগ্রহ করে, তাহা উক্ত আথেরাতে তোমাদের জন্ম আছে এবং যাহা তোমরা বাঞ্চা ( দাবি ) কর, তাহা তথায় তোমাদের জন্ম আছে এবং যাহা তোমরা বাঞ্চা ( দাবি ) কর,

তফছিরে-আবু ছউদ, ৭/৬৪৮ পৃষ্ঠা, রুগোল বায়ান, ৩/৪৫২ পৃষ্ঠা ও রুগোল মায়ানি, ৭/৪৯০ পৃষ্ঠা :—

( تتنزل عليهم الملائكة) من جهد له تعالى يمدونهم فيما يعنى لهم من الامور الدينية والدنيوية بها يشرح صدو وهم و يدفع عنهم التخوف و الحزن بطريق الالهام \*

"তাঁহাদের ( ওলিগণের ) উপর ফেরেশতাগণ নাজেল হইয়া থাকেন: দীন তুনইয়ার যে কার্যস্তলি তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়; উদ্ভ ফেরেশতাগণ তৎসমুদ্ধে তাহাদের সাহায্য করেন; এলহাম ভাবে তাঁহাদের ছিনা ( বক্ষঃদেশ ) প্রশস্ত করিয়া দেন এবং ভাঁহাদের ভয় ও তুঃখ নিবারণ করিয়া দেন।"

—: আরও উক্ত তিন তকছির: উক্ত উক্ত পৃষ্ঠা
( نحن اولماءكـــم فى الحيباة الدنيبا ) اى اء-وا نكم في اموركم نلهمكم الحق و نوشد كـم الـى مافية خيركم و صلاحكم \*

(ফেরেশতাগণের উক্তি) আমরা তোমাদের কার্য্য সমূহে তোমাদের সাহায্যকারী; আমরা তোমাদিগকে সত্য মতের এলহাম করিয়া থাকি এবং যে কর্ম্মে তোমাদের কল্যাণ (ভালাই) ও হিত হয়; আমরা তোমাদিগকে সেই কার্য্যের দিকে পথ দেখাইয়া থাকি।"

তিপরোক্ত বিবরণে 'ছওয়ানেহে-ওমরি' লিখিত মৌলবী এমতেরাজ্বদিন সাহেক উলিখিত স্বপ্নটি সত্য হওয়া ও শরিয়তের মোয়াফেক হওয়া সপ্রমাণ হইল। হজরত পীর সাহেব সভাতে ঘোষণা করিয়া দিতেন, কলিকাতা ও অক্রান্ত স্থানের অনেক দস্যু গাঁটকাটা ও পকেটমার এই স্থানে উপস্থিত হইয়া থাকে, তোমরা সকল সময়ে বিশেষতঃ রাত্রে নিজাকালে সাবধানে থাকিবে; হজরতের এই ঘোষণা সত্ত্বেও কতক লোকের টাকা প্রসা ও কাপড়

ğ

٠.

٠ يو( .

1

জুতা ছাতি চুরি হইত; অনেক দরিদ্রলোকের পথ খরচ নিঃশেবিত হইয়া যাইত। হজরত পীর সাহেব অনেক ক্ষেত্রে এরপ বিপন্ন-দিগের যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্য করিতেন। নবাগত দরিদ্র তালেবোল-এলমদিগের জায়গীরের ব্যবস্থা তাঁহার বাটাতেই হইত; তৎপরে তিনি প্রতিবেশী কিল্লা নিকটস্থ গ্রাণের লোকদিগকে বলিয়া দিয়া জায়গীরের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। তিন বৎসর হইতে তিনি নিজ বাটিতে একটি ফ্রী তালেবোল এলম খানা খুলিয়াছিলেন; ইহাতে প্রায় ১৮/১৯ জন তালেবোল-এলানের জায়গিরের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। হজরত মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ সাহেব কওয়াল-জমিলের ২৩৬/১৩৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, এইরপ রীতি নবীর ওয়ারেছদিগের লক্ষণ!

ফুরকুর। শরিকের মাজাছার জন্ম বংসরে বংসরে কিছু কিছু
চাঁদা সংগ্রহ করা হইয়া পাকে, ইহাতে হজরত পীর সাহেবের
ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ নাই, সমস্ত বঙ্গ আসামের এতিম দরিজ
শিক্ষার্থীদের পক্ষে এত বড় সুযোগ স্থাবিধা বঙ্গ ও আসামে কুরাপি
দেখা যায় না, বঙ্গ ও আসামের ছাত্রদের উপকারার্থে যে রিরাট
ছই স্কীমের মাজাছা ও হাদিছের দওরা চলিতেছে, উহার জন্ম চাঁদা
তুলিয়া উহাতে বায় করা ছওয়াবের কাধ্য হইবে।

হজরত নবি (ছাঃ) জেহাদের ব্যয়নিবনাই করিতে, পানির অভাব দ্রীকরণ উদ্দেশ্যে 'রুমা'-নামক কুপ থরিদ করিতে এবং মদিনা শারফের মছজেদে মুছলমানদিগের স্থান সঙ্কলান না হওয়া পার্যবর্তী জমি ক্রেয় করিতে ছাহাবাগণের নিকট হইছে চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছিলেন কাজেই মাজাছার চাঁদা সংগ্রহ করা দোষ হইবে কেন? গবর্ণমেন্টের সাহায্য ও ফ্রফ্রার ঈছালে-ছওয়াবের সংগৃহীত চাঁদাতে বিরাট মাজাছান্বয়ের ব্যয় সঙ্কলোন হইত না, প্রত্যেক বংসরে কয়েক সহস্র টাকার ঘাটতি হইত, হজরত পীর

সাহেব বৃদ্ধ ব্য়সে বিদেশ ভ্রমণ করত: যে টাকা কড়ি পাইতেন তাহার আংশিক দ্বারা এই ঘাটতি পূর্ণ করিতেন।

হন্ধরত পীর সাহেবের চারি তরিকার শেজরা তথায় বিক্রীত হইয়া থাকে, প্রত্যেকখানা । চারি কিথা ॥ আট আনাতে বিক্রন্থ করা হয়, বংসরে উহাতে যে আয় হইয়া থাকে, উহা মাজাছা ফাণ্ডে প্রদান করা হয়, ইহা এই জন্ম অকফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সহস্র সহস্র লোক জেন দৈতোর উপদ্রব্ নানাবিধ তদবীর করিয়া কোন উপকার না পাইয়া নিরুপায় হইয়া ফুরফুরার হজরতের নিকট হইতে ভৈল পানি কালজীরা পড়া ও তাবিজ তুমার লইয়া কত লক্ষ লক্ষ জেন দৈভাগ্রস্ত রোগী স্তুস্থ হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়তা করা যায় না।

খুলনা জেলার দক্ষিণ অঞ্চলের বেদকাশী প্রামের হাজী বিসরিদিন সাহেবের একটি নব-যুবতী কন্সার উপর জেনের আছর ছিল জেনটি উপস্থিত হইলে, মেয়েটি এত উচ্চম্বরে ক্রন্দন করিছ যে, প্রামের লোকেরা অস্থির হইয়া পড়িত। সভা উপলক্ষে আনি তথার উপস্থিত হইলে, ইহার প্রতিকার সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, ইহাতে জামি বলি, আমি ফুরফুরা শরিফে ষাইব, তোমরা ভৈল পানি, কালজিরা লইয়া ষাইবা. আমি উহা হজরতের নিকট হইতে ফুক দেওয়াইয়া দিব এবং ভাবিজ লইয়া দিব। হাজি সাহেবের মধ্যম পুত্র তা'রিফ বোজলে তৈল পানি লইয়া রওয়ানা হওয়া মাত্র মেয়েটি স্তম্থ হইয়া যায়, জার তাহার উপর জেনের আছর হয় নাই। এইরপ সহস্র সহস্র ঘটনা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

অনেক সময়ে বড় বড় ডাক্তার, কবিরাজ ও হেকিম যে রোগীর চিকিৎসা করিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে, সেও ফুরফুরার হজরতের তাবিজ কবজ ও তেলপানি কালাজিরা পড়াতে সুস্থ হটয়া গিয়াছে। হজরত পীর সাহেব এই সম্বন্ধে হাদিয়া টাকা-গুলি মাজাছাতে প্রদান করিতেন। নওয়াখালী মোহম্মদপুরের মাওলানা ফয়জোর রহমান সাহেবের নিকট শুনিয়াছি, হজরত পীর সাহেব বলিরাছেন, তিনি প্রায় লক্ষ টাকা তাবিজ কবজ্জ দিরা সংগ্রহ করিয়া মাজাছাতে ব্যয় করিয়াছেন।

তাবিজের জন্ম টাকা প্রসা লওয়াতে লাভ আছে, বিনা প্রসায় তাবিজ দিলৈ, লোকের ভক্তি কম হইয়া থাকে, হয়ত বিনা প্রসার তাবিজ ঘরের চালে রাখিয়া দিবে, উহাতে কল আদৌ হইবে না; তাবিজের উপকারের শর্ত্ত ইে যে; দাতা ও গৃহীতা উভয়ের উহার উপর প্রগাঢ় ভক্তি থাকা জরুরী। হজরত পীর সাহেব ১১ টাকা, ২১ টাকা, ৩১ টাকা, ৪১ টাকা, ৫১ টাকা প্রয়ন্ত তাবিজের গাদ্ইয়া লইতেন, ইহা বিপদ আপদ দূর করিতে অবার্থ ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

হাজি ধররুল্লাহকে এক সময় আমি বলি, অমুক লোকটিকে বিনা হাদিরা একটি জ্বেনের তাণিজ দিরা দাও। হাজী সাহেব টেনে রাত্রিতে নিজিত হইলে. জ্বেনটি হাজী সাহেবের গলা টিপিয়া ধরিয়া বলিতেছিল, কি হাজী! তুমি বিনা প্রসায় তাবিজ দিয়াছ, তোমাকে মারিয়া ফেলিব। এমভাবস্থাতে আমি ডাকিয়া তাহাকৈ জাত্রত করি।

এখন প্রশ্ন এই হইতেছে যে, তারিজ দেওয়ার দরকার কি ? ফুক্ফাক্ দেওয়ার দরকার কি ? তত্ত্তেরে বলা মাইতে পারে, হজরত বলিয়াছেন;—

من حلف بغير الله فقد اشرك رواه الترمذي 🕥

যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্সের দোহাই দেয়, সত্যই সে ব্যক্তি শেরক করিল।—তেরমেজি ইহা রেওয়াএত করিয়া~ ছেন। মেশকাত, ২৯৬ পৃষ্ঠা। লোকে অনেক ক্ষেত্রে কাফেরি মুলক মন্ত্র দারা কবজ লিথিরা দিয়া কিন্ধা ঝাড় ফুক্ করিয়া নিজেরা কাফের হইয়া যায়।

এমাস রাজি তফছিরে-কবিরে ও মোল্ল। আলি কারী শরহে-কেক্হে-আকবরে লিথিয়াছেন :— لرضاء بالكفر كفر

"কাফেরি কার্য্যে রাজি হইলে, কাফের হইতে হয়।" ইহা সমস্ত ছুন্নভ-অল-জামায়াতের আকায়েদ তত্ত্বিদগণের মত।

এই হেতু হজরত নার (ছা:) কোরসান হাদিছ ও শরিয়ত সঙ্গত দোয়া কালাম দ্বারা তাবিজ লেখার ও ঝাড় ফুক্ করার আদেশ দিয়াছেন। হাদিছ শরিফে আছে, হজরত নবি (ছাঃ) এমাম হাছান ও হোছাএন (রাঃ)কে নিয়োক্ত তাবিজ দিতেন। ذید کیا بکلیات الله القامات می کل شیطات و هاه گ

হজরত শারও বলিতেন, হজরত এবরাহিম (আঃ) হজরত এহনাইল ও এহনাক (আঃ)কে উক্ত তাবিজ দিতেন;—কওলোল-জমিল, ১০৬, হেছনে হেছিন। নবি (ছাঃ) বলিতেন, যদি কেহ বাত্রে নিদ্রা যোগে আভঞ্জি হইরা পড়ে, তবে যেন নিমোক্ত লোৱা পড়িয়া শরন করে। ইহাতে ভাহার আভঙ্ক দূর হইবে।

1

ٱءُوْذُ بِكُلُّهَاتِ اللهِ التَّامَّـــ ﴿ مِنْ غَضَبِهِ وَ عَقَابِهِ وَ شَرِّ

عِبَادِةِ وَ مِن هَمَزَاتِ الشَّبَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونَ

ছাহারা আবতুল্লাহ বেনে-আমর (রাঃ) বালেগ সন্তান দিগকে ঐ দোয়া শিক্ষা দিতেন, নাথালেগদিগের জন্ম উহা লিখিয়া তাহাদের গলায় লটকাইয়া দিতেন। আবু দাউদ ও তেরমেজি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন। মেশকাত, ২১৭/২১৮ পৃষ্ঠা। নেশকাতের ৩৮৯ পৃষ্ঠার যে মন্ত্র, তমিমা ও টোট্কা বাবহার করা শেরক বলা হইরাছে, উহার অর্থ জাত্ন, টোট্কা ও কাফেরি মূলক মন্ত্র।

লোকদিগকে কাফেরি মূলক মন্ত্র হইতে রক্ষা কল্পে তাবিজ্ঞ কবজ দোওয়া ও ঝাড় ফুক্ দেওয়া জরুরি।

তাবিজ লিখিয়া দিয়া পয়সা লওয়া কি, তাহ:ই বিবেচ্য বিষয়।

মেশকাতের ২৫৮ পৃষ্ঠায় ছহিহ বোখারির একটি হাদিছে আছে, একজন ছাহাবা কতকগুলি ছাগল বিনিময় লইয়া ছুরা ফাতেহা ছারা একটি সর্পাঘাত প্রাপ্ত রোগীকে স্থৃন্থ করিয়াছেন, হজারত উহা হালাল বলিয়া নিজে উহার অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কেছ পার সাহেবকে নজর সরপে কিস্বা ইছালে ছওয়াবের দর্জণ কিছু দিলে; গ্রহণ করিতেন; এইরপে উপঢৌকন কবৃল করা ছুন্নত; কিন্তু তিনি কখনও ছওয়াল করিয়া কিছু গ্রহণ করেন নাই।

অনেক সমগ্ন গুনিয়াছি, ঈছালে-ছ ং গাবের আগ্ন ও বায় সমান সমান হইয়া থাকে। কখন আগ্ন অপেকা বায় বেশী হইয়া থাকে. এক্ষেত্রে যাহা বেশী হইত, তাহা হুজুর নিজের তহৰিল হইতে ঘাটতি পূরণ করিতেন। গতবার ৬০০ টাকা বেশী থরচ হইয়াছিল। যদি কোন বংসরে বায় অপেকা আয় বেশী হইত তবে উদ্ধৃত্ত টাকাগুলি মাদাহাতে খরচ করা হইত। ইসালেস্প্রাবে বহু সহস্র লোকের সমাগম হওয়ায় লোকদিগকে থাওয়াইতে বাত্রি ১০/১২টা বাজিয়৷ যায়, সকলকে একবার থাওয়ান সম্ভব হইয়া উঠেনা, এইহেতু আগন্তকদিগের স্থাবিধা হেতু কতকগুলি দোকান বসান হয়, উক্ত দোকানগুলিতে ভাত ব্যতাত সমস্ত প্রকার খাত ও পানীয় দ্বব্য পাওয়া যায়, আগন্তকের। স্থাবিধা মত খাত্য

সামগ্রী খরিদ করিয়া খাইতে পারে। হজরত পার সাহেব লোকদিগকে কাহারও বাটীতে খাইতে কঠোর ভাবে নিষেধ করিতেন।
কেবল আমি গোশত সহা করিতে পারি না, এইহেতু আমাকে অহা
বাড়ীতে সময় সময় ভক্ষণ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন, দোকানদারগুলি বিশেষ ভক্ত ও বিনয়ী এবং আগন্তকেরা তো প্রায়
আহলোল্লাহ, কাজেই কখন ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে কোন
কলহ ফাছাদ শুনা যায় না।

হজারত পীর স্থেবের ভক্তগণ কতক গরু, ঘৃত চাউল ইত্যাদি দান করিয়া থাকেন, কিন্তু উহার অধিকাংশ হজরত শীর সাহেব নিজেই ক্রের করিয়া থাকেন। যাহারা তথায় রন্ধন করিয়া থাকেন, ভাহারা হজরতের এত অভুগত ভক্ত যে, কখন ভাহাদের মধ্যে কলহ কাছাদ ও অহিত খাচারণের কথা গুনি নাই।

হজরত পীর সাহেব এই জলছার জন্ম কতকগুলি শামিয়ানা, কতকগুলি বড় বড় দেগ, কতকগুলি শফ, কতকগুলি টিনের বাসন ও কতকগুলি ডেলাইট অক্ফ করিয়া গিয়াছেন। ইহা যে কেবল দীনি জলছা তাহা নহে. ইহাতে জনিয়াভোল ওলামার অধিবেশন হইয়া থাকে, ইহাতে রাজনীতিক ও সমাজ নীতিক বিষয়ের আলোচনা ও প্রস্তাবাদি পাস হইয়া থাকে, সময় সময় এই স্থলে এস, ডি ও. ম্যাজেপ্রেট এবং বহু এম. এল. এ, মন্ত্রীগণ পদার্পন করিয়া এই অধিবেশনের গুরুত্ব অধিক হইতে অধিকতর করিয়া থাকেন, তাঁহারা ছাত্রদের পুরুত্বার বিতরণ করিয়া থাকেন। এই স্থলে হাদিছের দওরার শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে ফখরোল মোহালেন্থীন উপাধি বিতরণ করা হয়, সন্ধান স্কৃচক দেস্তার বন্দি করা হয়। ফরিদপুরের মাওলানা কলিমদ্দিন, হুগলী বাঁধপুরের মাওলানা সুরু আলি মাওলানা হাফেজ নেছার আহমদ ও খুলনা হামিদপুরের মাওলানা ময়েজদ্দীন হামিদী সাহেবের স্থায় বহু

যোগ্য স্বালেমকে বাংলার সুছলমান এই মাদ্রাসার কল্যাণে প্রাপ্ত প্রতি বংসর ইসালেসওয়াবের সাহফিলে সাংবাদিক উপস্থিত হইরা থাকেন। বঙ্গের খ্যাতনাসা ওরায়েঞ্চ বক্তাদের প্রথম পরিচয় এই স্থান হইতে হইয়া থ'কে, মরহুম মুনশী শেথ জমির্দ্দিন কাব্যবিনোদ, মর্হুম মাওলানা আবহুল মা'বুদ মেদিনীপুরী মর্ভ্ম মৃঃ ছুফি হাজি জহিরদিন, মাওলানা ফজলোর রহমান কপুরহাট মাওলানা ময়েজ্জদ্দিন হামিদী, মাওলানা আহমদ আলি এনাএতপুরী, মাওলানা আজিজর রহমান এছলামাবাদী, মাওলানা মকবুল হোছেন আক্লেপুরী, মাওলানা কএজর রহমান মোহশাদপুরী, মৌলবি রুহল কুদ্দ্ভ ছইদপুর, মাওলানা গাফিজদিন বশিকপুরী, মাওলানা ইয়াকুব এছলামাবাদী, মাওলানা ফল্পলোর রহমান নেজামপুরী, মাওলানা হাজী এলাচি বথ্শ নেজামপুরী প্রভৃতি খ্যাত্রনামা ওয়াএজগণ এই স্থান হইতে বঙ্গ ও আসামে পরিচিত হইয়াছেন। যাহারা এই স্থানে উপস্থিত হইয়া থাকেন, তাঁহারা ওয়াজ নছিহত শিক্ষা করার স্থযোগ লাভ করিয়া থাকেন। এত বড় প্রতিনিধির মূলক সভা বঙ্গ, আসাম কেন ভারতে কুত্রাপি হইয়া থাকে না।

## হজরত পীর সাহেবের ওয়াজ

হুজুর বঙ্গ আসামের বড় বড় শহরে, মফঃক্লের সহস্ত সহস্র স্থানে অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কাল ধরিয়া ইছলামের প্রচার ও ওয়াজ নছিহত করিয়া বেড়াইয়া ছিলেন, তাঁহার সভাতে ২০ হাজার হইতে লকাধিক লোকের সমাগম হুইত। আমি পূর্বীবঙ্গে প্রথম নওয়াখালীর বেগমগঞ্জের সভাতে ভাঁহার সহিত যোগদান করিয়া-ছিলাম, তথায় অনুমাণ লক্ষ লোক সমাবেত হইয়াছিলেম, চাঁদপুর হাজিগঞ্জ, কেরওয়াবচর, রূপশা, নাঙ্গালকোট, নওয়াথালী ইছলা-মিয়া মাজাছা, ফেনি, বেদক শী, বালনা, ঝাপালি, শখিপুর, গদাইপুর, দরগাহপুর, জালগাঁও. রাধানগর, চৌধুরাণি. বিজ্বটি, বশিরহাট, মাতক্ষীরা. শর্ষিনামাগুরা, ববিশাল, পিরোজপুর, বানের-হাট, চন্দ্রগঞ্জ, ছয় আলি, চৌমহানি, আব্রহাট, চট্টগ্রাম, ছুফিয়া-মাজাছা, নির আহমদপুর, রামপুর, শ্রীন্দী, চরশাহী; কুনিয়ানগর; লক্ষীপুর; দাএবা; কলানদী; অধ্দীয়া: ফাজিলেরঘাট; ধামতীঃ ভাষানীয়াচর: আকেলপুর; বগুড়া; নেঙ্গাপীর; মহিমাগঞ্জ; গাইবাদ্ধা; মাঠেরবাজার ইত্যাদি স্থানে ২০ হইতে ৭০ কিম্বা ৮০ হাজার লোকের জাসায়াত দেখিয়াছি। দশ বিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ক্রোশ হইতে লোক প্তজের আয় ভাঁহার মোকারক চেহারা দর্শনের জ্ঞা ছুটিয়া গাণিত। তাত জল্প সময়ের সংবাদে এত বেশী লোকের সমাগম হইতে আমাদের কর্ণ শ্রেবণ করে নাই। ধনী; দরিতঃ জ্ঞানী: खनीः मानिः जाभित नवावः महीः मा छलानाः (मोलविः मनभीः मार्रात পণ্ডিতঃ সকলেই ভাঁগার দর্শন ও দোয়ার প্রত্যাশী; সহস্র সহস্র হিন্দু মুছলমান তাঁহার নিকট হইতে তৈল-পানি পড়া লইতে মাতোয়ারা। তিনি ছোট বড় সকলের সহিত সমান ভাবে প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিছেন। তাঁহার সমায়িক ব্যুহার এবং নুরানী চেহারা দেখিয়া দূর ত্রান্ত হই তে আগমণের কণ্ঠ সকলে ভুলিয়া তাঁহার কণ্ঠনর এমন মধুমাখা এবং গন্তীর ছিল যে; তাহা নিকটে ও ছবে সমানভাবে ঝল্পারিত হইত। তাঁহার মুখ নিঃস্ত বাণী সকল ভক্তের হৃদয় পটে আঁকিয়া যাইত। অন্যান্য আলেমের দশ বিশ ঘণ্টা ব্যাণী ওয়াজ নছিহত করিলেও যেরূপ আছর না হইয়া থাকে; তাঁহার দশ পাঁচ মিনিট বক্তৃতাতে সেইরূপ আছর

\*\*

**:1** 

1

হটত। অন্তান্ত গালেমগণ যুগবাণী সাধ্য সাধনা করিয়া যেরূপ হেদাএত করিতে না পারেন তাঁহার এক মভাতে ক্লেক কালের ওয়াজ নছিহতে তদপেকা অধিকতর হেদাএত হইত। তাঁহার কণ্ঠ নিঃস্ত মধুর উপদেশে কত মোশরেক বেদরাতি শেরেক বেদয়াত পরিত্যাগ করিয়াছে, কত লক্ষ বেনামাজি বে-রে;জদার নানাজ, রোজা শুরু করিয়াছে, বেদাড়ী দাড়ী রাখিতে অভ্যস্ত হইয়াছে, কত অনৈদলামিক পোষাক ধারি ইছলামি পোষাক পরিধান করিতে শিখিয়াছে, কত গঃপরহেজগার পরহেজগারে পরিণত হইরাছে, কত চুরোট, শিগারেট ও তামাকখোর চুরেট, শিগারেট ও ভামাক ছাড়িয়াছে। কত হুদখোর ঘুবখোর, পণ্যোর, হারা থোর, ঘুষ পন ও হারামধুরি ত্যাগ করিয়াছে, কভ শহর, পল্লী ও বন্দরে মাজ্রভা, মক্তব ও শিক্ষাণ র স্থাপিও হইয়াছে, ত'হার ইয়ত্তা করা সন্তব নহে। প্রত্যেক সভাতে ১০/২০/৪০/৫০ হাজার লোক তাঁহার নিকট মুরিদ হইয়াছে স্থতরাং কত লক্ষ লোক তাঁহার মুরিদ শ্রেণীভুক্ত হইরাছে, তাহার সংখ্যা নির্ণিয় করা অসম্ভব।

হজরত পীর সাহেব যখন শেববারে বশিরহাটে যান তখন লক্ষাধিক লোক তাঁহার অভার্থনার জন্ম বশিরহাটের রাস্তা পথ ঘাট পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল, বিপুল আল্লাহো আকবর রবে গগন পবন প্রকাশ্পত করিয়া তুলিয়াছিল, সেই দৃশ্য না দেখিলো বুঝান কঠিন। হজরত পীর সাহেব কখন ওয়াজের স্থলে কাহারও নিকট হইতে টাকা কড়ি গ্রহণ করিছেন না, সভার সংগৃহীত চাঁদা গ্রহণ করিতেন না, যে ব্যক্তি কাওয়াত করিতে আসিত, যদি সে স্থল খোর, ঘুর খোর, পণখোর, কট বন্ধক গৃহীতা কিয়া ফাছেক হইত, তবে ভাহার দাওয়াত কবুল করিতেন না। যদি দৈবাং কোন হার ন খোরের দাওয়াত অজ্ঞাতসারে কবুল করিতেন, তবে নিজের খরচে

খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করিতেন. তাহার কিছু খাইতেন না, লইতেন না। তিনি অর্দ্ধ শতাকীর অধিক জীবন ব্যাপী ইছলাম প্রচার কালে কখন জ্ঞাতসারে এইরপ লোকের দাওয়াত স্বীকার করেন নাই, ইহা অপেক্ষা বড় কারানত আর কি হইতে পারে ? তরিকায়-মোহন্দী ও মাজালেছোল-আবরার কেতাবে আছে, তুমি কারামত অবেষী হইও না। 'এস্কেকামাত' অবেষী হও, শরিয়ত ও তাক্ওয়া পরহেজগারিতে স্থির প্রতিজ্ঞ থাকাকে 'এস্কেকামাত' বলা হয়; ইহা অপেক্ষা বড় কারামত আর কিছুই নাই।

-4

age.

হজরত পীর সাহেবের দরজা ত অতি উন্নতঃ তাঁহার বড় বড় কামেল খলিফাগণ কখনও হারাম খোরের দাওয়াত কবুল করেন

আমি একবার রাজশাহী জেলার একজন লক্ষপতি লোকের দাওয়াত গোলবী কোত্বোর-রেজা সাহেবের অনুরোধে স্বীকার করি: প্রেশনে নামিয়া মৌলবি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি: দাওয়াত কারি ব্যক্তি হৃদ খায়না ভ ? তিনি বলিলেন: হঁঁ। তখন আমি তাঁহ র বাটিতে যাইতে সম্বীকার করি। নৌলবী সাহেব বলেন: আছ্যা আপনি তাহার বাটাতে ওয়াজ করিবেন: আমি স্কুলে চাকুরী করিয়া থাকি; আমার বাটীতে আপনি খাইবেন। অগত্যা আমি তাহাই স্বীকার করি। প্রভাতে দাওয়াতকারী নিজের মৃত পিতার গোর জিয়ার হ করিতে আমাকে অনুরোধ করিলে, আমি জিয়ারত স্যাপন করি। সতঃপর তিনি আমাকে জিয়ারতের জন্ম তুইহাতে অনুমান ৫০ টাকা নজর দিতে চেপ্তা করেন, আমি উহা লইতে সম্বীকার করিয়া বলি, যখন আমি আপনার বাটীতে থাইলান না, তখন কি আপনি আশা করিতে পারেন যে, আমি আপনার টাকা ক্তি লইব ? আমি স্বচক্ষে দেখিলাম যে,

সেই লক্ষপতি লোকটির অশ্রুবর্ধণ হইতেছিল। শুনিতে পাইলাম তিনি স্থদ ঘূষ সমস্তই এই বলিয়া ত্যাগ করেন যে, আমি দেশের রাজা, লক্ষাধিক নগদ টাকা আমার নিকট জমা থাকিতে একজন গভামাত্র আলেম আমার বাটাতে খাইতে পারিলেন না। তিনি খাঁটি পরহেজগার হইয়া এন্তেকাল করিয়াছেন। তাহার পুত্র দীর্ঘকাল ইইতে হৃদয়ে এই আকোজ্ঞা পোষণ করিয়া আসিতেছেন যে, আমি তাহার দাওয়াত স্বীকার করি, কিন্তু এখনও আমার অদৃষ্টে তথায় যাওয়ার হ্যোগ ঘটে নাই।

হজরত পীর সাহেব আমার চেষ্টাতে একবার খুলনা জেলার দিকিণ অঞ্চলে করেকটি সভায় গুভ গমণ করিয়াছিলেন, পথিমধ্যে চাঁদখালির একটি সভায় তিনি গুয়াজ নছিহত করেন; সভা অন্তে চাঁদখালীয় গালুকদার মোল্লা সাহেবেরা হতরত পীর সাহেবকে ২০০ টাকা নজর দেন, কিন্তু তাহাদের স্থানের কারবার ছিল; হজরত পীর সাহেব বলিনেন; কাবা তোমরা হাদ হইতে তওব। কর; এই টাকাগুলি ভোমাদের নিকট থাকুক; যদি তথবার উপর ঠিক থাকিতে পারো তবে এক বংসর অন্তে এই টাকাগুলি আমার মাজাভায় পাঠটেয়া দিও।

হজরত পার সাহেব ও তাঁখার খলিফাদের এইরূপ চেষ্টাতে সহস্র কহস্র হারানখোর হারানখুরি ত্যাগ করিয়াছে।

কোরানের ছুরা হুদে আছে:—

و لا تركنوا الى الذيبي ظلموا فتمسكم النار \*

এই আয়তের তফ্চিরে ফাছেকদিগের দাওয়াত গ্রহণ করা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

্মশকাতের ২৭৯ পৃষ্ঠায় এই হাদিছটি উল্লিখিত হইয়াছে। نهي رسول الله صلم عن اجابة طعام الفاسقين \*

## হজরত পীর ছাহেব কেবলার বিস্তারিত জীবনী

এই হাদিছে হজরত নবী (ছাঃ) ফাছেকদিশের দাওয়াত কবুল করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

দোয়া কনুতে আছে :--

47

45

و نتر ك من يغجر ك \*

ইহাতে বদকারদিগের সংশ্রাব ত্যাগ করার কথা আছে। কোরআন শরিকে পীরদিগের লক্ষণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,

তাহারা পরহেছগার হইবেন।

শাহ অলিউল্লাহ সাহেব পীরের পাঁচটী শর্ত উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে الشرط الثانى العدالة و التقوى দ্বিতীয় শর্ত পীরের পরহেজগার হওয়া।

আরও তিনি লিখিয়াছেন :—

\* الماثور القناعة بالقليل و الورع من الشبهات 

الماثور القناعة بالقليل و الورع من الشبهات 

الماثور القناعة المناعة ا

প্রাচীন পীরদিগের প্রসিদ্ধ রীতি এই যে, তাঁহারা অল্প টাকা কড়িতে তুটি লাভ করিতেন এবং সন্দেহ মূলক টাকাকড়ি হইতে প্রহেজ করিতেন।

পীরের দরজা ত অতিবড়, মুরিদগণের পক্ষে হালাল হারাম প্রভেদ করিয়া চলা আবশ্যক। একজন মুরিদ হজরত পীর সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, হুজুর আমার ছোলতানোল আক্ষকার হাছিল হইয়াছিল, শরীরের গোশতে পোশত লোমকুপ হইতে জেকর প্রতিক্ষনিত হইত, কিন্তু একজন স্থদখোরের বাটীতে দাওয়াত খাওয়ায় আমার শরীরে ও সমস্ত লতিফার জেকর বন্ধ হইয়া গিগছে। হুজুর তাহাকে খালেছ তওবা করিয়া ভাঁহার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হুইয়া সমস্ত শরীরের জেকরের নিয়তে বিশিলেন, কিছুক্ষণ পরে পূর্ববিৎ তাহার সমস্ত শরীরের জেকর জারি হইতে থাকিল। হজরত পীর সাহেব বলিলেন, শরীরের প্রত্যেক গোশতের টুক্রা আলাহতায়ালার জেকর করিতে

থাকে, পকাত্রে হারাম খাত উদ্রসাৎ হইলে, উহার কতকাংশ রক্ত মাংসে পরিণত হয়, হারাম রক্ত মাংস জেকের কাণী মাংসের সহিত মিশ্রিত হইলেই জেকের বন্ধ হইয়া যায়।

প্রাচীন পীরেরা হালাল ও পাক কজি খাওয়ার জন্ম অভিশয় চেন্তা চরিত্র করিতেন। হজরত শাহ জালাল তবরেজি (রঃ) একটা গাভার হুধ ৭ দিবস অন্তর পান করিয়া জাবন ধারণ করিতেন। উক্ত গাভাকৈ জঙ্গলের ঘাস খাওয়াইতেন। বাংলার সেন রাজা তাঁহাকে ২২ সহস্র টাকার জমিদারী দান করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ত'হা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন। অবশেবে রাজার বিশেষ অনুরোধে তিনি কিছু মূল্য দিয়া উহা ক্রেম্ব করিয়া লইয়াছিলেন। স্বাধীন ত্রিপুরার রাজা হজরত মাওলানা এমামুদ্দিন ছা'ছ্লাপুরী সাহেবকে একটি জেন ছাড়াইয়া দেওয়ার জন্ম কিছু টাকা কড়ি দিতে চাহিয়া ছিলেন, কিন্তু তিনি উহা গ্রহণ কারতে রাজী হন নাই।

হজরত বড় পীর গড়িংগাল-আ,জন সাহেব গুনইয়াতোতা-লেবিন কৈতাবের ০১২/৩৫৩ পৃষ্ঠায় লিবিয়াছেন :—

পীর হারেছে- মোহাছোবি (রঃ) কোন সন্দেহ যুক্ত সাম গ্রীর দিকে হস্ত প্রস'ধিত করিলে ভাঁহার আঞ্চুলীব অগ্রভাগ কাঁপিয়া উঠিত, ইহাতে তিনি জানিহতেন যে উহা হালাল নহে।

পীর বেশর হাতি (রঃ)র নিকট কোন সন্দেহ জনক বস্তু নীত হইলে, তাঁহার হস্ত উহার দিকে প্রসারিত হইত না।

পীর বারেজিন বাস্তানির (রঃ) মাতা তাঁহার গর্ভে থাকা কালে কোন সন্দেহ জনক বন্ধর দিকে হস্ত লখা করিলে, উক্ত বস্তু তথা হইতে সরিয়া যাইত, তাঁহার হস্ত উহার নিকট পোঁছিত না। কোন এক পারের নিকট কোন সন্দেহজনক বস্তু নীত হইলে. উহা হইতে হুর্গন্ধ বাহির হইত। কোন পীর কোন সন্দেহজনক বস্ত মুখে দিলে, উহা ব'লুকা হইয়া যাইত।

আমি যে সময় হজরত পীর সাহেবকে সাতক্ষীরার লইয়া যাই, সেই সময় বাকাল নামক প্রামে মুরিদ করার জন্ম তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হয়, সেই প্রামের একটি ঘুষথোর তুইটি ঘুষের টাকা তাঁহাকে দিয়াছিল, হজরত পীর সাহেব বলিলেন, বাবা, ভোমার টাকা ছুইটি বলিভেছে, ইহা ঘুষের টাকা। ইহা বলিয়া তিনি উহা তাহাকে কেরত দিয়াছিলেন।

ভবানিগঞ্জের নাওলানা আজিজার রংমান সাহেব বলিয়াছেন
ফুরফুরার হজরও রালপুরে খলিল মিঞার বাটিতে তশরিফ আনিলে,
খলিল মিঞা একজন লোককে হজরত পীর সাহেবের জন্ত কিছু
তথ আনিতে আদেশ দেন, সে ব্যক্তি বাটী গিয়া দেখে যে, তাহার
গাভীর তথ বাছুরে খাইয়া ফেলিয়াছে। সে অন্ত এক হুদ খোরের
গাভীর তথ তাহার বিনা অন্তমতিতে দোহন করিয়া আনিয়াছিল।
খলিল নিঞা সাহেব তুখটুকু ঘাটীর মধ্যে জাল দিয়া পাঠাইয়া
দেন। আশ্চর্যোর বিষয় জাল দিবার কালে তথ স্তৃতার তায়
হইয়া লাকড়ির সহিত জড়াইয়া উঠিতেছিল, সমস্ত তথ এইরপ
হইয়াছিল, উহা ৩৬ হাত লমা হইয়াছিল। হজরত পীর সাহেব
উহা শুনিয়া ছধের অবস্থা তদন্ত কারতে বলেন, যে ব্যক্তি তুথ
আনিয়াছিল, সে বলিল উহা অপরের গাভীর ত্থ তাহার বিনা
অনুস্তিতে আনা হইয়াছিল।

মাওলানা ফরজোর রহমান সাহেব বলিয়াছেন, হজরত পীর সাহেব নওয়াখালীর মির আহমদপুরের জমিদার মোজাফফর হোছেন ওরফে মোহাদাদ মিঞা সাহেবের বাটীতে অবস্থান কালে একজন স্থদ্খোর তাঁহাকে একটি টাকা নজর দিয়াছিল, লোকটি পোবাকে মৌলবীর তুল্য ছিল, হজরত পীর সাহেব তাহাকে

4.

27

-4-

Ţ.

7

· \*

জিজ্ঞাসা করেন, মিঞা তুমি কি স্থদ খাইয়া থাক ? সে ব্যক্তি
মিথ্যা ভাবে বলিল আমি স্থদ খাইয়া থাকি না। তথায় বহু লোক
উপস্থিত ছিল, তাহারা এই লোকটির মিথ্যা কথা গুনিয়া অবাক
হইওেছিল, কিন্তু অবশেষে হজরত পীর সাহেব টাকার দিকে
কয়েকবার দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, বাবা, তোমার টাকা তুমি
লইয়া যাও। হজরতের এই কাশফের সংবাদ চারিদিকে ঘোষণা
হইয়া পড়িল।

এক সময় কলিকাতা টিকাটুলি মসজিদে নদীয়ার এক স্থান্থার জামিদার ৫ টাকা হজরত পীর সাহেবকে নজর দেয়। তিনি উহা জেবে রাখিয়া অল্লজণ চল্ফু বন্ধ করিয়া বলিলেন, তুমি স্থাদ খাইয়া থাক ? অমান সে ব্যক্তি হজরতের পায় হাত দিয়া বলিল, ইহার পরে যদি আমি স্থাদ লাই, তবে যেন আল্লাহর দীদার ও নবীর শাফায়াত হইতে বঞ্চিত হই। হজরত পীর সাহেব টাকাগুলি না লইয়া ছুফি ভাজান্মোল হোছেন সাহেবের নিকট আমানত রাখিয়া বলিলেন, যদি এই ব্যক্তি এক বৎসর পর্যান্ত হতবা কায়েম রাখে, তবে উহার বিহিত ব্যবস্থা করা হইবে।

بنؤ

মাবছল ব্যাপারির পুত্র বলিয়াছেন, জামি সেই জ্বিদারকে ধর্মতলার বড় মছজেদে পায়চারী করিয়া বেড়াইতে দেখিয়া জিজাসা করিয়াছিলাম, হজরত পীর সাহেব যথন আপনাকে বলিলেন, তুমি কি সুদ খাও, তথন আপনি কেন ভাঁহার পা ধরিলেন ? তহন্তরে তিনি বলিয়াছেন, যথন হজরত পার সাহেব আমার দিকে নজর করিলেন, তথন আমি দেখিতে পাইলাম যেন একটা বিরাট অজগর আমাকে দংশন করিতে ধাবিত হইতেছে; এই হেতু ভয়ে ভাঁহার পা ধরিয়া উক্ত কথা বলিয়া নিক্তে লাভ করিলাম।

নওয়াথালীর চরমাদারির মুনশী আবহুছ ছামাদ সাহেব বলিয়াছেন, যে সময় ফুরফুরার হজরত কেরওয়ারচরে জাসিয়া ছিলেন, তথন আমি তাঁহার নিকট মুরিদ হই এক সময় একজন মুদ্রোর, প্রথার, আমাকে ও অক্সান্ত বহু লোককে খাওয়ার দাওয়াত দিয়াছিল। জিয়াফতের তৃই দিবস পূর্বের আমি স্বপ্নে দেখিলাম, যেন আমি গোছল করিয়া জুতা পায় দিয়া খব হইতে বাহির হওয়ার কালে প্রথম দরগুয়াজার নিকট গিয়া দেখি, তথায় বিষ্ঠা রাশি পরিপূর্ণ রহিয়াছে। বাহিরে পা রাখিলে জুতা বিষ্ঠায় কলুষিত হইবে এই আশঙ্কায় দ্বিতীয় দরওয়াজার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখি, উহার সম্মুখে বিষ্ঠারাশি রহিয়াছে। সেই দার দিয়াও বাহির হইতে পারিলাম না। একটু পরে দেখি, বাটীর চারিপার্শ্বস্থ নর্দ্দমাগুলি বিষ্ঠা রাশিতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এমতাবস্থায় আমার নিজা ভঙ্গ হইয়া যায়। জিরাফতের তারিথের পূর্ববাত্তে পুনরার সপ্নে দেখিতেছি, আমি যেন এক খ্রীষ্টানের পিয়াফতে উপস্থিত ইইয়াছি, সে আমার খাওয়ার জন্ম যেন শৃকর মাংস উপস্থিত করিয়াছে। আমি উহা খাইতে অস্বীকার করিতেছিলাম। অবশেষে সে ব্যক্তি মূলা ও শোল মংস্থের তরকারি উপস্থিত করিল। আমি উহা খাইতে অস্বীকার করিতেছিলাম, সে অনুনয় বিনয় করিয়া বলিতেছিল, আমি আপনার জক্ত ইহা ভাল করিয়া রন্ধন করিয়াছি। আমি উহা খাইতে অস্বীকার করিতেছিলাম, এই গোলমালের মধ্যে দেখিলাম, ফুরফুরার হজরত সাহেব পালীতে আরোহণ করিয়া যাইভেছেন, তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন, বাবা, আমি রায়পুর হইতে চাঁদপুর যাইতেছি। ইহা হজরত পীর সাহেবের কারামত। হজরত পীর সাহেব সভা অন্তে বাসাতে গিয়া বসিলে, ৰদি কেং কিছু নঙ্গর (উপহার) দিত,

তবে তিনি পুঙ্খামুপুঙ্খ ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া পরে উহা লইতেন।

হজরত পীর সাংহব কখনও ওয়াজ নছিহত করার জন্ম কোন চুক্তি করিতেন না কিম্বা দাবি দাওয়া করিতেন না, যদি কেহ তাঁহাকে কিছুই না দিয়া বিদায় করিতে, তবে তিনি তজন্ম বিরক্ত হইতেন না। অর্জ্বশতাকীর অধিককাল তিনি বাংলা আসামে ইসলাম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ইহার বিপরীত একটি দৃষ্টান্ত কেহ প্রকাশ করিতে পারিবেন না। তিনি বৃধিতেন যে, নবি (ছাঃ), ছাহাবাগণ ও পীরগণ কখনও ওয়াজ নছিহতের জন্ম চুক্তি কিম্বা দাবি করিয়া কিছু গ্রহণ করেন নাই। তাই কিছু না পাইলেও তিনি ছঃখিত হইতেন না। কেননা তিনি বৃধিতেন যে, ছনইয়া পয়দা হওয়ার ৫০ সহস্র বংসর পুর্বেব তাঁহার এছকার রুজি আল্লাহ যাহা লওহো-মাহতুজে লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহার অতিরিক্ত কিছু ভিনি পাইতে পারেন না। অন্তকার সভাতে কিছু না পাওয়া আল্লাহতায়ালার তকদীরে লিখিত আছে, এজন্ম বিরক্ত হইলে, খোদার তক্দীরের সঙ্গে লড়াই করা হয়।

٦.

12

আজান গাছিদল বলিয়া থাকে যে, ওয়াজকারিদিগকে হাদইয়া সরপ যাহা কিছু দেওয়া হয়, তাহায় হারাম ও নাজায়েঞ।

হজরত নবি (ছাঃ) ও ছাহাবাগণ ইছলাম প্রচার করিতে মদিনা-শরিকে নিঃসম্বল অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, মদিনা-বাদিগণ ভাঁচাদের খোরপোশ ও বাসস্থানের ভার লইয়াছিলেন, ইগা ছুরা হাশরের প্রাঞ্জা তাছে।

ছুরা আনফালের ৫ রুকুতে ধর্মযোদ্ধাদের জন্ম লুগীত

দ্রব্যের চতুর্থাংশ দেওয়ার কথা আছে. মেশকাতের ৩১৬ পৃষ্ঠায় আছে :—

হজরত (ছা:) আমর বেনেল-আছকে লুটিত দ্রব্যের কিছু দেওয়ার অঙ্গীকারে যুদ্ধে পাঠাইয়াছিলেন! মেশকাতের ৩২৫ পৃষ্ঠায় আছে।

হজরত আবুবকর (রাঃ) খেলাফত কার্য্যের জন্ম স্ত্রী পরিজনের খোরাক লইতেন।

দোরে বল-মোখভারের ৩/৪৬ পৃষ্ঠায় আছে—

এমাম, মুফতি ও ওয়াএজের পক্ষে তোইফা গ্রহণ করা জায়েজ। কাজেই আজানগাছি দলের মত বাতীল। ইহার বিস্তারিত বিবরণ রন্ধে-আজানগাঞ্চি কেতাবে লিখিছ আছে। স্থুতরাং এখানে এ সম্বন্ধে আলোচনা নিস্প্রয়োজন।

হুজুরের ওয়াজের বিশেষত্ব এই ছিল যে তিনি কোরআন হাদিছ, তফছির, ফেকহের মছলা-মাছায়েল, বোজগানে দীনের ছহিহ ছহিহ ঘটনাবলী বর্ণনা করিতেন, কখনও তিনি বাজে গল্প, বাতীল কাহিনী, লোক হাসান কেচ্ছা বর্ণনা করিতেন না, কখনও রাগ রাগিনী সহ মছনবি বা কোন গজল পড়িয়া ওয়াজ করেন নাই। অধিকন্ত তিনি রাগ রাগিনী ও সঙ্গীত নিষিদ্ধ হওয়ার কথা বহু সভাতে ঘোষণা করিতেন, ছামা কাওয়ালী নাজায়েজ হওয়ার ফংওয়া হজরত পার সাহেব হিন্দুস্তানের বড় বড় মুফতীর নিকট হইতে দস্তখত করাইয়া আনাইয়া প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি কখনও কোন জাল হাদিছ বর্ণনা করিতেন না। মাওলানা আলি উল্লাহ সাহেব কওলোল জমিল' এর ১৪৯/১৫১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

বাতীল গল্প বলিয়া এয়াজ করিবে না; কেননা ছাহাবাগণ এইরপ গল্প কারীদের উপর কঠিন ভাবে এনকার করিতেন, এইরপ লোককে তাঁহারা মছজেদ হইতে বাহির করিয়া দিতেন এবং কুশাঘাত করিতেন।

বর্ত্তমানে উপদেষ্টাগণের দোব এই ইইরাছে যে, তাহারা ছহিহ ও জ্বাল হাদিছগুলির মথ্যে প্রভেদ করে না, বরং তাহাদের অধিকাংশ কথা জ্বাল ও বাতীল। তাহারা এইরপ নামাজ ও দোয়াগুলির কথা বর্ণনা কবিয়া থাকেন, যে সমস্তকে মোহাদেছগণ অমূলক স্থির করিয়াছেন।

মেশকাত, ৪১৩ পৃষ্ঠা ;—

হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি লোকদিগকে হাসাইবার উদ্দেশ্যে কথা বলে, সে জাহান্নামে পতিত হইবে। অন্ত রেওয়াএতে আছে. যে ব্যক্তি মিধ্যা কথা বলিয়া লোকদিগকে হাসাইরা থাকে, ভাহার জন্ত 'অএল' 소유소 호환경 ।

হুজুরের পূর্বের বক্তারা বাভীল গল্প ও রাগ রাগিনী সংযুক্ত গজল পড়িয়া ওয়াজ করিত, হজ্মরত পীর সাহেবের প্রতিবাদ ও চেষ্টাতে বঙ্গ ও আসাম হইতে এই ব্যাধি দুরীভূত হইয়াছে।

হজরত পীর সাহেব সভা সমিতিতে বেদায়াতি পীর ও মৌলবিগণের দোষ প্রকাশ করতঃ সাধারণ লোকদিগকে সাবধান করিয়া দিতেন, কিন্তু শীবনে কখনও সত্যপরায়ণ আলেম ও পীর দিগের নিন্দাবাদ করেন নাই।

তিনি যে সমস্ত দলকে জান্ত বেদয়াতি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে নিমে কয়েক দলের কথা লিখিত হইতেছে, প্রথম কাদিয়ানি, ইহারা মির্জ্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানিকে নবী বিশিয়া দাবি করিয়া থাকে। দিতীয় আজান গাছিয়া, ইহারা এক খানা জাল পাথর ও কয়েক ২ও কয়রকে নবি (ছ:) এর পেটে বাঁধা পাথর ও আবৃজ্জেয়লের হস্তে তছবিহ পাঠকারী কয়র বলিয়া দাবি করিয়া উহার পৃদ্ধা করিয়া থাকে।

তৃতীয়, মেদিনীপুরিয়া, ইহারা কবরের ও পীরের পায়ে তা'জিমি ছেজদা করা জায়েজ বলে। মাওলানা শাহ মোরশেদ আলি কাদেরী মেদিনীপুরী সাহেবের আদেশ ক্রমে তাঁহার মুরিদ মেলবি ওবায়ছল্লাহ সাহেব লিখিত কওলুল-জমিল-ফি-ইস্বাভোতাকবিলের ৩৬ পৃষ্ঠায় ৮ ছত্রে লিখিত আছে যে, পীরের পায়ে চক্ষু মর্দ্দন কালে রুকু এবং মাথা নত করা হইতে বাঁচিয়া থাকা ওয়াজেব। উক্ত কেতাবের ১২ ছত্রে লিখিত গাছে, কোন আলেমের সম্মুখস্থ মৃত্তিকাকে সম্মানার্থে চূদ্দন করা হারাম। যে ব্যক্তি উহা করিবে এবং যে ব্যক্তি তাহার প্রতি রাজি থাকিবে, উভয়ই গোনাহগার হইবে। কেননা উহাতে প্রতিমাণ ছারাখ্ছি বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহাকেও সম্মানার্থে ছেজদা করা হারাম। আরও উচ্চ শাহ সাহেবের মনোনীত ও আদিষ্ট এস্বাভোল-এমদাদ কেতাবের ১২৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে:—

কবর জেয়ারত কালে কবরের নিকট মস্তক নত করিয়া দাঁড়ান, কবর স্পর্শ ও চুম্বন করা এবং কবরের মৃত্তিকার উপর মুখমওল ঘর্ষণ ইত্যাদি নাছারাদের গীতি নীতি। মেদিনীপুনী দল নিজেদের পীরের তীরের বিপরীত মতাবলম্বন করিয়া থাকেন। চতুর্থ বাস্ত্রাটিয়া, ইহারা সঙ্গীত, বাত ও পীরের তা'জিমি ছেজদা হালাল জানে। পঞ্চল, ওহাবিয়া, ইহারা চারি মজহাব ধারিগণকে মোশরেক বলিয়া দাবি করিয়া থাকে। হজরত পীর সাহেব তাহাদের সহিত বিবাহ শাদী নাজায়েজ হওয়ার ফংওয়া দিয়াছিলেন। এক সময় টিকাটুলি মছজেদে হজরত পীর সাহেবের নিকট মজহাব জমাত্ত কারিদের নেতা মৌলবী আবস্ক্লাহেল-বাকী ও মৌলবী আকরম থাঁ সাহেবদ্বয় উপস্থিত হইয়া বলেন যে, আপনি আমাদের সঙ্গে বিবাহ শাদী নাজায়েজ হওয়ার ফংওয়া

দ্যাছেন কেন? হজরত পীর সাহেব তত্ত্তরে বলিলেন.
আপনাদের পাঠা পৃস্তক কেক্হে-মোহদ্দীর প্রথম ভাগের প্রথমে
ও ঐ দলের লিখিত দোর বি মোহদ্দীর পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় চারি মজহাবধারিগণকে মোশরেক বলিয়া কংগুয়া দেওয়া হইয়াছে, আর কোরআন শরিফে কিন্দু কিন্দু নিবাহ শাদী হারাম করা হইয়াছে।
আপনাদের নিজেদের কংগুয়া অনুসারে আমাদের সহিত নিকাহ
শাদী জায়েজ হইতে পারে না। আর আমাদের সহিত নিকাহ
ইনানদার নাজী কেরকা, কিন্তু তাহারা আমাদিগকে মোশরেক
বলায় নিজেরা কাফের হইয়া গিয়াছে, হজরত বলিয়াছেন :—

ধারুল মুক্ল মান
ধ্রি ন্তু ত্র ক্রি ব্রা গিয়াছে, হজরত বলিয়াছেন :—
ধ্রি নুক্র ব্রা গিয়াছে, ব্রা ক্রি মানিশ্ব ব্রা ব্রা মানিশ্ব ব্রা ব্রা মান্ত্র ধান্ত্র ধ্রু ব্রা গ্রা মান্ত্র ক্রি মানিশ্ব ব্রা ব্রা মান্ত্র ধ্রু ব্রা গ্রা মান্ত্র ক্র মান্ত্র ব্রা বি মান্ত্র ক্র ব্রা বি মান্ত্র মান্ত্র ব্রা বি মান্ত্র বি মান্ত্র বর্ব বি মান্ত্র বি মান্ত্র বি মান্ত্র বি মান্ত্র বি মান্ত্র বি মান্ত্র বর্ব বি মান্ত্র বি

ইহাতে বুঝা যায়. যে ব্যক্তি নির্দ্ধোষ লোককে কাথের বলে, গে নিজে কাকের হইয়া যায়। কাজেই আমাদের সভানুসারে মজহাব অমাত্যকারী অহাবি দলের সহিত আমাদের বিবাহ শাদী জায়েজ নহে।

তথন উক্ত মৌলনীদ্বর নলেন, এই বিবাদ মীলাংসার কি কোন
উপায় নাই ? ভত্তরে হজরত পার সাহেব বলিলেন, আপনাদের
যে যে কেতাবে ভুরিদিগকে কাফের মোশরেক বলা হইয়াছে, যদি
আপনারা দেই সেই কেতাবের নাম উল্লেখ করতঃ এই মর্ম্মে
একখানা বিজ্ঞাপন প্রচার করিতে পারেন যে জামাদের এই
লেখাটি ভুল হইয়াছে, নুতন সংকরণে উহা বাদ দেওয়া হইবে,
তবে আনাদের এ সদকে কি করা কর্ত্ব্য, তাহা চিন্তা করিতে
পারিব। তখন তাহাদের একজন অন্তকে বলিয়াছিলেন, ইহাতে
পার সাহেবের কোন দেখে নাই, ইহা আমাদের নিজেদের দোষ।
যই—শিয়া, রাফিজি ইহারা হজরতের প্রথম তিন খলিফা

হজরত আবৃধকর ওমার ও ওছমান (রাঃ)কে কাফের মোশরেক বেদীন বলিয়া জানে। ইহারা মহর মের সময় তা'জিয়া তাবৃত (গাঁওরা) ও জারি মরজিয়া, বক্ষে চপেটাঘাত, শোক বন্ধ পরিধান ইত্যাদি করিয়া থাকে। শিয়া মোক্তার-ছাকাফি প্রথমে এই নিয়ম আবিদ্ধার করে, অবশেষে এই লোকটি নবুয়াতের দাবি করিয়াছিল হক্ষরত মোজাদেদ আলফেছানি (রঃ) তাহাদের সহিত ছুয়িদের নেকাহ শাদী হারাম স্থির করিয়া গিয়াছেন। হজরত পীর সাহেব এই মত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। সপ্তম, স্থরেশ্বরেয় জান শরীফ হজরত ছুফি মাওলানা ফতেহ আলি সাহেবের মুরিদ বলিয়া দাবি কবিতেন, কিন্তু তাহার লিখিত কেতাবে বল্থ কাফেরী মূলক মত লিখিত আহাছে, এখন তাহার দলেরা গান বাল্য, পীরের পায়ে ছেক্দা করা ও স্ত্রী পুরুষ একসঙ্গে হালকা করা, স্ত্রীলোকের দ্বারা থেদমত করান ইত্যাদি বহু হারাম কার্য্য করিয়া থাকে।

কাঠম, নুরোল্লাহপুরিয়া, এই দলের গুরু ঢাকা নুরোল্লাহপুরের শাহ লাল মোহাত্মদ ওরফে শালাম। ইহারা নামান্ধ রোজার ধার ধারে না, গান বাজনার সহিত স্ত্রী পুরুষে এক ত্রিত হইয়া তাতি উচ্চঃসরে জেকরে-ম্বলি ও নর্তুন কুর্দ্দন করিয়া থাকে, মুরিদা স্ত্রীলোকদিগকে কন্যা ধারণায় ভাহাদের খেদমত লইয়া থাকে, পীরের পারে ছেজদা করা হালাল জানে।

নবম, সাতকানিয়া, ইহাদের প্রথম গুরু চটুপ্রামের সাতকানিয়ার মৌলবী মোখলেছোর রহমান, দ্বিতীয় গুরু মৌলবি
তাবত্ল হাই। শাহ বদিয়োল-আলম দ্বিতীয় গুরুর মুরিদ ও
ভাগিনা ইহারা অজুদিয়া, অর্থাৎ—সমস্ত বস্তুর মধ্যে খোদা আছে
এই বাতীল ধারণায় পীরকে ছেজদা করিয়া থাকে, তাহারা এই
ভা'জিমি ছেজদা হালাল জানে, এতদ্বাতীত সঙ্গীত বাতা, নর্তুন
কুর্দিন সহ উচ্চঃসারে জেকর জায়েজ জানে। হজরত ছুফি ছদরদিন

সাহেব ও হজরত পীর সাহেবের জন্মতম থলিফা মাওলানা আজিহুল্লাহ সাহেব উক্ত বদিয়োল-আলমের সহিত বৃহাছ করতঃ ভাহাদের দর্প চুর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন।

দশম, মাইজভাণ্ডারিয়া, চট্টগ্রামের মাইজভাণ্ডারের হজরত শাহ আহনত্রাহ সাহেব একজন জবরদস্ত অলিউল্লাহ ছিলেন, তাঁহার জীবদ্দশার তাঁহার দরবারে কোন কোফর হেদয়াত কার্য্যের অহুষ্ঠান হইত না, ইহার পরে তাঁহার ভাতিজা মৌলবী গোলাম রহমান সাহেব অচৈতন্ত মজজুব অবস্থায় থাকিয়া এত্তেকাল করেনহঙ্গর গাহ সাহেবের পরে তাঁহার ভক্তেরা গান, বাজনা, নর্ত্তনার সহিত অতি উচ্চঃস্বরে জেকরে-জলি, গোর ছেজদা, পীরের পায়ে ছেজদা করিয়া থাকে, ইহারা নামাজ রোজার ধার ধারেনা, ইহারাই নাইজভাণ্ডারিয়া।

একাদশ ৰাগনারিয়া, এই দল গান, বাজনা, গোর-পূজা ও পা পর্যান্ত লম্বা চুল রাখা, গোরে চেরাগ জ্বালান ইত্যাদি কার্য্য করিয়া থাকে। তাহাদের ভ্রান্ত মতের বিরুদ্ধে বাগ্যারির ধোকাভঞ্জন কেতাব ছাপা হইয়াছিল।

দাদশ, জজবাইরা ও কোঠ্নিরা, ইহাদের পীর বিক্রমপুরের নৌলবি আমজাদ আলি, তাহার দল গান বাদ্য কাওয়ালি, নর্তন-কুর্দিন ও খ্রীলোকের খেদন এলওয়া, অতি উচ্চদ্বরে জলি জেকর ইত্যাদি করিয়া থাকে।

ত্রাধশ, আক্রামিয়া দল, আক্রামিয়া দল বলে, হজরত নবি (ছাঃ) এর নে'রাজ স্বর, ইহা বেদয়াভিদের মত। তাঁহারা হজরত নবি (ছাঃ) এর ছিন'চাক অদীকার করিয়া থাকে এই দল গান বাদ্য হালাল জানে, ইহা বেদয়াতি বাতীল মতাবলম্বীদের মত। ইহারা জানদারের ছবি ছাপান হালাল জানে, ইহা হারাম। ব্যাঙ্কের স্থদ হালাল জানে, স্থদ অকাটা

হারাম। নবিগণের মো'জেজা অস্বীকার করিয়া থাকে, এইহেতু কোরআন শরিফে নবিগণের যে সমস্ত মো'জেজার কথা আছে, তাহারা ঐ শব্দের বাতীল অর্থ প্রকাশ করিয়া তংসমস্ত রদ করিয়া দিয়াছে। ইহা মো'তাজেলা নামক বাতীল ফেরকার মত। আকায়েদে-নাছাফি, ২২৩পৃঃ কাদিয়ানী ও নেচারি দল অবিকল এই মত ধারণ করিয়াছে। ইহারা জীবন বীমা, বিবাহ-ৰীমা হালাল জানে, ইহা অবিকল স্থদ ও জুয়া।

বর্ত্তমান জামানাতে প্রসিদ্ধ আলেম ও পীরগণের মধ্যে হিংসা বিদেষ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, প্রত্যেকে নিজের প্রভুত্ব ও মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে অন্যাক্ত সত্যপরায়ণ আলেম ও পীরের উপর দোষারোপ করিতে ত্রুটি করেন না। এমাম এবনো-হাজার আফালানি 'লেছানোল-মিজ্ঞান' কেতাবে লিথিয়াছেন, নবি ও ছাহাবাগণ ব্যতীত এই দোষ হইতে নিফ্তি লাভ করিয়াছে বলিয়া আমি কাহাকেও জানি না। শিয়া রাফিজি মৌলবীগণ নবি (ছাঃ)এর প্রথম তিন ছাহাবা হজরত আব্বকর, ওমার আলি (রাঃ) কে কাফের বলিতে দ্বিধা বোধ করে নাই। খারিজি দল হজরত আলি (রাঃ)কে কাফের বলিয়াছে। একদল বিদেষপরায়ণ লোক এমাম আজম আবু হানিফা (রাঃ)কে মর্জিয়া মো'তাজেলা, কাফের ইত্যাদি বলিতে বুণ্ঠা বোধ করে নাই। ভারিথে খণ্ডিবে-বগদাদী ও মায়ারেকে এবনো-কোতায়বা ইত্যাদি

A

7

একদল লোক হজরত বড় পীর সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী, পীর মহইলদিন এবনোল-আরাবি, এমাম গাজ্জালী ও কাজি এয়াজের তায় ৩০ জন লোককে কাফের বলিয়াছেন।

কেতাবোল-জারাহ অত্তাদিল, ৩৬ পৃষ্ঠা, রদ্ধোল-মোহতার ৩/৪৫৫, শরহে-মোছাল্লামোছ-ছবৃত ৪৪১ পৃষ্ঠা ত্রস্তব্য। কেচ কেহ হজরত মোণাদেদে আলফেছানি (রঃ) উপর দোষারোপ করিয়াছেন। একদল লোক হজরত শাহ আলি-উল্লাহকে কাফের বলিয়াছিল। হায়াতে অলি, ২৩১ পৃষ্ঠা জ্ঞান্ত

চট্টগ্রামের মৌলবী মোখলেছোর রহমান হজরত সৈরদ আহমদ বেরেলবী ও মাওলানা কারামত আলি সাহেবকে কাফের ও অহাবী ইত্যাদি বলিয়াছেন। জ্বিরায় কারামত, ১/১৮/১৯ ২/২৩৯ পৃষ্ঠা। সুরোন-আলানুর, ১৯/২১ পৃষ্ঠা ড্রেট্ট্রা।

ন ওয়াখালীর মাওলানা আবছুল বারি, রংপুরের মৌলবী মোহাত্মদ আলী ও ঢাকার একজন মৌলবি এই দলকে গুঙাবী বলিয়াছেন। ইহার বিস্তারিত বিবরণ মৎপ্রণীত এইকাকোল,– হক ও পির মুরিদী–তত্ত্বে পাইবেন।

হজাত পাঁর সাহেব মৌলবী মোধানদ আলি ও তাহার শিয়ের লিখিত কেতাবের প্রতিবাদ করিতে আমার উপর আদেশ করেন, আমি তদকুসারে কারামতে আহমদীয়া ও রদে-হাকাওয়াতে শেহাবিয়া নামক তুইখানা বেতাব লিখিয়া প্রচার—: করি।

হজরত পীর সাহেব নওয়াখালীতে কয়েকবার তশরীফ লইয়া যান, বহু সহস্রলোক তাঁহার নিকট মুরিদ হইতে থাকেন, তদ্দর্শনে বিপক্ষ দল নিজের প্রভুত্ব ও পশার ক্ষুন্ন হওয়ার আশক্ষায় একখানা জাল শেজরা প্রস্তুত করাইয়া হজরত পীর সাহেবের উপর কাকেরী ফংওয়া প্রচার করেন। এই শেজরা খানা কলিকাতা অহাবিদের "ছেতার য়-হেন্দ" প্রেস হইতে মুক্তিত করা হয়, উহাতে মুক্তিত কাবির কোন নাম নাই।

এইরপ মিথা এবং জাল শেজরা প্রকাশ করার উদ্দেশ্য এই যে, যেন নওরাথালীর কোন লোক তাঁহার নিকট মুরিদ Щ.

£.

1

. M.

না হয়। ইহার প্রতিবাদের জন্ম ত্রিপুরার হাজিগঞ্জে ১৩৩০ সালের ৭/৮ই ফাল্পনে বিরাট জমিয়াতোল-ওশামার সভা করা হয়, এই সভার সভাপতি ছিলেন দিল্লীর জমিয়াতে-ওলামার সেক্রেটারী মাওলানা আহমাদ ছঈদ সাহেব। এই সভাতে কাফের ফংওয়া প্রদানকারী মাওলানা হামেদ সাহেবকে আহ্বান করা হয়, কিন্তু তিনি উপস্থিত হন নাই। তাঁহার পক্ষ হইতে মাওলানা আবুল-ফারাহ জৌনপুরী ও মাওলানা আবছল লভিফ মিরেশ্বরী সাহেবদ্বয় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ফুরফুরার পীর সাহেব সদলবলে উক্ত সভায় উপস্থিত হইলেন, প্রথম দিন সভা শেষ হইলে, সন্ধার পরে শেজরার কলেমা সন্ধার শেষ মীমাংসা করার জভা হিন্দুস্তানের উক্ত মাওলানা আহমদ ছইদ সাহেব শালিশ নিব্বাচিত হন। হাজিগঞ্জের মছজেদের মধ্যে বাহাছ সভার স্থান নির্দ্ধারণ করা হয়। হাজিগঞ্জের বিরাট মছজেদ লোকে লোকারাণ্য হইয়া যায়। সহস্রাধিক মুনশী, মৌলবী ও মাওলানা দর্শকরপে উপস্থিত ছিলেন এক পক্ষে ফ্রফুরার আ'লা হজরত, তাঁহার নগন্ত খাদেম আমি ও ইছলাম দর্শন হানাফী ও মোসলেমএর স্রযোগ্য সম্পাদক মৌলবী মোহাম্মদ গাবতুল হাকিম সাহেব। অন্ত পক্ষে ছিলেন জৌনপুরী মাওলানা আবুল-ফারাহ সাহেব ৬ চট্টগ্রামের মিরেশ্বরী নিবাসী মাওলানা আবহুল লভিফ সাহেব তার্কিক নিযুক্ত ইইলেন। ফুরফুরার হজরতের পক্ষ হইতে এই নগতা খাদেম তার্কিক নিযুক্ত হই।

মাওলানা আহমদ ছইদ সাহেব ফ্রফ্রার আলা হজরতের নিকট শিজরার লিখিত কলেমার কইফিয়ত তলব কবেন। ইহাতে তিনি আমাকে নিজের দক্তখতি শেজরাখানি পেশ করিতে ত্কুম দিলেন। এই শেজরাখানিতে ফ্রফ্রার হজরতের নিজের দস্তথত ছিল। উক্ত শেজরার শিরোনামাতে স্পৃষ্ঠাক্ষরে সোজা ভাবে কলমে লিখিত ছিল। তথন সালিশ মাওলানা জাহমদ ছইদ সাহেব জৌনপুরী ও মিরেশ্বরী মাওলানা সাহেবদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে. এই শেজরাতে আপনাদের কোন আপত্তি আছে কিনা? তাহারা শেজরাখানা হাতে লইয়া দেখিয়া বলিলেন যে, উহাতে কোন প্রকার দোষ নাই।

তৎপরে আমি আর একখানা শেজরা পেশ করিলাম, উহাতে ফুরফুরার পীর সাহেবের খলিফা জনাব ছুফি ছদরদিন সাহেবের দস্তখত ছিল, উহাতেও সোজাভাবে কলেমা লিখিত ছিল।

মাওলানা আহমদ ছইদ সাবেব এবারও জোনপুরী ও মিরেশ্বরী মাওলানাদ্রকে জিঙ্গাসা করিলেন যে, এই শেজরাতে আপনাদের কোন প্রকার আপত্তি আছে কি না ? ইহাতে তাহারা উভয়ে বলিলেন যে, ইহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই।

তৎপরে, আমি ফুরফুরার হজরতের অন্ত খলিফা জনাব ছুফি ভাজাম্মোল হোছেন সাহেবের দত্তখত্যুক্ত তৃতীয় একখানা শেজরা পেশ করিলাম। উহাতেও সোজাভাবে কলেমা লেখা ছিল।

মাওলানা আহমদ ছইদ সাহেব উহাও উক্ত মাওলানাদ্যকে দেখাইয়া জিঙ্গাসা করিলেন যে, ইহাতে আপনাদের কোন প্রকার আপত্তি আছে কিনা?

তত্ত্তরে তাঁহারা ৰলিলেন, ইহান্তেও আমাদের কোন প্রকার আপত্তি নাই।

তৎপরে আমি চতুর্থ একখানা শেজরা পেষ করি। এই শেজরাখানাতে উক্ত ছুফি ভাজান্মোল হোছেন সাহেবের দস্তখত ছিল এবং উহার শিরোনামাভে ভোগরা অক্ষরে নিয়ক্তভাবে কলেমা লেখা ছিল।

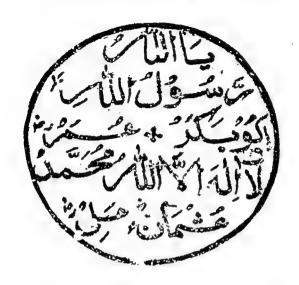

মাওলানা আহমদ ছইদ সাহেব বলিলেন, এইরপে লেখার কারণ কি? তত্ত্তরে সামি আমার রচিত 'এহকাকোল-হক' কেন্ডাব হইতে কঙিপয় দলীল পড়িয়া গুনাইয়াছিলাম উহার সংক্রিপ্ত সার এই যে, তোগরার নির্মে কোন আয়ত, কলেমা ইত্যাদি লিখিলে, উপরের শক্ত নীচে এবং নীচের শক্ত উপরে শেখা জায়েজ আছে। ইহার জায়েজ হওয়া সম্বন্ধে কোন আলেমের সন্দেহ থাকিতে পারে না।

- (১) মিরাটের হাসিমি প্রেসে মুদ্রিত ছঠিছ বোখারির প্রথমে একটি আয়ত ও একটি দরুদ তোগরা ভাবে লেখা আছে, যদি সোজা ভাবে উহা পড়া হয়, তবে উহার মুর্ম্ম বিপরীত হইয়া যায় ৷
- (২) কানপুরের নামি প্রেসে মুদ্রিত আবৃদাউদের প্রথমে।
  (৩) মোজতাবায়া প্রেসে মুদ্রিত এবনো-মাজার প্রথমে।
  (৪) হেদায়ার প্রথম খণ্ডের প্রথমে, (৫) তক্ষছির আজিজির
  প্রথমে, (৬) মাওলানা আবিত্ব হাই সাহেবের নফয়োল-মুফ্ডি

কেতাবের প্রথমে, (৭) একমাল কেতাবের প্রথমে (৮) মেশকাতের প্রথমে, (৯) মাওলানা কারামত আলি সাহেবের মুরোল-জালা-মুর কেতাবের প্রথমে, (১°) হাজি ইয়াকৃব সাহেবের প্রেসে মুদ্রিত উক্ত জৌনপুরি মাওলানা ছাহেবের রিফকোছ-ছালেকীন কেতাবের প্রথমে, (১১) মাওলানা আশরাফ আলি সাহেবের আছ-ছরুর কেতাবের প্রথমে করেকটি আয়ত ও হাদিছ তোগরা ভাগে লেখা আছে, যাহা সোজা ভাবে পড়িতে গেলে, আয়ত ও হাদিছগুলি একেবারে পরিবর্ত্তন হইয়া যায়।

- (১২) মাওলানা হামেদ সাহেবের ভাই মাওলানা হামেজ আইমদ সাহেবের শেজরার উপর, (১৩) জৌনপুরের মাওলানা আবহুর রব সাহেবের শেজরার উপরে ভোগরা ভাবে বিছমিল্লাহ লেথা আছে, সোজা ভাবে পড়িলে বিছমিল্লাহ পরিবর্ত্তন হট্যা বায়।
- (১৪) দিল্লীর বাদশার ৯৮৮ হিজরীর ত্ইটি টাকায় তোগরা ভাবে কলেখা লেখা আছে।

সোজা ভাবে পড়িলে, ''লা আলাহো ইলা এলাহা মোহাম্মদোর রাছুলোলাহ'' কিমা আলাহো লা এলাহা ইলা মোহমাদোর রাছুলোলাহ'' হয়।

তকছির কবিরের ১—৮৭ পৃষ্ঠায় আছে মে, স্বংয় হার্ম্বরত জিবরাইল (আ:) খোদার হুকুমে কলেমার সঙ্গে 'আব্বকরে-নেহু-ছিদ্দিক' নাম লিখিয়া দিয়াছিলেন। শেফায় কাজি এয়াজ্যের ১/২১১ পৃষ্ঠায় আছে যে, একজন শহিদ জীবিত হইয়া মোহম্মদোর-রাছুলুল্লাহ শব্দের পরে প্রথম ভিন খলিফার নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন।

মক। ও মদিনা শরিকের অনেক স্থানে আল্লাহ মোহাত্মদ এই নামন্বয়ের পরে বা কলেমার পরে ছাহাবাগণের নাম লেখা •~\$.

.3

" They

بجرر

আছে। আরও এইরূপ লেখাতে যে কোন দোব নাই, এসম্বর্দ্ধে কানপুর, ছাহারানপূর, দেওবন্দ ও থেরেশির মাওলানাগণের ফংওয়া জামাদের নিকট আছে। আমি এহকাকোল-কেভাবে ইহার বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়াছি।

তথন জৌনপুরের মাওলানা আবুল ফারাহ সাহেব বলিলেন, ভোগরা অক্ষরে এইরুপ লেখা জারেজ আছে, কিন্তু ইহা ভোগরা কিনা ?

মাওলানা আহমদ ছইদ সাহেব বলিলেন যে, এই ভোগরা লেখা কলেমার আলোচনা পরে করা যাইবে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি যে, ফুরফুরার পীর সাহেবের শেজ্রাতে যখন কোন দোষ নাই, এ—কথা আপনারা স্বীকার করিয়াছেন, তখন ভাঁহার উপর কি জন্ম কাফেরি ফংওয়া দেওয়া হইল ?

তত্ত্তরে কৌনপুরি ও মিরেশ্রী মাওলানাদ্র বলিলেন যে, ফুরফুরার হজরতের প্রতি লক্ষা করিয়া বা তাঁহার নাম দইয়া এইরূপ ফংওয়া প্রচার করা হয় নাই।

তখন আমি বলিলাম, এই দেখুন, মাওলানা হামেদ সাহেবের ফংওয়াতে লিখিত আছে ;—

মৃছলমান ভাইগণকে জানা ওয়াজেব যে, ফুরফ্রিয়া ওয়ালা ও তাঁহার খলিফাগণের নিকট মুরিদ হওয়। যোগী ও সন্নাদীদিগের নিকট মুরিদ হওয়ার সমান।

মাওলানা আহমদ ছইদ সাঙ্গেব বলিলেন, শ্রোভ্বর্গ, আপনারা উপরোক্ত কথাতে কি ব্ঝিতেছেন ?

জানেকেই বলিলেন, ইংগতেই বুঝা যায় যে এই ফংওয়াটি ফুরফুরার পীর সাহেবের উপর লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে।

মাওলানা আহমদ সৈয়দ সাহেব বলিলেন, সতাই ইহাই বুঝা যায়। তৎপরে আমি বলিলাম, এই মিরেশ্বরী মাওলানা একথানা বিজ্ঞাপনে কি লিখিয়াছেন, তাহাও শুরুন :—

'ফুরফুরার মাওলানা আবৃবকর সাহেব তাঁহার থলিফা মাওলানা রুহল আমিন দারা কলেমা বদলাইয়া লোকের ইমান নষ্ট করিতেছেন, এজভা মাওলানা হামেদ সাহেব এইরূপ খেলাফত নামা দাতাগণকে কাফের হওয়ার ফংওয়া দিয়াছেন। ইহাই উক্ত বিজ্ঞাপনের সংক্ষিপ্ত সার।"

7,4

এক্ষেত্রে এই মিরেশ্বরী মাওলানা নিজেই ফুরফ,রার পীর সাহেবের নান ধরিয়া কাফেরী ফংওয়া জারি কহিয়াছেন। আর আমিত এইরূপ কোন কিছু লিখি নাই, ডবে আমার কি দোব হইল যে, তিনি খামার নামোল্লেখ করতঃ এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন ?

সভার লোক ইহা গুনিয়া অবাক হইতেছিলেন এবং মাওলানা আহমদ ছইদ সাহেব বলিলেন, আপনারা একজন নির্দ্ধেষ বোজর্গের উপর কেন এরপ ফংওয়া জারি করিলেন কাফেরি ফংওয়া দেওয়াত সংজ ব্যাপার নহে।

ইহাতে উভয় মাওলানা বলিলেন, ইতিপূর্বের আমরা এবিষয় অবগত হইতে পারি নাই এবং উক্ত পীর সাহেশের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ না হ**ৎ**য়ায় এইরাপ ভ্রান্তি ঘটিয়াছে।

এই বলিয়া উভয় মাওলানা এইরূপ ফংওয়া দেওয়া অক্যায় বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইলেন। শালিষ মাওলানা সাহেব বলিলেন, আপনারা এইরূপ ফংওয়া দেওয়ার পূর্বেব ফ,রফ্বরার পীর সাহেবের নিকট কি জন্ম জিজ্ঞাসা করেন নাই ? বিনা জিজ্ঞাসায় কি কাফেরি ফংওয়া দেওয়া সঙ্গত হইয়াছে?

জৌনপুরী ও মিরেশ্বরী মাওলানাদ্বয় ইহার উত্তর দিতে না পারিয়া লজ্জায় অধোমস্তকে চুপ করিয়া রহিলেন। ডৎপরে শালিব মাওলানা সাহেব বলিলেন, ছুফি ভাঙাফোল হোছেন সাহেবের ২নং শেষরাতে আপনাদের কিছু বলিবার আছে কি ?

فستعليق जयन উভয় मा बलाना विलालन, हेश नाखालिक فستعليق ভাবে লেখা হইয়াছে, ইহা তোগরা নহে। মাওলানা আহমদ ছইদ সাহেব বলিলেন, ইহা আমার মতে ভোগরা, কেননা যাহা সোজ। লাইনে লেখা হয়, তাহাই নাস্তালিক, আর বাহা নীচে উপর করিয়া লেখা হয়, তাহাই তোগরা। এস্থলে কলেমাটি নীচে উপর করিয়া লেখা হইয়াছে, এজন্ম উহা নি\*চই তোগরা হইবে। আমি দাবি করিয়া বলিতে পারি যে, মদি কেহ ২৫ বৎসর চেষ্টা করে, তবু ইহাতে কাফেরী অর্থ সাব্যস্ত করিতে পারিবে না। ইহাতে কাফেরী কোন কথা নাই। ইহা সত্তেও যদি ইহাতে আপনাদের সন্দেহ হইয়া থাকে. তবে আপনারা ছুফি সাচেবের নিকট একখানা পত্রে এই কলেমাটি সোজা লাইনে লিখিতে আদেশ দিলে, তিনি তাহা করিতে কুগীত হইতেন না, কিন্তু আপনারা তাহা না করিয়া এই সামাত্র কারণে কাফেরি ফংওয়া জারি করিয়া নিভান্ত অন্তায় কার্য্য করিয়াছেন। তৎপরে জৌনপুরী পক্ষীয় কোন লোক একখানা শেজরা প্রকাশ করিলেন, উহা শিরোনামায় সোজা লাইনে নিয়োক্ত ভাবে কলেমা লেখা ছিল।

 $\times$  يَـا اللهُ  $\times$   $\times$  رَسُولُ الله  $\times$   $\times$  ابوبكر رض  $\times$  مَوْرُض  $\times$  لاَ اللهُ اللهُ مُحَمَّدٌ صلعم مَ عُثْمَانُ رض  $\times$  لاَ اللهَ اللهُ مُحَمَّدٌ صلعم مَ عُثْمَانُ رض

َ ^ عَلَى رض\*

माउनाना अञारमण छरेल भाररव वितासन, रेश क

ছাপাইয়াছে? ইহাতে কোন্ ব্যক্তির নাম দস্তথত আছে ? জৌনপুরী ও মিরেখরী মাওলানাদয় বলিলেন, এই শেষ্ণবাতে কাহারও নাম দস্তথত নাই। ফুরফুরার হন্তরত বলিলেন, ইহা যে কে ছাপাইয়াছে তাহা আমি জানি না।

সভার মধ্য হইতে কেহ কেহ বলিয়া উঠিলেন যে, ইহা বিপক্ষ দলের কেহ ছাপাইয়া অন্তায় ভাবে ফুরফুরার হজরতের উপর দোষ চাপাইবার চেষ্টা করিয়া থাকিবে।

মাওলানা আহমদ ছটদ সাহেব বলিলেন, এই শেজরা কে ছাপাইয়াছে, প্রথমে তাহাট স্থিন করা হউক, তৎপরে উহার লিখিত কলেমাতে কাফের হউতে হয় কিনা, তাহা তদত করা যাইবে। জোনপুমী ও মীরেশ্বরী মাওলানা-দ্বয় উহার লেখক ও ছাপানেওয়ালা কে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া নিরুত্তর হটয়া রহিলেন।

মাওলানা অজিল্লাই সন্দিপি সাহেব দণ্ডায়মান ইইয়া বলিলেন যে, যদিও উহার লেখক ও ছাপানেওয়ালা কে, তাহা জানা যায় না, তথচ আমি দাবি করিয়া বলিতে পারি যে, উহাতে কাকেরী মর্ম্ম সাব্যক্ত ইইতে পারে না, কেননা উহাতে কলেমা ও ছাহাবাগণের নামের মধ্যে পৃথক পৃথক চিহ্ন দেওয়া ইইয়াছে, দিতীয় প্রত্যেক শব্দের শেষ অক্ষরে জের, জ্বর ও পেশ কিছুই নাই. কাজেই উহা জোমলা ইইতে পারে না, বা উহার কোন প্রকার অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

যথন জৌনপুরী দল শত চেপ্তা করিয়া উহাতে কাফেরি ফংওয়া প্রমাণ করিতে পারিলেন না, তথন তাহারা নির্বাক নিস্তক হইয়া বসিয়া রহিলেন। মাওলানা আহমদ ছইদ সাহেব বলিলেন যে, এইরূপ ওইটি বিরাট জামায়াতের মধ্যে কাছাদ কলহের স্থাই হওয়া নিত্যান্ত তুঃথের বিষয়। উভয়

সম্প্রদায় মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করুন, আপনারা এইরূপ জন্সায় ফংওয়া ফেরত শউন, এইরূপ ফংওয়া প্রচার করা বন্ধ করিয়া দিন।

*7* 

-

المجتزر

জোনপুনীদল বলিলেন, ফুরফুরার পীর সাহেবের পক্ষ হইছে
ইহার প্রতিবাদ কল্পে যে কেতাবগুলি ছাপান হইয়াছে, তৎসমস্তের
প্রচার বন্ধ করা হউক! ফুরফুরার হজরত বলিলেন, তহ্যাক্সস্থানে
আপনাদের এই ফৎওয়া প্রচারিত হইয়া গিয়াছে, তথাকার
লোকদের মন চঞ্চল হইয়া রহিয়াছে, কাজেই তাহাদের সন্দেহ
ভঞ্জন করনার্থে এই কেতাবগুলি প্রচার করা নিত্যান্ত দরকার।
যদি জৌনপুরীদল আর বাড়াবাড়ী না করেন, তবে উক্ত কেতাবগুলি দ্বিতীয়বার ছাপান হইবে না। মাঙলানা আবুল ফারাহ
সাহেব বলিলেন, যাহাতে আর এই ফৎওয়া প্রচার না করা হয়,
তজ্জ্যু আমি জানিন রহিলাম। ফুরফুরার হজরত বলিলেন,
যাহারা অক্সায় ভাবে আমার উপর এইরপ দোষারোপ করিয়াছেন,
আমি তাহাদিপকে মাফ করিয়া দিলাম।

সহস্রাধিক আলেম, মৌলবি ও মুনশীর সাক্ষাতে যে বাহাছ

হইয়া গিয়াছে, জৌনপুরীদল কাফেরী ফংওয়ার কোন প্রমাণ

দিতে সক্ষম হইলেন না, কাজেই তাঁহাদের যে পরাজয় ঘটিয়াছিল,

তাহাতে দন্দেহ নাই। ইহা সত্তেও মাওলান। হামেদ সাহেব

নাকি জীবনাবধি উক্ত কংওয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বর্তমানে

তাঁহার পুত্রগণ নাকি স্থানে স্থানে উহা প্রচার করিয়া থাকেন।

যদি তিনি হাঙ্গিজের মীমাংসা মান্ত না করেন, তবে তিনি

কেন জৌনপুরী মাওলানা আবুল ফারাহ ও মীরেশ্বরী মাওলানা

আবছল লতিফকে প্রতিনিধি করিয়া পাঠাইয়াছিলেন ? কেন

তিনি নিজে সম্মুথ সমরে আগমন করেন নাই ? যদি উক্ত

ফংওয়ার রদ জানিতে ইচ্ছা করেন, তবে মংপ্রণীত 'এহকাকোল'

ও মাওলানা নেছার আহমদ সাহেব কর্তৃক প্রণীত 'মাওলানার উক্তি খণ্ডন' কেতাবদ্বয় পাঠ করুন।

যে হজরত মাওলানা কারামত আলি সাহেব সত্যের জ্লন্ত ছবি ছিলেন, আজ সেই বোজর্গের সন্তান যে অসত্যের দৃষ্টান্ত হইলেন ও হিংসার পারাকাষ্ঠা দেখাইয়া নিজের নামায় আমল কালিমামর করিলেন, ইহা ছঃখের বিবয়।

পকান্তরে ফ্রফ্রার হজরত কোন সভাতে বা নির্জনে জৌনপুরের বংশধরগণের প্রশংসা ব্যতীফ নিন্দাবাদ করেন নাই। ফ্রফ্রার হজরতের থলিফাগণ কথনও জৌনপুরের দলের নিন্দাবাদ করেন না, কিন্তু জৌনপুরের কেহ কেহ অকারণে এই দলের নিন্দাবাদ করিতেছেন বলিয়া শুনা যাইতেছে।

শাহ আবহুল আজিজ দেহলবী (রঃ) তফছিরে-আজিজের ৪৩০ পুষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

'ছয় দল লোক বিনা হিসাবে দোজতথ প্রবেশ করিবে— প্রথম আনিরগণ অত্যাচারের জন্ম, আরবগণ পক্ষপাতিতের জন্ম, গ্রাম্য লোকের। অহস্কার ও গরিমার জন্ম, বণিকগণ বিশ্বাস-ঘাতকতার জন্ম ও ময়দান ও জঙ্গল বাসিগণ নিরক্ষতার জন্ম ও আলেমগণ হিংসার জন্ম।

হজরত বড় পীর সাহেব ফতুহোল-গায়েব কেতাবের ১৭১ পুষ্ঠায় লিথিয়াছেন:—

'হে (তকদীর) বিশ্বাসী কেন আমি তোমাকে তোমার প্রতিবেশীর সহিত তাহার থান্ত, পানীয়, পোষাক, নেকাহ, গৃহ, ক্রমোন্নতি, স্বক্ষলতা, তাহার খোদা প্রদন্ত সম্পদ ও তাহার নির্দ্ধারিত দানে হিংসা করিতে দেখিতেছি। তুমি কি জান না যে, নিশ্চর এই হিংসা তোমার ঈমানকে ত্র্বিশ করিয়া ফেলিবে। তোমার খোদার অনুগ্রহ দৃষ্টি হইতে তোমাকে অপ- A. 1

\$

2.7

the second

曲门

0

সারিত করিয়া ফেলিকে এবং তোমাকে তাঁহার শক্র করিয়া দিবে। তুমি কি নবি (ছাঃ) কর্তৃক বর্ণিত এই হাদিছটি শ্রবণ কর নাই? নিশ্চয় আলাহতায়ালা বলিতেছেন, হিংমুক আমার নেয়ামতেরস শক্র (অর্থাৎ সে ইচ্ছা করে না মে, আমার নেয়ামত আমার বান্দাদিগের মধ্যে বিতরণ হয়)। আরও তুমি কি নবি (ছঃ )এর এই হাদিছটি শ্রবণ কর নাই ? নিশ্চয় হিংসা নেকি সমূহকে নষ্ট করিয়া ফেলে—যেরপ তারি কাষ্ঠকে দক্ষ করিয়া ফেলে।"

হে তুর্জন ইমানদার, তুমি কি বিষয়ে উক্ত ব্যক্তির সহিত হিংসা করিতেছ? তুমি ভাহার কেছমতের উপর হিংসা করিতেছ না নিজের কেছমভের উপর হিংসা করিতেছ।

বালাহভায়ালা বলিয়াছেন:-

আমি এই ত্নইয়াতে ভাহাদের মধ্যে তাহাদের জীবিকা সঞ্চরের বিষয়গুলি বন্টন করিয়া দিয়াছি। এক্ষণে যদি তুমি তাহার জন্ম আলাহ যে জীবিকা নির্দেশ করিয়াছেন, উহার প্রতি বিদ্বেভাবে পোষণ কর, তবে িশ্চয় তুমি তাহার প্রতি অত্যাচার করিলে, অথচ সে ব্যক্তি নিজের মালিকের নেয়া'মত উপভোগ করিতেছে—মাহা তিনি অনুগ্রহ স্বরূপ ভাহাকে প্রদান করিয়াছেন, উহা তাহার জন্ম নির্দ্ধারণ করিয়াছেন এবং উহাতে কাহারও অংশ স্থির করেন নাই; কাজেই ভোমা অপেক্ষা সমধিক শত্যাচারি, কুপণ, নির্বোধ ও জ্ঞানহীন আর কে আছে?

আৰ যদি তুমি এই হেড়ু তাহার সহিত বিদ্বেষ কর যে সে তোমার কেছমত কাড়িয়া লইয়াছে, তবে তুমি মহা নির্ব্-দ্বিতা প্রকাশ করিলে, কেননা তোমার কেছমত অন্তকে দেওয়া হইতে পারে না এবং তোমা হইতে অপসারিত হইয়া ভাহার নিকট পৌছিতে পারে না। আল্লাহ ইহা হইতে পাক যে, একজনের নির্দ্ধারিত জীবিকা অন্তকে প্রদান করেন। আল্লাহ বিশিয়াছেন,

3

আমার নিকট আমার ভকুম পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না এবং আমি বান্দাগণের প্রতি অভ্যাচার কারি নহি।

নিশ্চয় আল্লাহ তোমার প্রতি অভ্যাচার করেন না যে, যাগ তোমার জন্ম বন্টন ও নির্দ্ধারণ করিয়াছেন উহা লইয়া অন্সকে প্রদান করিবেন। এই দেষ হিংসা ভোমার অনভিজ্ঞতা ও ভোমার ভাতার প্রতি অভ্যাচার ব্যতীত আর কি হইবে ?

এমাম এবনো-কাজার 'লেছালোল হিজান' এর ১/২০১/২০২ পৃষ্ঠায় লিথিয়াছেন:—

সমসাময়িক একজনের কথা অন্তের সদকে, বিশেষত্বঃ যখন উহা শক্রতা, মজহাবি (বিদ্বেষ) ও হিংসার জন্ম বলিয়া প্রকাশিত হয়, অগ্রাক্ত হইবে।

নওয়াথালীর চর মাদারির মুনশী আবছছ ছামাদ সাহেব বলিয়াছেন, যে সময় নওয়াথালির মাওলানা হামেদ সাহেব ফ্রফ্রার হজতের বিরুদ্ধে কাফেরি ফণ্ডয়া প্রচার করিয়াছিলেন সেই সময় কারি এবরাহিম সাতেবের শিল্য কারি আবছল মজিদ সাহেব কোর আন পাকের থতম শুনাইতিছিলেন জামিও সেই খতম শুনিতে শরিক হইয়াছিলাম। তাঁহার সম্মুথে ফ্রফ্রার হজরতের আলোচনা উপস্থিত হইলে, তাঁহার মুরিদ কারি এছমাইল সাথেব বলিলেন, আমি তাঁহার নিকট মুরিদ হইয়াছিলাম সতা, কিন্তু এখন আমি তাঁহার বয়য়ত ফছ্থ করিতেছি। আরও অনেক কথা বলিয়া তাঁহার উপর দোষারোপ করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, এই বাাপারে আমি অতিশয় ছৢয়্থিত হইলাম, সেই রাজে আমি স্বর্যোগে দেখিতেছি যে, আমরা প্রায় ৫০ জন লোক কোন্দাওয়াত হইতে ফিরিয়া আসিডেছি, আমাদের অত্যে কারি এছমাইল ঘাইতেছেন। হঠাৎ কারি এছমাইল একটা বৃহৎ

করিয়া আমাকে বলিতেছেন, হে মুনশী সাহেব, আপনি ফুরফুরার হজরতের মুরিদ, আপনিই আমাকে উদ্ধার করুন। নওয়াখালির বস্তুরহাটের নিকটবর্ত্তী চরহাজারী প্রামের দরবেশ আবত্দা আজিজ সাহেব বলিয়াছেন, আমি সপ্রযোগে দেখিতেছি. যেন বেচেশতের মধ্যে একটি শব্দ উচ্চস্বরে ঘোষণা করা হইতেছে। আমি বলিলাম কিসের জন্ম ঘোষণা করা হইতেছে? উত্তর হইল, হামেদ সাহেব পাগল হইয়া একখানা বাতীল ফংওয়া প্রচার করিতেছেন, আর ফুরফুরার হজরত জামানার মোজাদেদ হইয়াছেন।

- 4- E

হজরর পীর সাহেবের সেজে সাহেবজাদা জমিয়াভোল-ওলামার বাংলার সেক্রেটারী মাওলানা আবহুল কাদের সাহেব বলিয়াছেন, আমি এক দিন মনে মনে ভাবিতেছিলাম, এক পীর অন্য পীরকে কাফের বলিধা ফংওয়া দিতেছেন, ভাহা হইলে আসল পার কে হইবেন ? সেই রাত্রে একজন বোজর্গকে স্বপ্ন দেখিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলেন, তোমার ওয়ালেদ আমাকে জানেনা আমি বলিলাম, যুভক্ষণ আপনার পরিচয় নাঁপাই, ততক্ষণ আমি আপনাকে ছাড়িব না। তিনি বলিলেন, আমার ললাটের দিকে দেখ, আমি দেখি ইহাতে লেখা আছে, আলিফ। তৎপরে তিনি বলিলেন, আমার বুদ্ধা-পুলীর নথের দিঁকে দেখ, আমি দেখি, ইহাতে লেখা আছে, ু টেট ছানি, তৎপরে তিনি বলিলেন, তুমি আমার বুকের দিকে দেখ, আমি দেখি উহাতে লেখা আছে ১১ ক্লে মোজাদেদ, তখন আমি তাঁহাকে মোজাদ্দেদ–আলফে-ছানি বুঝিয়া তাঁহার পা ধরিতে উত্তত হটলাম, তিনি বলিলেন, তুমি আমার পা ধরিওনা, তুমি একজন মোজাদ্দেদের পুত্র। ভূমি তোমার ওয়ালেদের উপর কাফেরি ফৎওয়া দেখিয়া বিচলিত হইও না, প্রকৃত মোজাদেদদিশের উপর এইরূপ দোষারোপ হইয়া থাকে। পরে তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

হজরত পীর সাহেব রাগ-রাগিণী সহ গব্দল পাঠ, ছামা— কাওয়ালি ও গান বাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়া ছিলেন, তিনি আজমীর শরিকে আছরের নামাজের পরে ছামা ও কাওয়ালি সঙ্গীত বাজের ঘোর প্রতিবাদ করিয়া ছিলেন। ইহাতে খাদেমেরা নিস্তর হইয়াছিলেন। আমি স্বয়ং তথায় উপস্থিত ছিলাম।

তিনি ছামা কাওয়ালী, সঙ্গীত বাদ্য নাজায়েছ হওয়ার ফংওয়া বিভিন্ন স্থান হইতে আনয়ন করতঃ দেশের লোকদিগের সন্দেহ ভপ্তন করিয়া দিয়াছিলেন। মাওলানা আকরাম খাঁ সঙ্গীত বাদ্য হালাল হওয়ার ফংওয়া মাসিক মোহামদীতে প্রচার করতঃ সমস্ত বন্ধ ও আসামকে ভাত্ত করিতে উদ্যুত হইয়াছিলেন। ইহাতে হজয়ত পীর সাহেব এই গোনাহগারকে উহার প্রতিবাদে ইছলাম ও সঙ্গীত প্রবন্ধ ছাপাইতে আদেশ দেন, আমি প্রথমে উহা সাপ্তাহিক হানাফীতে ছাপাইয়া প্রচার করি, পরে ইসলাম ও সঙ্গীত প্রবন্ধ পুস্তকাকারে ছাপাইয়া প্রকাশ করি। ইহাতে খাঁ সাহেব নিক্তর হইয়া যান।

যে সময় খাঁ সাহেব জীবন্ধ বন্তুর ছবি অঙ্কিত করা হালাল হওয়ার ফংওয়া দিরা বঙ্গ ও আসামের লোককে ভ্রান্ত করিতে-ছিলেন, সেই সময় হজরত পীর সাহেব আমাকে উহার প্রতিবাদে এছলাম ও চিত্রকলা প্রবন্ধ বাহির করিতে আদেশ দেন, আমি উহা সাপ্তাহিক হানাফী ও মাসিক শরিয়তে ছাপাইয়া খাঁ সাহেবকে নিক্তন্ত্র করি।

যে সময় খাঁ সাহেব কুলবধুদিগকে লদের ময়দানে নামাজ পড়ার জন্য লইয়া যাইতে ফংওয়া প্রচার করেন, সেই সময় হজরত পীর সাহেব আমাকে উহার প্রতিবাদ করিতে আদেশ করেন, আমি মাসিক ছুন্নত-জল-জামায়াতে ঈদ ও নানী প্রবন্ধ ছাপাইয়া তাহাকে নিরুত্বর করি।

## হজরত পীর ছাহেব কেবলার বিস্তারিত জীবনী ১১৩

যে সময় খাঁ সাহেব কুলবধুদিগকে ঈদের ময়দানে নামাজ পড়ার জন্ম লইয়া যাইতে ফৎওয়া প্রচার করেন, সেই সময় হজরত পীর সাহেব আমাকে উহার প্রতিবাদ করিতে আদেশ করেন, আমি মাসিক ছুন্নত-অল-জানায়াতে ঈদ ও নারী প্রবন্ধ ছাপাইয়া তাহাকে িরুত্তর করি।

যে সময়ে খাঁ সাহেব মোস্তফা-চরিত পুস্তকে ও নিশ্বের লিখিত তফছিরে হজরত নবি (ছাঃ) এর সদরীরে মে'রাজ গমন, ছিনাচাক, পয়দাএশ কালীন অলৌকিক কার্য্য-কলাপ, নবিগণের মো'জেজা অস্বীকার করতঃ দেশের লোকদিগকে গোমরাহ করিতেছিলেন, সেই সময় পীর সাহেব আমাকে উহার প্রতিবাদ—বাহির করিতে বলেন, আমি আমার ছুন্নত-অলজামায়াত মাসিক পত্রিকাতে উহার প্রতিবাদ ধারাবাহিক বাহির করিতেছি।

যে সময় বর্দ্ধমানের মৌলবি মোছলেম সাহেব বঙ্গদেশে স্থা হালাল, গীত বাস্ত হালাল, মুরিদা জ্রীলোকের খেদমত লওয়া হালাল ও পুরুষলোকের জ্রীলোকদের তুল্য লম্বা চুল রাখা হালাল হওয়ার ফংওয়া দিয়া একটি অঞ্চাকে গোমরাছ করিতেছিলেন, দেই সময় হজরত পীর সাহেব আমাকে তাহার সহিত বাহাছ করিতে আদেশ দেন, ইহাতে সেই মৌলবি সাহেব নিরুত্তর হইয়া য়য়। কালনা জাবারি পাড়ার বাহাছ নামক পুস্তকে উক্ত বাহাছের বিবরণ ছাপান হইয়াছে।

যে সময় মজহাব অমাত্য কারি অহাবিদল বিশেষ অধিক পুস্তক পুস্তিকা প্রচার করিয়া, চারি মজহাব মাত্যকরা বাতীল, কেয়াছ করা বাতীল, হজরত নবি (ছাঃ) যে ৭৩ ফেরকার মধ্যে একফেরকা বেহশ্তী বলিয়াছেন তাহা কেবল তাহারাই, এমাম আজম ১৭টি হাদিছ জানিতেন, শরিয়ত নষ্ট করিয়াছেন, বেশাবৃত্তি স্থদ ও মদ হালাল করিয়াছেন, এইরূপ এমাম আবু হানিফার (রঃ) রাশি রাশি মিথ্যা গপবাদ প্রচার প্রতঃ এবং সভাস্থলে হানাফী আলেমদিগকে গাড়ী গাড়ী কেতাব দেখাইয়া বিতাড়িত করিতেছিলেন এবং সহস্র সহস্র নিরক্ষর হানাফীদিগকে ভ্রান্ত মতের দিকে আকর্ষণ করিতে ছিলেন, সেই সময় হদ্ধরত পীর সাহেব আমাকে তাহাদের বিষয়ে মসি ও মোখিক যুদ্ধে অবতীৰ্ণ হইতে আদেশ দেন। আমি ২৪ পরগণার মাজমপুরে, খুলনার ঝাউডাঙ্গাতে, মামুদ পুরে, রংপুরটাউনে. বগুড়ার হানাইলে, খুলনার কালিগঞ্জে হুগলীর নবাবপুরে ও যশোহরের লক্ষীপুরে অহাবি মৌল.বি এফাজদ্দিন, মৌলবি বাবর্গালি, মৌলবি লোংফার রহমান, মাওলানা আবহুর,র, মৌলবি আকরম খাঁ, মৌঃ আহমদকালি নৌলবি আবহুল গফুর, মৌলানা আবহুল্লাহেল কাফি ও মৌলানা আবওল্লাংখল বাকি প্রভৃতি অহাবি আলেমদের সঙ্গে বাহাছ করিতে যাই, ইহাতে কতকস্থলে তাহারা বাহাছে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হন এবং কতকস্থলে তঁ:হারা বাহাছ সভাতে উপস্থিত २<sup>इं. जि.</sup> माहमी इन नाइ, कत्न महत्र महत्र अहावि हानाकी মতাবলম্বন করিয়াছেন।

আরও মামি তাহাদের বিরুদ্ধে মঞ্চাব মীমাংসা, ছায়েকাতোলমোছলেমিন, ফেরকাতোন্ নাজিন, কেয়াছের অকাট্য দলীল,
দাফেয়েল-মোফছেদিন, মছায়েল খণ্ড ৩ ভাগ, কামেয়েলমোবতাদেয়িন ৩ ভাগ, তর্রাদদোল-মোবতেলিন, কালিগজের
বাহাছ, লকীপুরের বাহাছ নবাব পুরের বাহাছ মাজমপুরের বাহাছ
অধুনালপ্ত ইছলাম দর্শনে কয়েকটি প্রাক্ত এবং বাহাছের শর্তনামা ছাপাইয়া
প্রচার করি, ইহাতে ভাহারা নির্ভয় হইয়া য়ায়। ইহা হজরত পীর
সাহেবের এলমে-লাত্রিয়ার ফঙ্জ ও কারামতের ফল।

যথন শিয়া রাফেজি দল কমেকখানা পুস্তক পুস্তিকা

ছাপাইয়া হজরত নবী (ছাঃ) এর প্রথম তিন খলিফার অযথা ছণাম রট।ইয়া দেশের বায় কে কল্বিত করিতেছিল, সেই সময় তিনি আমাকে তাহাদের এই ল্রান্ত মতের প্রতিবাদ লিখিতে বলেন। আমি তুই খণ্ড কেতাব লিখি, একখানা রদ্দেশিয়া ছাপান শেষ হইয়াছে, দ্বিতীয় খণ্ড ক্রান্ত পরে ছাপাইব। একবার বিশিরহাটে শিয়াদের বিরুদ্ধে বিরাট বাহাছ সভা আহ্বান করি, তথায় লাখনোর মাওলানা আবত্ন শুকুর সাহেব আগমন করেন, কিন্তু শিয়া দল উপস্থিত হইয়াও বাহাছ করিতে সম্বীকার করিয়া চলিয়া যান। এই বাহাছ সভার আলোচনা ইছল ম দর্শনে মুক্তিত হইয়াছিল। খোদার মর্জিত হইলে, উক্ত বাহাছ সভার বিবরণ ও মাতলানা আবত্ন শুকুর সাহেবের বক্তৃতা পুস্তকাকারে বাহির হইবে।

20

ずい

.

কাদিয়ানিদল নৈজা গোলাম আহনদ কাদিয়ানিকে প্রতিশ্রুত মাহদী, মছিহ, নবী, ছাহেবে তাহি হওয়া ও হজরত ইছা (আঃ)এর মৃত্যু প্রাপ্ত হওয়া ইত্যাদি দাবি করিয়া বঙ্গ আসামের সংস্ত্র সংস্ত্র লোককে বে-ইমান করিতেছিল, এমতাবস্থায় হজরত পীর সাহেব আমাকে উহার প্রতিবাদ করিতে বলেন, আমি তাহাদের প্রতিবাদে ৬ খণ্ড কেতাব লিখিয়া তাহাদের প্রত্যেক দাবির অসারতা প্রকাশ করিয়াছি। রংপুর ও পটুয়াখালীতে ছইবার তাহাদের সহিত বাহাছ করিতে যাই, কিন্তু ভাহারা অমুপস্থিত থাকে।

পীর সাহেবের ইশারায় ইনস্পেক্টর আবতুল করিম মরত্ম সাহেব কাদিয়ানী রহস্ত ও পাবনা হাদোলের হাজি মৌলবী এবরাহিম মরত্ম সাহেব কয়েকখানি কাদিয়ানি রদ ছাপাইয়া প্রচার করেন।

পাদ্রি গোল্ডদেক সাহেব বঙ্গ ভাষায় ৩০ পারা কোরান

শরিফের অনুবাদ এবং উহার ফুট নোটে টীকা টীপ্পনী লিখিয়া ইছলাম, হজরত নবী (ছাঃ)ও কোরআন শরিফের অযথা দোষারোপ করিয়াছেন, এজতা হজরত নবী (ছা:) স্বপ্রযোগে ইন্স্পেক্টর আবত্ল করিম মরত্ম সাহেবকে বলেন, তুমি হজ্জ হইতে দেশে ফিরিয়া গিয়া ফুরফুরার পীর সাহেবকে বলিবা, ভিনি যে হুইখানা কেতাব লিখিয়াছেন, ভাহা আমি কবুল করিয়া লইয়াছি, এখন কাদিয়ানী ও পাদরিরা কোরান শরিফের অমুবাদে িকৃত মত প্রচার করিতেছে, ইংার প্রতিবাদ লিখিয়া প্রচার করিতে বল। হজরত পীর সাৎেব আমাকে ডাকাইয়া এই কার্য্য সমাধা করিতে আদেশ আমি কোরআন শ্রিফের অনুবাদ ও তফছির আরম্ভ করিয়াছি, উহাতে পাদরী গোল্ডদেক সাহেবের অনেক অমুলক কথার এবং কাদিয়ানী মিষ্টার মোহামদ আলির -ভান্ত উক্তির প্রতিবাদ করিয়া প্রচার করিয়াছি। খে:দা আমাকে বাঁচাইয়া রাখিলে, কোরআন শরিফের সম্পূর্ণ অনুবাদ ও তকছির প্রকাশের আশা রাখি।

বেশরা মৌলবী ও পীরগণ সঙ্গীত বাছ হালাল, পীরের পায়ে ছেজদা হালাল, অতি উচ্চঃস্বরে জেকর, নর্ত্তন কুজন আজনবি মুরিদা স্ত্রীলোকের খেদসত লওয়া হালাল ইত্যাদি কুমত প্রচার করতঃ বহু দেশকে গোমরাহ করিতেছিল, পীর সাহেবের তাদেশে তাহাদের প্রতিবাদে রন্দে বেদরাত বাগমারীর ধোকা ভজন ও জরুরী মছলা দ্বিতীয় ভাগ প্রচার করি এবং নদীয়ার ঘোষবিলাতে এক বেদয়াতি মৌলবির সহিত বাহাছ করিয়া তাহাকে পরাস্ত করি, এই বাহাছ মিইজভাণ্ডারের বাহাছ কেতাৰ আকারে মুক্তিত হইয়াছে।

রংপুর বোলবাড়ীর মৌলবি আদানাত আলি সাহেব

দাল্লীন জাল্লীন নামক একথানা পুস্তক লিখিয়া বঙ্গবাসীদিগকৈ জাল্লিন পড়িতে উদ<sub>ুদ্ধ</sub> করিতেছি*লে*ন, সেই সময় হজরত পীর সাহেত্বর হুকুমে দাল্লীন ও জাল্লিনের মীমাংসা পুত্তক ছাপাইয়া উক্ত ভ্রান্ত মতের খণ্ডন করি।

পীর বাদশাহ হিঞার দলের লোকেরা বজদেশে জুমা নাকারেজ হওয়াব কংওয়া প্রচার করিভেছিলেন। হিন্দু স্তানের একটি ফংওয়া প্রচারিত হওয়ায় বঙ্গ আসামের গ্রানে জুমা নাজায়েজ হওয়ার মত বিঘোষিত হইতেছিল, সেই সময় হজরত পীর সাহেবের তুকুমে আঁমি 'গ্রামে জুনা' ও গ্রামে-জুমা সম্বন্ধে মকা শরিফ ও হিন্স্তানের ফংওয়া" প্রচার করি, এতদ্যতীত বরিশালের মাওলানা নেছার অভিমদ সাহেব মাছায়েলোছ-ছালাঝ, আমি জুমা পড়িলাম সংক্ষিপ্ত দলীল প্রভৃতি কেতাব্ঞ্তলি প্রচার করেন।

দেওকদী মৌলবীগণ মিলাদ-শাংকের কেয়ামকে হারাম কোফর ও শেরক বলিয়। দেশে ফাছাদের স্ঠি করিতেছিলেন. ফুরফুরার ১জরতের আদেশে আমি সিরাজগঞ্জ, ধুবড়ি গৌরিপুর ও কিশোরণঞ্জে দেওবনদী মাওলানাদের সঙ্গে বাহাছ করি. খোদার ফজলে তাঁগারা প্রাজিত হন, সিরাজগঞ্জের পাহাছ, গৌরিপুরের বাহাছ, কিশোরগঞ্জের কেয়ামের বাহাছ, মিলাদে-মোস্তফা ও মাওলানা কারামত আদি সাংহবের মোলাখ্যাছের বঙ্গান্ত্রাদ প্রচার করিয়া দেশের লোকদের দিধা তঞ্জন করি। চট্টগ্রাম মিরেশ্বরীর মাওলানা আবছুল লভিফ সাহেব বন্ধকের উপসত্ব (বায়াবিল্-আফা) بيع بالرفاء হালাল হওয়ার ' ফংওয়া প্রসার করতঃ দেশের লোকদিগকে গোমরাহ করিতে ছিলেন, আমি ফুরফুরার হজ্বতের আদেশে চাঁদপুরে তাঁহার

সঙ্গে বাহাছ করি, তিনি আমার একটি কথারও জওয়াব দিতে না পারিয়। নিরুত্তর হইয়া যান, আমি 'এবতালোল-বাতেল' কেতাব ছাপাইয়া তাহার সমস্ত বাতীল মত খণ্ডন করি। রংপুরের মৌলবি মোহাম্মদ আলি একখানা বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া হজরত সৈয়দ আহমদ বেরেলবি (রঃ) ও মাওলামা কারামত আলি প্রভৃত বোজর্গদিগকে নিরুদ্ধর, অহাবি ইত্যাদি বলিয়া দেশের লোকদিগকে অস্থির করিয়া তুলিতেছিলেন, হেই সময় ফুরফুরার জারারতা প্রকাশ করিয়া পরে তাঁহার শিশু দৌলবি সেহাবদিন 'তাহ্কিকাতে-শেহাবিয়া' উহার প্রতিবাদ স্বরূপ প্রকাশ করেন, আমি উহার প্রতিবাদ স্বরূপ প্রকাশ করেন, আমি উহার প্রতিবাদ স্বরূপ প্রকাশ করেন, আমি উহার প্রতিবাদে স্বরূপ প্রকাশ

মুননী আফছরদিন আজানগাছি একখানা জাল পাথর ও করেক খণ্ড কয়র হজরতের পেটে বাঁধা পাথর ও আবৃজেহেলের হস্তস্থিত কলেম। উচ্চারণকারি কয়েক খণ্ড পাথর বলিয়া দাবি করেয়া তৎসনস্তের পূজা করার প্রথা প্রবর্তন করে এবং এমামত, আজান, মোদারে ছাগরি, ওয়াজ করিয়া টাকা পয়সা এইণ করা হারাম বলিয়া প্রচার করিতে থাকে, তাহাদের মজলিশে জীব হত্যা মন্দ বলিয়া জানিয়া থাকে। সেই সময় আমি রদ্দে-আজান গাছি কেতাব প্রচার করি। মাওলানা ইয়াদ আলি সাহেব দীনের আলো, ও খান বাহাত্র মাওলানা আহমদ আলি এনাএতপুরী সাহেব 'দাফেয়ে-জোলোমত ছাপাইয়া প্রচার করেন। আমি ২৪ পরগণা বেঁকি শ্রীনগরে ও ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জে ঐ দক্রের সহিত বাহাছ করিতে উপস্থিত হই। প্রথম স্থলে তাহারা অনুপস্থিত হয় এবং দ্বিতীয় স্থলে তাহারা

জেন ভূত হাড়াইবার জন্ম, সর্পাঘাত হইলে, যাতু টোনা করিলে, এইরপ বিবিধ প্রকার পীড়াতে লোকেরা কাফেরি-মূলক হন্ত্র পাঠকারি বৈগ্র ওঝ। কবিগাজ ডাকাইয়া বে-ইমান হইতে ছিল, এই হেতু হজরত পীর সাহেবের হুকুমে আমি তাঁহার বেয়াজ, শা০ গলি উল্লাথ সাহেবের কওলোল জমিল, এমাম ছিউতির মোজার বিত, আল্লামা দায়ল।বির মোজার বিত ও খজিনাতোল-আছারার কেতাব হইতে অনেকগুলি শয়িয়ত সঙ্গত তদবীর লিখিয়া ছয় খণ্ড তাবিজাত কেতাব প্রচার করিয়াছি ইহা ছাড়া দর্পাঘ তের তদনীর আমার বহু কেতাবের শেষাংশে সন্নিবেশিত হইয়াছে। খোদার মৰ্জ্জিতে ইহাতে বঙ্গ আসামের শেরক ও কোফর মূলক মন্ত্র ও যাত্ অনেকাংশে দুরীভূত হইয়া গিয়াছে। মাওলানা ময়েজন্দিন হামেদি সাহেব এসম্বন্ধে কয়েক খণ্ড কেতাব ও মাওলানা ফয়জুলাং চিশতি সর্ভম এক খণ্ড লিখিয়া দেশের মহা কল্যাণ দাধন করিয়াছেন। পূর্বের অমূলক গল্প কাহিনীও আজগবি কেচ্ছা বলিয়া বক্ত,তা দিয়া বেড়াইত, শরিষতে এইরূপ কেচ্ছা কাহিনীদারা বক্তৃতা দেওয়া জায়েজ নহে, এই হতু হজরত পীর সাহেদের ত্কুমে আমি কোরআন, হাদিছ ও বোজ্র্গানে লীনের ছহিহ ছহিচ ঘটনা উল্লেখ করতঃ ৭ খণ্ড ওয়াফ শিক্ষা প্রচার করি। ইহার ফলে এখন আর লোকেরা কেচ্ছা কাহিনীর ওয়াঞ্চ শুনা পছন্দ করে অ ্র কোরআন ও হাদিছের দিকে আকৃষ্ট না, তাহাদের হইয়াছে ৷

**\$**-

W.

J---

7

যশোহরের মৌলবী ছেরাজ্বদিন সাহেব একখানা কেতাব লিখিল অথিবে-জোহর পড়া নিষেধ করিতে ছিলেন, এতদ্বতীত মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী ও মাওলানা আশরাক তালি থানানী সাহেবও আখেরে-জে'হর পড়ার বিরুদ্ধে কংওয়া প্রচার করেন, এই হেতু আমি পীর সাহেবের তুকুমে আখেরে-জোহর কেতাব প্রণহন করি। মোর্শেদাবাদের এক স্থানে আখেরে-জোহর বিরোধী এক মৌল্বির সঙ্গে এই সম্বন্ধে বাহাত করিয়া তাহাকে নিরুত্তর করি।

মাওলানা হামেদ স হেব ফুরফুরার হজরতের উপর অযথ।
ভাবে কাফেরী ফংওয়া প্রচার করিয়া বহু লোককে গোমরাহ
করিতেছিলেন, এই হেচ্ আমি, ভাহার প্রতিবাদে এইকাকোল-হক কেতাব প্রচার করিয়া ভাহাকে নিরুত্তর করি।
মাওলানা নেছার আহমদ ছাহেব ভাহার প্রতিবাদে
"মাওলানার উক্তি খণ্ডন ও মাওলানা এনাএতপুরী" "শবিয়তের
চাবুক" লিখিয়া প্রচার করেন।

আমি জৌনপুনী দলের সঙ্গে শেজরা ও মাওলানা হামেদ সংহেবের কাফেরী ফংওয়া সম্বন্ধে বাহাছ করি, ইহাতে তাহার! নির্বাক হইয়া যান। 'হাজিগঞ্জের বাহাছ' পুস্তকে ইহার বিস্তারিত বিবরণ জানিতে পারিবেন।

মাওলানা আবিত্ল মাবৃদ মেদিনীপুরী সাতেব ফ্রফরার হজরত সাহেবের একখানা জীননী কেতাব উদ্ধিতে লিখিয়া-ছিলেন. উহার নাম ভাওয়ানেহে এমরি, একজন জৌনপুরী মুন্দি ইহাব প্রতিবাদে 'কল্পত্রু' নামক একখানা কেতাব ছাপাইয়া ছিলেন. বরিশালের মাওলানা নেভার আহমদ সাহেব 'রাদেবদানানান' নামক একখানা কেতাব ছাপাইয়া উহার কতকাংশের প্রতিবাদ করেন, উহার অবশিষ্টাংশের প্রতিবাদ আমি লিখিয়া র'থিয়াছিলাম, তাহা পীর সাহেবের জীবনীতে যোগ করিয়া দিব।

হজ যাত্রীরা হজ্জের মছলা মাছায়েল না জানা বশভঃ হয়ত হজ্জ নষ্ট কবিয়া ফেলেন, এই হেডু ফুরফুরার হজরত দ্বিতীয়বার হজ্জ করার পূর্বেদ আমাকে হজ্জের আহকাম ছাপাইতে আদেশ দেন, আমি 'হজ্জের মাছায়েল' কেতাব ছাপাইয়া উহার কতক সংখ্যক সঙ্গে লইয়া যাই।

অল্প শিক্ষিত মুনশীরা বিবাহের অলীও নেকাহ পড়াইবার নিয়ম কান্ত্রন, জানাজার অলী ও নিরম কান্ত্রন না জানায় নেকাহ নাজায়েজ হইয়া যায়, জানাজার ক্ষতি করিয়া ফেলে এই হেতু আমি তাঁহার তুকুমে নেকাহ ও জানাজা-তত্ত্ব লিখিয়া প্রচার করি।

কোর মান থতম ও জিয়ারত করিয়া টাকা পয়সা লওয়া জায়েজ কিনা, এই মছলা লইয়া বঙ্গ আসামে মহা ফাছাদের স্টি হইতেছে, এই হেতু হজরত পর সাহেব ইহার মীমাংসা লিখিয়া ছাপাইতে আদেশ করেন।

আমি খতম ও জিয়ারতের মীমাংসা লিখিয়া হজরত পীর সাহেবকে পভাইয়া শুনাইলে তিনি উহা ছাপাইতে আদেশ দেন।

বঙ্গ আসামের অধিকাংশ মুনশীরা কোরতান শরিফ শুদ্ধ করিয়া পড়িতে জানে না, হয়ত ইহাতে তাহার ও মুছ্লিগণের নামাজ নই হইয়া যায়, এই হেতু তিনি আমাকে 'কেরাতশিক্ষা' কেতাব ছাপাইতে আদেশ করেন।

সাধারণ লোকেরা পিতা মাতা ও পীর মুর্শিদের কদম বৃছি
করা কালে রুকু ছেজদা পরিমাণ ঝুঁকিয়া থাকে, হজরত পীর
সাহেব এই জন্ম মস্তক নত করা মকরুহ তহি মি বলিয়া
প্রাকাশ করিতেন, এইহেতু তিনি কদমবৃছি করা (পায় হাত
দেওয়া) জায়েজ হওয়ার মৃত্ধারণ করিলেও সাধারণ লোকদিগকে কদমবৃছি করিতে নিষেধ করিতেন।

.. শাহজাহানপুরের মরতম মাওলানা রেয়াছত আলি খাঁ সাহেব কদমবৃছি কালে রুকু পরিমাণ ঝুকিয়া পড়া অবাধে আশরাফ আলি থানাধী সাহেবও আখেরে-জোহর পড়ার বিরুদ্ধে ফংওয়া প্রচার করেন, এই হেতু আমি পীর সাহেবের হুকুমে আখেরে-জোহর কেতাব প্রণহন করি। মোর্শেদাবাদের এক স্থানে আখেরে-জোহর বিরোধী এক মৌল্বির সঙ্গে এই সম্বন্ধে বাহাছ করিয়া তাহাকে নিরুত্তর করি।

মাওলানা হামেদ স হেব ফুরফুরার হজরতের উপর অযথ।
ভাবে কাফেরী ফংওয়া প্রচার করিয়া বহু লোককে গোমরাহ
করিতেছিলেন, এই তেড় আমি, ভাহার প্রতিবাদে এইকাকোল-হক কেতাব প্রচার করিয়া ভাহাকে নিরুত্তর করি।
মাওলানা নেছার আহমদ ছাহেব ভাহার প্রতিবাদে
"মাওলানার উক্তি খণ্ডন ও মাওলানা এনাএতপুরী" "শবিয়তের
চাবুক" লিখিয়া প্রচার করেন।

আমি জৌনপুরী দলের সঙ্গে শেজরা ও মাওলানা হামেদ স'হেবের কাফেরী ফংওয়া সম্বন্ধে বাহাছ করি, ইহাতে ভাহার! নির্ববাক হইয়া যান। 'হাজিগঞ্জের বাহাছ' পুস্তকে ইহার বিস্তারিত বিবরণ জানিতে পারিবেন।

মাওলানা আবত্ল মাবৃদ মেদিনীপুরী সাতেব ফুর্ফুরার হজরত সাতেবের একখানা জীপনী কেতাব উদ্ধৃতে লিখিয়াছিলেন, উহার নাম ছাওয়ানেহে এমরি, একজন জেনপুরী মুদিদ
ইছাব প্রতিবাদে 'কল্লভক্ল' নামক একখানা কেতাব ছাপাইয়া
ছিলেন, বরিশালের মাওলানা নেছার আহমদ সাহেব 'রদ্দেবদ্যোমান' নামক একখানা কেতাব ছাপাইয়া উহার কতকাশের প্রতিবাদ করেন, উহার অবশিষ্টাংশের প্রতিবাদ আফি লিখিয়া
র'থিয়াছিলাম, তাহা পীর সাহেবের জীবনীতে যোগ করিয়া দিব।

হজ যত্রীরা হজ্জের মছলা মাছায়েল না জ্ঞানা বশভঃ হয়ত হজ্জ নঠ ক<sup>রি</sup>য়া ফেলেন, এই হেভু ফুরফুরার হজরত দিতীয়বার হজ্জ করার পূর্কের আমাকে হজ্জের আহকাম ছাপাইতে আদেশ দেন, আমি 'হজ্জের মাছায়েল' কেতাব ছাপাইয়া উহার কতক সংখ্যক সঙ্গে লইয়া যাই।

অল্প শিক্ষিত মুন্শীরা বিবাহের অলীও নেকাহ পড়াইবার নিয়ম কান্ত্রন, জানাজার অলী ও নিরম কান্ত্রন না জানায় নেকাহ নাজায়েজ হইয়া যায়, জানাজার ক্ষতি করিয়া ফেলে এই হেতু আমি তাঁহার হুকুমে নেকাহ ও জানাজা-তত্ত্ব লিখিয়া প্রচার করি।

কোর মান খতম ও জিয়ারত করিয়া টাকা প্রসা লওয়া জায়েজ কিনা, এই মছলা লইয়া বঙ্গ আসামে মহা ফাছাদের স্ঠি হইতেছে, এই হেতু হজরত পর সাহেব ইহার মীমাংসা লিখিয়া ছাপাইতে আদেশ করেন।

গামি খতম ও জিয়ারতের মীমাংসা লিখিয়া হজরত পীর সাহেবকে পড়াইয়া শুনাইলে তিনি উহা ছাপাইতে আদেশ দেন।

7

বঙ্গ আসামের অধিকাংশ মুনশীরা কোরতান শরিক শুদ্ধ করিয়া পড়িতে জানে না, হয়ত ইহাতে তাহার ও মুছ্লিগণের নামাজ নই হইয়া যায়, এই হেতু তিনি আমাকে 'কেরাতশিক্ষা' কেতাব ছাপাইতে আদেশ করেন।

সাধারণ লোকেরা পিতা মাতা ও পীর মুর্মিদের কলম বৃছি করা কালে ক্রকু ছেজদা। পরিমাণ ঝুঁকিয়া থাকে, হজরত পীর সাহেব এই জন্ত মস্তক নত করা মকরুহ তহি মি বলিয়া প্রকাশ করিতেন, এইহেতু তিনি কদমবৃছি করা (পায় হাত দেওয়া) জায়েজ হত্যার মৃত ধারণ করিলেও সাধারণ লোক-দিগকে কদমবৃছি করিতে নিষেধ করিতেন।

শাহজাহানপুরের মরতম মাওলানা রেয়াছত আলি খাঁ সাহেব কদমবৃছি কালে রুকু পরিমাণ ঝুকিয়া পড়া অবাধে জায়েজ হওয়ার দাবী করিয়া একখানা ফংওয়া প্রচার করিয়াছিলেন, হজরত পীর সাহেবের আদেশে আমি 'এজহারোল-হক বা কদমবৃছির ফংওয়া' কেতাব প্রকাশ করিয়া উহার প্রতিবাদ করি।

মাওলানা আকরম থাঁ প্রভৃতি কতকগুলি আধুনিক সংবাদ-পত্রের সম্পাদক দ্রীলোকের পদ্দা প্রথা উঠাইবার প্রাণ-পণ চেষ্টা করিতেছিলেন। স্ত্রীলোকদিগকে বক্তৃতা-মঞ্চে দাঁড়াইরা বক্তৃতা দেওয়া, বালেগা ছাত্রিদিগকে বালেগ ছাত্রদের সহিত্ শিক্ষা দেওয়া ও উভয় দলের সহিত অবাধ মেলা-মেশা ও স্ত্রীলোকদের বায়স্বোপ ও থিয়েটারে মোগদান করা সমর্থন কবিতে ছিলেন, সেই সময় ফ্রফ্রার হজরতের ইন্সিতে আমি ইছলাম ও পদ্দা কেতাব প্রচার করি।

উক্ত খাঁ সাহেব মাসিক মোহামদীতে হানাফীদিগের ফারাএজ শাস্ত্রকে বাতীল প্রতিপন্ন করার সাধ্য-সাধনা করেন। আমি পীর সাহেবের আদেশে "ছুন্নত-অল্-জামায়াত" মাসিক পত্রিকাতে উহার ধারাবাহিক প্রতিবাদ বাহিব করিয়া তাঁহাকে নিরুত্তর করি, উহা এছলাম ও মোহামেডান-ল নামক কেতাবে মৃজিত ও প্রচারিত ইইতেছে।

খাঁ সাহেব নিজের পত্রিকাতে জীবন বীমা, বিবাহ বীমা ইত্যাদি নাজায়েজ বিজ্ঞাপনগুলি ছাপাইয়া হারাম, জুয়া ও স্থদের প্রশ্রেষ দিতেছিলেন, হজরত পীর ছাহেবের আদেশে আমি উহার হারাম হওয়ার ফংওয়া দেওবন্দ, ছাহারানপুর, দিল্লী ও থানাভোন ও বাংলার মৃফতিগণের স্বাক্ষর করাইয়া ছুন্নত অল-জামায়েত প্রচার করি।

কোন কোন মাননীয় মন্ত্রী উক্ত দলের প্রভাতে গ্রামোফন এবং উহার রেকর্ডে কোরআন ও মিলাদ পাঠ এবং আজান

## হজরত পার ছাহেব কেবলার বিস্তারিত জীবনী ১২৩

দেওয়া হালাল হওয়ার মত পোষণ করিছেছিলেন, জামি হজরত পীর ছাহেবের ইঙ্গিছে উহা হারাম ও কোফর হওয়ার ফৎওয়া দেওবন্দ, ছাহারানপুর, দিল্লী, থানাভোন্ ও বাংলার মুফ্ডিগণের দ্বারা স্বাক্ষর করাইয়া ছুয়ত জল-জামায়াত পত্রিকাতে ছাপাইয়া বঙ্গ ও আসামে প্রচার করি।

সাধারণ উদ্মি মুছলমানগণ কাফেরি মুলক কথা ও কার্যা দারা সমস্ত জীবনের এবাদত বন্দিগী নষ্ট করিয়া ফেলিয়া থাকেন, এই ক্ষেত্রে তাহাদের স্ত্রীদিগের নেকাছ ভঙ্গ ছইয়া যায়, এবং সন্তানগুলি জারজ হইয়া থাকে, অথচ তাহারা নিজেদের খাঁটি ইমানদার ব্ঝিয়া থাকেন, এই হেডু আলম গিরি, কাজিখান, রদ্দোল-মোহতার, মাজমায়োল-বাহরাএন, শরহে-ফেকহে-আকবর ও জামেয়োল-ফছুলাএল প্রভৃতি কেতাব গুলি হইতে কাফেরি মূলক কথা ও কার্যা কলাপের বিস্তারিত বিবরণ কালেমাতোল-কোফর নামক কেতাব লিথিয়া বঙ্গ ও আসামে প্রচার করি। মুছলমান মাবার কাফের হইতে পারে কিনা, তাহা এই কেভাবে বিস্তারিত রূপে আলোচিত হইয়াছে।

পারশিক সম্প্রদায় স্থাকে উপাস্ত দেবতা ধারণায় উহার পূজা করিয়া থাকে, আমাদের দেশের হিন্দুরা তাহাদের দিভীয় সংক্ষরণ, ইহাদের বেদে এই স্থা পূজার ব্যবস্থা লিখিত আছে। বর্তুমান বৈজ্ঞানিক দল স্থাকে গ্রহ, উপগ্রহ ও পৃথিনীর কেন্দ্রীয় শক্তি স্থির করিয়া কতকগুলি নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন অথবা স্থা ও সমস্ত জড় ও জীন জগত আল্লাহতায়ালার আদেশে পরিচালিত হইতেছে ও স্থাের নিজের কোন ক্ষমতা নাই, এই হেতু আমি তাহাদের মতের অসারতা প্রতিপাদন কল্পে ইছলাম ও বিজ্ঞান কেতাব প্রচার করি।

মহাবি সম্প্রদায় হজরত নবি (ছাঃ)এর মিলাদ পাঠকে বেদয়াত ও বাতীল কার্য্য বলিয়া প্রচার করিয়া থাকে, এই জন্ম আমি কোরআম, হাদিছ, তওরাত, ইঞ্জিল এভৃতি কেতাব হইতে মিলাদ পাঠের প্রমাণ 'মিলাদ-মোস্তফা' কেতাবে প্রকাশ করিয়া তাহাদের দাবির অসারভা প্রকাশ করি।

পীর আলেম প্রহেজগারদিগের পক্ষে স্থানখার হারামথার ও প্রকাশ্য বদকারদিগের দাওয়াত জিয়াফত খাওয়া জায়েজ
নহে, এই সত্যু খাঁটি মত ফুরফুরার হজরত পীর সাহেব প্রকাশ
করিয়া দেশের সহস্র সহস্র হারামখার ও ফাছেকের হারামখুরী
ও ফেছক ত্যাগ করাইয়াছেন, কতকগুলি আলেম এই সত্য
মতের বিপরীতে ধাবিত হইয়া ইছলাম ও আলেম সমাজকে
কলঙ্কিত করিতেছিলেন, এই হেতু আমি ঢাকা জেলার বাচামারাতে
এই শ্রেণীর লয়েকজন মৌলবী মাওলানার সহিত বাহাছ করি
থোদা তাহাদিগকে পরাজিত করেন। সত্যু মত জ্য়যুক্ত
হইয়াছিল, বাচামারার বাহাছের বিস্তাহিত বিবরণ প্রথমে
ছুন্নত অল-জামায়াতে পরে উহা পুস্তক আকারে প্রকাশিত
হইয়াছে।

ফরিদপুরের শাহ নেজামদিন অতি উচ্চ স্বরে জেকর,
নর্ত্রনকুদিন ও স্ত্রীলোকের উচ্চস্বরে জেকর ইত্যাদি কয়েকটি
বাতীল কার্য্য নিজের মুদ্দিগণের মধ্যে প্রচলিত করিয়ছিলেন।
ফ্রফ্রার হজকত ফরিদপুরের কোন সভাতে এই কার্য্যগুলি
নাজায়েজ হওয়ার কথা প্রকাশ করিয়া আসেন। ইহাতে তাহার
দলের তুইজন নৌলবী, বিদ্বেষ পরবশতঃ হইয়া হজরত পীর
সাহেবের এই ফৎওয়ার বিরুদ্ধে "সত্য প্রচার" নামক এক খানা
বাতীল বিজ্ঞাপন দেশে প্রচার করিতে লাগিতেন। হজরত পীর
সাহেব আমাকে ইহার প্রতিবাদ করিতে তুকুম দেন। জামি

"সত্য প্রচার নামক বিজ্ঞাপনের অসারতা" নামে কেতাব শিথিয়া তাহাদের ভ্রান্ত উক্তিও অসার যুক্তির তীব্র প্রতিবাদ করি।

হজরত পার সাহেব অন্ততঃ ২০/২২ বৎসর পূর্বের বংপুরের গাইবান্ধার এক সভায় ওয়াজ করেন, তথাকার বক্তা মোহমাদ উদ্দিন আহনদ হজরতের কয়েকটি কথার প্রতিবাদ সাপ্তাহিক মোহমাদী পত্রিকাতে ছাপাইতে দেন, খাঁ সাহেব নি:শঙ্কোচচিত্তে তাহা ছাপাইয়া প্রচার করেন, যেহেতু তাহারা উভয়ে ১জহাব বিদ্বেষী, আৰ হজরত পীর সাহেব হানাফী। ইহার প্রতিবাদ কোন হানাফী আলেম তদ্কালীন 'মোসলেম হিতৈষী' নামক সপ্তাহিক পত্রিকাতে ছাপাইতে দেন। এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে, খাঁ সাহেব উক্ত বক্তা সাহেবের পক্ষ সমর্থন করিয়া হন্ধরত পীর সাহেবের বিরুদ্ধে নানারূপ অকথা ভাষা ও বাতীল মন্তব্য প্রকাশ করেন। সেই সময় আমি উহার প্রতিবাদে উক্ত পত্রিকার স্থলীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া প্রতিপাদন করি যে, হজরত পীর সাহেবের ওয়াজ ছহিহ এবং খাঁ সাহেবের হাদিছ সংক্রাপ্ত জ্ঞান অতি ধল। এক তুই সপ্তাহ আমার লিখিত প্রাণ মোসলেম-হিতৈষীতে প্রকাশিত হইলে. খা সাহেবের কোন আত্মীয় মোছলেম-হিতৈষীর পরিচালিত মোলা এনায়ামোল হক সাহেবের নিকট উপস্থিত ইইয়া ত্রুটি স্বীকার করেন, কাঞ্চেই অবশিষ্ট প্রবন্ধটি আর উহাতে প্রকাশিত হইতে পারে নাই। এক সময়ে পাদরীরা নদীয়া গাঁড়াডোবের মুনশী শেখ জ্ঞারিদিন কাব্য-বিনোদ মর্ভ্ম মগফুর সাহেরের কোন স্থানের ওয়াজ উপলক্ষ করিয়া কয়েকটি কথা একখানা পুস্তকে প্রচার করেন, উহাতে তাহারা ইহা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল যে, হঙ্করত ইছা (আ:) ব্যতীত হজরত মোহাম্মদ (ছা:) ও

10

অক্সান্ত সমস্ত নবি গোনাহগার ছিলেন, কোরআন শরিক তছরিক (পরিবর্ত্তন ) ইইয়াছে, তওরাত ইঞ্জিল প্রভৃতি আছমানি কেতাব-গুলি পারিবর্ত্তন হয় নাই, তওরাত ও ইঞ্জিল প্রভৃতি কেতাবগুলি মনছুখ হয় নাই।

বিভাবিনোদ সাহেব আমাকে তৎসমন্তের প্রতিরাদ লিখিতে অনুরোধ করেন, আমি তৎসম্বন্ধে চারিটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া কাব্যবিনোদ সাহেবের হস্তে সমর্পন করি, তিনি উহার কতকাংশ মা'ছুম মোহন্দদ নামক পুস্তকে সংযোগ করিয়া প্রবন্ধগুলি আমার নিকট ফেরত দেন, আমি নবিগণের পবিত্রতা, কোরআনের তহরিফ না হওয়া, তওরাত ও ইঞ্জিলের তহরিফ হওয়া, তওরাত ও ইঞ্জিলের মনছুখ হওয়া এই প্রবন্ধগুলি ইছলাম দর্শনে প্রকাশ করি। এই চারিটি প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশ করার বাসনা আছে।

হজরত পীরান পীর গাওছোল-আজম সৈয়দ আবত্ল কাদের জিলানি (কো:)র জীবনী কেহ কেহ ছাপাইয়াছেন! কিন্তু উহাতে অনেক বাতীল গল্প যোগ করিয়া দিয়া নিন্দনীয় হইতেছেন, আমি ছহিহ ছহিহ ঘটনা উল্লেখ করত: বড় পীর সাহেবের জীবনী ছাপাইয়া প্রচার করি।

কেহ কেহ পীরগণের অলৌকিক ঘটনা (কারামত) গুলি অবিশ্বাস করিয়া থাকেন, এই হেতু আমি "অলিউল্লাহ-গণের জীবনী" ছাপাইয়া প্রকাশ করি। আরব, তুর্কিস্থান, আফগানেস্তান, হিন্দুস্তান ও অন্তান্ত স্থানের জেন্দাদেল আলেমগণ তংসমুদ্য স্থানের পীর অলিগণের জীবনী লিখিয়া তাঁহাদের করানি কএক লাভ করিতেছেন। কিন্তু বঙ্গ দেশে অনেক পীর গুলি, গওছ কোতোব, আবদাল সমাধিস্থ ইইয়াছেন, বাংলার

আলেমগণ তাঁহাদের জীবনী ছাপাইতে চেষ্টা করেন নাই। হজরত পীর সাহেবের দোয়ায় তাঁহাদের অধিকাংশের জীবনী সাধ্যানুযায়ী সংগ্রহ করিয়া এক ভাগ ছাপাইয়া বঙ্গ আসামের পীর আওলিয়া কাহিনী নাম দিয়া প্রচার করিতেছি, খোদার মর্জি হইলে, উহার দ্বিতীয় মংশ ছাপাইয়া প্রচার করিব।

ময়মনসিংহের ছইজন মৌলবি একটি জেলা মছজেদ নষ্ট করিয়া দিতীয় মছজেদ প্রস্তুত করা জায়েজ হওয়ার ফৎওয়া প্রচার করিতেছিলেন, হজরত পীর সাহেব বলেন, ইহা জায়েজ নহে। আমি উক্ত মৌলবিদ্ধয়ের ফৎওয়া 'বাইটমারি' বাহাছ নাম দিয়া ছুয়ত অল-জামাতে প্রচার করি এবং পুস্তুক আকারে প্রচার করিয়া লোকের দিধা ভঞ্জন করি।

একটি জেন্দা মছজেদ বেকার অবস্থায় তাাগ করতঃ দ্বিতীয়
মছজেদ প্রস্তুত করা আসল মছজেদ জেরার, কিন্তু দেওবন্দের
একজন মুফতি ও মাওলানা থানাবি সাহেবের সাক্ষরিত একটি
ফংওয়ায় লিখিত আছে যে, উহা মছজেদ জেরার নহে, উহাতে
অবাধে নামাজ জায়েজ হইবে।

হজরতের আমলে মোনাফেকগণ যে মছজেদটি প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহাই মছজেদে-জেরার হইবে, তাহা বাতীত তুনইয়াতে মছজেদে জেরার আর নাই। মুছলমানগণের জন্ম এই তুকুম নহে।

অথচ বড় বড় তফছিরে যে মছজেনটি অন্ত মছজেনের ক্ষতির জন্ত প্রস্তুত করা হয়, উহাই মছজেনে জেরার বলিয়া লিখিত আছে। হঙ্করত ওমার (রা:) জেরারের এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, স্বয়ং মাওলানা থানাবী ও মাওলানা লাক্ষবি সাহেবছয় এইরূপ মছজেদ নাজায়েজ এবং উহাতে নামাজ পড়া নাজায়েজ বলিয়াছেন। বড় বড় তফছিরে এই ভুকুমটি মুছ্পমানদিণের জন্ম ব্যাপক হওয়ার মত লিখিত আছে, বহু আয়ত কাফের ও মোনাফেকদিগের জন্ম নাজেল হইলেও উহার ভুকুম মুছলমানদিগের জন্ম ব্যাপক হওয়া সীকৃত হইয়াছে, কাজেই উক্ত ফওয়া বাতীল। আমি পীর সাহেবের আদেশে উহার প্রতিবাদে "একটি ফওয়ার রদ" প্রচার করিয়া দেশবাসীদিগের সন্দেহ ভঞ্জন করি। কতকগুলি অযোগ্য পীর, পীরি আসনে সমাসীন হইয়া নিজেদের ব্যতীত ত্নইয়াতে তার পীর নাই বলিয়া অহয়ার করিয়া থাকে, কাজেই তাহাদের এই বাতীল দাবীর জন্ম আসল পীর নকল বলিয়া ও নকল পীর আসল বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। এই ধোকাজাল ছিল্ল করার জন্ম পীরি-মুরিদী তত্ব প্রকাশ করি।

মজহাব বিদ্বেশীদল সামান্ত মুন্দী হইয়াও রফয়োল এয়াদাএন করার, এমামের পশ্চাতে ছুরা ফাতেহা পড়ার, আমিন উক্তয়রে পড়ার, বুকের উপর পুরুষের হাত বঁথার, তকলিদ (মজহাব মান্ত ) শেরক হওয়ার ও এজমা কেয়াছ নাজায়েজ হওয়ার প্রমাণ স্বরূপ কয়েব টি আয়ত ও হাদিছ পড়িয়া লোক-দিগকে বড় মাওলানা হওয়ার বিশ্বাস জন্মাইয়া নিজেদের বাতীল মতের দিকে আকর্ষণ করিয়া থাকে, অথচ আমাদের দলের মুন্দী বা মৌলবিগণ এসম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ, আবার হর্তমানে আনেকে খোৎবার বাংলা তর্ম জানিবার অগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, এদিকে বিরাট দল মাওলানা খোৎবার বাংলা কিলা উদ্ধি, অর্থ প্রকাশ করা মকরুহ তহরিমি বিশ্বরা ফৎওয়া দিছেছেন, এই হেতু আমি খোৎবার বঙ্গামুব দ করিয়া উহাতে এমন কম্বেকটি আয়ত ও হাদিছ লিখিয়া দিয়াছি, যাহাতে রফয়োল ইয়াদাএন ও এমানের পাছে কোরআন পাঠ নিষিদ্ধ হওয়া. 'আমিন' আস্তে পড়ার ও নাভীর নীচে হাত বাঁধার দলীল, মজহাব

মাত্য করা ওয়াজেব, এজমা ও কেয়াছ করা জায়েজ হওয়া ৰুঝা যায়। সাধারণ মুনশীগণ যেন অহাবিদের ধোকা জাল ছিন্ন করিতে পারে, ইহার ব্যবস্থা করিয়াছি।

আলেমগণের ফৎওয়ার প্রতি লক্ষ্য করতঃ নামাজের পূর্বের বারটা কিশ্বা সওয়া বারটায় খোৎবার বাংলা অর্থ গুনাইয়া লোকদের তৃপ্তি নিবারণ করিতে পারা যায়, তাহার চেষ্টা করিয়াছি।

একদল বেশরা ফকির ও বেদয়াতি পার, পার দেবতার নামে মানসা কর। জায়েজ হওয়ার ও কতকণ্ডলি কল্পিত বিষয়কে তরিকত মা'রেফাত বলিয়া দাবি করিয়া কতকগুলি মৌলবি পীরত্বের শর্তগুলি আয়ত্ত না করিয়া, ছুলতের অনুসরণ না করিয়া এবং এবং হালাল হারামের বাদ বিচার না করিয়া স্বচেয়ে বড় পীর হওয়ার দাবি করিয়া এবং কতকগুলি নেচারিদলের লোক তরিকত মা'রেফাত কিছুই নহে বলিয়া দাবি করিয়া বাংলা ও আসামকে বিভান্ত করিয়া ফেলিতেছিল। এই হেতু হজরত পীর সাহেব আমাকে 'তরিকত দর্পণ' কেতাব খানা ছাপাইতে আদেশ দেন, ইহা হজরত পীর সাহেবের উপদেশাবলীতে পূর্ণ রহিয়াছে। ইহার এক নাম মলফুড়াতে-ছিদ্দিকিয়া। জনাব ইন্স্কের আবহুল করিম সাত্তের স্বপ্নযোগে নবি (ছাঃ)কে বলিতে গুনেন, আমি ফুরফুরার পীর সাহেবের আদেশে লিখিত তুইখানা কেতাব ় কবৃল করিয়া লইয়াছি। পীর সাহেব বলেন, তন্মধ্যে একখানা তরিকত দর্পণ। তিনি অনেক সময় মুরিদগণকে তরিকত দর্পণ অমুযায়ী আমল করিতে আদেশ দিতেন, সাধারণ লোকে আল্লাহ তায়ালার স্বরূপ সম্বন্ধে নানারূপ বাতীল মত ধারণ করিয়া থাকে। তাঁহাকে কোন স্থানে সা্মাবদ্ধ ও সাকার ধারণা করিয়া থাকে, আয়ত ও হাদিছ মোতাশাবেহাতের বাতীল অর্থ গ্রহণ করে। একদল দোক দূর দেশে গোর জিয়ারতের জত্য ছফর করা নাজায়েজ বলে। লোকে বিধর্মীদের পর্বেবি যোগদান করিয়া থাকে, কেহ খোদার জাতি নূরে হজরত নবি (আঃ) এর স্থন্তি স্বীকার করে, ইত্যাদি কুমত খণ্ডন করার জত্য জরুরী মছলা তৃতীয় ভাগ প্রচার করি।

অনেকে পঞ্জিকা দেখিয়া রোজা রাখে ও ঈদ করে, টেলিপ্রামের সংবাদে রোজা রাখে ও ঈদ করে। কেহ একসের নয়
ছটাক চাউল দ্বারা ফেৎরা দিয়া থাকে। কেহ খোৎবার আজ্ঞানের
জ্ঞাব দেহয়া নাজায়েজ বলে। কেহ ইছালে-ছৄৄৄৄয়য়াবের
মজলিশ করা হারাম বলে। এই সমস্ত মতবাদ খণ্ডন উদ্দেশ্যে
জ্বর মছলা প্রথম ভাগ প্রচার করা হয়। উদয়পুরের মৌলবী
আবহুল হালিম সাহেব পণ গ্রহণ হালাল বলেন, কেহ গানবাত
নর্ত্তন কুদিন হালাল জানে উহার প্রতিবাদে জ্বুফী মছলা দিতীয়
ভাগ প্রচার করি।

একবার মৌলবি আবহুল হালিম সাহেবের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, শামী কেতাৰ তাহার নিকট উপস্থিত করিয়া তাঁহাকে নিষ্ণের দাবি প্রমাণ করিতে বলিলে, তিনি নিরুত্তর হন, ইহার অনেক লোক সাক্ষী আছে।

বাংলার বাংলা শিক্ষিত মুছলমানদিগকে আলেম বানাইবার জ্বন্ত মছলা ভাণ্ডার ৩ ভাগ, নামাজ শিক্ষা, জবাহ কোরবানি জাকাত ফেংরা, দফন কাফনের মছলা ইত্যাদি প্রচার করি।

জটিল ফংওয়া জানার জন্ম জরুরী ফংওয়াও ফাতাওয়ার আমিনিয়া ৩ ভাগ প্রচার করি, ইহাতে সহস্রাধিক মছলার জ্বওয়াব লিখিত আছে। সাধারণ লোকে হজরতের হাদিছ বুঝিতে পার, এই কেতু মেশকাতের সঠিক বঙ্গানুবাদ একখণ্ড ছাপাইরা প্রকাশ করিয়াছি, ক্রুনশঃ উহার সঠিক অনুবাদ বাহির হইতে থাকিবে।

বাণের হাটের মাওলানা আবত্ল করিম সাহেব নামাজের পরে হাত উঠাইয়া মোনাজাত করা নাজায়েজ হওয়ার ও মজহাব মাক্ত করা জরুরি না হওয়ার ফৎওয়া দিয়া মহা কাছাদের সৃষ্টী করেন, ষাট গুন্ধজের মছজেদ প্রাঙ্গণে এজন্য তাহার সহিত আমার বাহাছ হয়, ইহাতে তিনি নিরুত্তর হন, সাট গুদ্বজের বাহাছ পুস্তক খানা ছাপাইবার আশা রাখি।

ø

1

বর্জমান পোরশার তুইটি ইংরাজি শিক্ষিত মান্তার পীরি মুরিদী নাজায়েজ ও হারাম, পীর কিছুই নহে, ভাবিজ লিখিয়া দেওয়া শেরেক, এইরূপ বাতীল মত প্রচার করতঃ এক অঞ্চলকে গোমরাহ করিতেছিলেন। আমি, বড় পীরভাদা, মওলানা ফেরজোর রহমান সাহেবদয় সহ তথায় গমন করিয়া ভাহাদিগকে বাহাছে লাজওয়াব ক্রি। পোরশার বাহাছ সত্তর ছাপান হইবে।

যে সময় স্থদেশী হুজুগে মাতিয়া মুছলমানগণ বিদ্দে মাতরম' ধ্বনিতে লোকদের কান ঝালাপালা করিতেছিলেন, সেই সময় আমি উহা নাজায়েজ ও কোফর হওয়ার ফংওয়া হাজিগঞ্জের বাহাছে প্রচার করি। ছুপি ছদরদিন ছাহেব তৎসং ভা একখানা কেতাব প্রচার করেন।

মধ্যম পীরজাদার যত্নে ও তাঁহার দারা ইছলাম জারি করার জন্ম নিমোক্ত কেতাবগুলি প্রচার হইতেছে।

(১) ৰাতিল ফেরকা, (২) মওজুয়াত (উর্দ্ধু,) (৩) তাবাকাতোল এজাম (উদ্দিন্), (৪) ফুরফুরা শরিফের ইতিহাস (৫) মিন্নাতোল মোগিছ (উদ্দিত্ত), (৬) নবি (ছাঃ) এর ফৎওয়া, (৭) নবি (ছাঃ)এর ভবিয়াদ্বানী, (৮) গলং মছলা সংশোধন, (৯) মোনাজাতে-রাছুল, (১০) তাজকেরাতোছ ছালেহাত, (১১) কামেল পীরের আলামত (১২) চার পীরান পীরের নছিহত।

বড় পীর**জা**দার যত্নে তাছাওয়ফ শিক্ষা ও আকায়েদ-এছলাম।

সেজে পীরজাদা কর্ত্তক (১) পাক নাপাকের মছল। (২) শেয়ের-খানির ফৎওয়া, (৩) স্বামী ও স্ত্রীর কর্ত্তব্য প্রচারিত হইতেছে।

তাঁহার অন্ততম বড় খলিফা মাওলানা ময়েজদিন হামেদী হামিদী সাহেব নিম্নোক্ত কেতাবগুলি ইছলাম সঞ্জিবীত করা কল্পে প্রচার করিতেছেন।

আনওয়ারোল-মাছায়েল ৩ ভাগ, তাবিচ্চের কেতাব ৫ ভাগ বঙ্গানুবাদ খোৎবা, ধুমপানের অপকারিতা, কৃষকের উন্নতি, জাতীয় কল্যাণ, প্রজাসত্ত আইন, সরল টোটকা চিকিৎসা

মাওলানা আহমদ আলি এনাএতপুরী সাহেব নিয়োক্ত কেতাবগুলি প্রচার করিতেছেন :—

(১) দাফেয়ে-জোলোমাত, (২) একামাতোছ-ছুনাহ (৩) ছুরা ইরাছিনের তফছির, (৪) নামাজ-শিক্ষা. (৫) অজিফা, (৬) কারামাতোল-আউলিয়া।

হজরতের বড় খলিফা মাওলানা নেছার আহমদ বরিশালি সাহেব নিয়োক্ত কেতাবগুলি প্রচার করিয়াছেন।

(১) তরিকোল-ইছলাম ১১ ভাগ, জুমার দিখা ভঞ্জন, আলজুমা, এজহারোল হক (জুমার বাহাছ), মোছলেম রত্বরার, কুরোল হেদাএত, মছলায়-আরবায়া, হক কথা, দাড়ি গোফ সমস্থা, ফভোয়ায়-ছিদি কিয়া ও ভাগ, জুমার উর্দ্ধি, আরবি ফভোয়া, রদ্দে বদ গোমান, তা'লিমে-মারেফাত, জুমার সংক্ষিপ্ত দলীল, গঞ্জে হক মাল মোক্তাছার, স্থদ সমস্থা, ফুটবলের ফতোয়া, সমাজ উরতি, নছব নামা, অছিয়ত নামা অছিয়ত নামা, তাহকিকে বার্জোখ।

তাঁহার শিশু মুনশী এমদাদ আলি সাহেব নিম্নোক্ত কেতাব-গুলি প্রচার করিয়াছেন।

তওবা, মাওলানার উক্তি খণ্ডন, বালক নূর বালিকা শিক্ষা, বালিকা নূর বালিকা শিক্ষা ধ্য়াজে ইছলাম ২ ভাগ, মিলন যুগ ও নীতি রহস্তা, একাচারের ব্রাহ্মণের নিকট প্রশ্ন, মানব বাগান, বিবাহের গুপু কথা, দীনিয়াত নামাজ শিক্ষা, কুরীতি বর্জন, জুমার নাম পড়িলাম কেন? মোছলেম মালা, উপদেশ মালা, হুভাব দর্পণ, স্থাদের পরিণাম, হুক্কা বিনাশ, হুজরতের ভবিশুৎ বাণী, ফুটবলা খেলার রহস্তা, সংক্ষিপ্ত অজিকা, ধারাপাত পদ্ধতি, মক্তব কুর, ঐ অর্থ, ভারতের প্রতি আক্ষেপ, আধ্বোতের সম্বল, ওয়াজ রত্ন।

40

মৌলবী মুরদ্দিন আহমদ কৃত

(১) ছেলেদের নুর নবী, (২) নেছার চরিত ( শর্ষিনার পীর সাথেবের জীবনী ), (৩) স্বামী স্ত্রীর সংসার।

भोनवी ऋश्न कून्पृष्ट महन्त्रूतौ कृछ।

- (১) জরুরী বিধান, (২) নাজাতোল-আথেরাত, (৩) স্বামী ও বিবির হক, (৪) মিলাদে হবিবি, (৫) মোজার বাত তাবিজ্ঞাত, (৬) বার চাঁদের এবাদত।
  - মাওলানা ফয়জুলাহ চিশতি কৃত।
- (১) সরল নামাজ শিক্ষা, (২) তাবিজ্ঞাত, (৩) হকিকাতোছ-ছালাত (৪) হিন্দু ধর্ম্মে গো-কোরবাণি।

পীর সাহেবের বড় খলিফা ছুফি ছদরদ্দিন আহমদ সাহেব ক্রন্ত

(১) এল্ম-তাছাওয়েফ (নক্শবন্দীয়া তরিকা), (২)
এল্ম-তাছাওয়েফ (কাদেরিয়া তরিকা), (৩) ফেনি মোনাজারা
(উর্দ্ধি,), (৪) ফেনি মোনাজারার বাঙ্গলা ব্যাখ্যা, (৫)
তনকিহাতে-ছানিয়া, (৬) বিবি ও শওহরের কর্তব্য, (৭)

আকারেদোল-এছলাম, (৮) বুকুর্ন নামা।

মাওলানা বজলের রহবান সাহেব কৃত স্থানের পরিণাম।
মাওলানা খেলাফত হোসেন সাহেব কৃত (১) নবী বাণী,
(২) বেহেশতের পথ।

মূন্শি গুকুর আলি কৃত—(১) উপদেশ লংরী, (২) সরল নামাজ শিক্ষা, (৬) বেহেশত ও দোজখ।

কেহ কেহ ফুরজুরার ইছালে-ছঙ্য়াবের মহফেলকে ও শর্ষিনার উক্ত নহফেলকে নাজায়েজ ওরছে মহফেল বলিয়া একখানা ফৎওয়া প্রচার করিয়া লোকদিগকে বাধা দিতে চেষ্টা করিতেছেন, এইহেতু ইহা জায়েজ হওয়া সম্বন্ধে কয়েকটি কথা লেখা অঞ্জরি বলিয়া বোধ হইতেছে!

মাওলানা আবতুল হাই লাক্ষণী সাহেব 'মজমুয়া-ফাতাওয়।র ২/২৯৬/২৯৭ পৃষ্ঠায় এইরূপ মজলিশ জায়েজ হওয়ার দলীল লিপিবন্ধ করিয়াছেন।

মাওলানা শাহ আবহুল আজিজ দেহলবী সাহেব ফাতা-ওয়ায়-আজিজির ১/১০৪/১০৫ পৃষ্ঠায় উহা জায়েজ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

শারও তিনি উক্ত ফাতাওয়ার :/০৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন:—

'বৎসরের পরে একটি দিন নির্দিষ্ট করিয়া গোরের নিকট
গমন করা তিন প্রকার হইতে পারে। প্রথম এই যে, বিনা বহু
লোকের একত্র সমাবেশে তুই একটা লোক একটি দিন নির্দিষ্ট
করিয়া কেবল জ্বিয়ারত ও এস্তেগফারের জন্ম গোরের নিকট
গমন করেন। এইটুরু হাদিছে প্রমাণিত হইয়াছে।

দিতীয় একব্রিত ভাবে বহু লোক সমাবেত হয়েন, কোরআন শরিক খতম করেন এবং মিষ্টান্ন কিন্তা খাদ্য সামগ্রীর ছওয়াব-রেছানি করিয়া সমাগত লোকদিগের মধ্যে বণ্টন করেন, এই প্রকার কার্য্য (হজরত) নবি (আঃ) ও সত্যপরায়ণ খলিফাগণের সময় অনুষ্ঠিত হইত না, যদি কেহ এইরপ কার্য্য করে, তবে কোন ভয় নাই, কেননা এই প্রকার কার্য্যে কোন দোষ নাই, বরং জীবিতেরা ও মৃতেরা ইহাতে লাভবান হইয়া থাকেন।

তৃতীয় গোরের নিকট এই ভাবে সমাবেত ইওয়া যে, লোক সকল একটি দিন নির্দিষ্ট করিয়া গৌরব বর্দ্ধক ও মূল্যবান পরির্দ্ধদ পরিধান করিয়া ঈদের দিবসের স্থায় আনন্দিত অবস্থায় গোর সমূহের নিকট সমবেত হয়েন, নর্ত্তন-কুদ্দন, বাছা, কবরসমূহ ছেজদা ও ভাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করার তুলা অস্থান্ত নিষিদ্ধ বেদয়াত করেন, এই প্রকার কার্যা হারাম ও নিষিদ্ধ। বরং ইহার কতক কার্যা কাফেরিতে পরিণত করে। ইহাই নিমোক্ত হাদিছ তৃইটির মর্ম্ম। তোমরা আমার গোরকে ঈদ স্থির করিও না। হে খোদা তুমি আমার গোরকে পুজিত প্রতিমা করিও না।

আরও হজরত শাহ সাথেব ফাতাওয়ার ১/৪৫/৪৯ পৃষ্ঠায় লিধিয়াছেন ;—

প্রশ্নকারি বলেন, নিষ্ণেদের বোজর্গণণের ওরছ (ইছালে-ছওয়াব) আপনাদের উপর ফরজ জানিয়া প্রত্যেক বৎসরে গোরস্থানে সমবেত হইয়া খাত ও মিষ্টান্ন তথায় লইয়া বিতরণ পূর্বেক গোরস্থান সমূহকে পুজিত প্রতিমা করিয়া থাকেন।

শাহ সাহেব বলেন, এই দোষায়োপ দোষার্পিত ব্যক্তির অবস্থা নাজানা হেতু হইয়াছে, কেননা কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট শরিয়তের ফরজ ব্যতীত অন্ত বিষয়কে ফরজ বলিয়া ধারণা করেন না। হাঁ নেককারদিগের গোর জিয়ায়ত করা, বরকত লাভ করা, ছওয়াবের কার্য্য, কোরআন পাঠ, নেক দোয়া, খাদ্য ও মিষ্টান্ন বিতরণ দ্বারা তাহাদের উপকার করা বিদ্বান্গণের একবাক্য স্বীকৃত মতে উত্তম কার্য্য, ওরছের (ইছালে-ছওয়াবের) দিন এই হেতু নির্দিষ্ট করা হয় যে, উজ দিবসে তাঁহাদের পৃথিবী হইতে পরজগতে গমন করা স্মরণ করাইয়া দেয়, নচেৎ যে কোন দিবস এই কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, সেই দিবসেই মুক্তি ও নাজাতের কারণ ২য়। সন্তান সন্ততির পক্ষে ওয়াজেব যে, এই প্রকার সংকার্য্য দারা পূর্ব্বপুরুষগণের উপকার করে, যেরূপ হাদিছ সমূহে আছে, সংপুত্র নিজের পিতার জয় দেয়া করে। কোরআন তেলাওয়াত ও ছওয়াব-রেছানিকে গোর পূজা স্থির করা নিতান্ত নির্ব্যুদ্ধিতা ও অনভিজ্ঞতা, অবশ্য যদি কেহ (কবর) ছেজদা ও তওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করে এবং এইরূপ যাঞা করে যে; হে অমুক পীর; তুমি এইরূপ কর; এইরূপ কর; তবে পৌত্তলিকদিগের সমভাবাপন্ন হইবে। আর যদি এইরূপ না হয়; তবে কেন দোবের শাত্র হইবে?

আরও তিনি উহার ৮৯ পৃষ্ঠায় শিখিয়াছেন; যদি মৃতের জন্ম দোওয়ার সময় স্মরণ করাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে ওরছের সময় নির্দিষ্ট করা হয়; তবে কোন দোষ নাই; কিন্তু উক্ত দিন স্থির লাজেম জানা বেদয়াত।

মাওলানা আশরাফ আলি থানাবী সাহেবের পীর মাওলানা হাজি এমদাছল্লাহ সাহেব 'ফরছশায়-হফত-মছায়েল' কেতাবের ৭—৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

ইিন্তদের আত্মার উপর ছওয়াব পৌছান উত্তম কার্য্য;
বিশেষতঃ যে যে বোজর্গগণের দ্বারা অধ্যাত্মিক জ্যোতিঃ
(রুহানি কয়েজ) ও বরকত লাভ করা হইয়াছে; তাঁহাদের
হক আরও অধিক। নিজের পীরভাইদিগের সহিত সাক্ষাৎ
করা সমধিক প্রীতি প্রণয় ও বরকতের অবলম্বন স্বরূপ।
তরিকত প্রার্থিদিগের লাভ এই যে; পীরের অনুসন্ধানে কণ্ট
স্বীকার করিতে হয় না। বহু পীর (উক্ত স্থানে) পদার্পণ

করিয়া থাকেন, তথাধ্যে যাহার প্রতি ভক্তি হয় তাহার বাগুতা স্বীকার করিতে পারে, এই জন্ম 'ওরছ' প্রথা স্থাপন করার উদ্দেশ্য এই—যে দমস্ত তরিকার লোক এক সময় সমবেত হয়েন ভাঁহাদের পরস্পরে সাক্ষাৎ হয় এবং গোরবাসির আত্মার উপর কোরআন ও থাদ্য সামগ্রীর ছওয়াবরেছানি করা হয়, এই স্থ্রিধার জ্ঞা দিন নির্দিষ্ট করা হয়।

-0-

হাদিছে আছে, তোমরা আমার গোরকে ঈদ করিও না ৷ ইহার প্রকৃত মর্ম্ম এই থে, কবরের নিকট মেলা করা, আনন্দ উৎসব করা, সাজ-সজ্জা করা, জাক-জমক করা, ইহাই নিষিদ্ধ। কেননা গোরস্থানের জিয়ারত, উপদেশ গ্রহণ করা ও পরকাল স্মরণ করার উদ্দেশ্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। পরকালের উদাদীনতা ও সাজ-সজ্জার জন্ম নহে। গোরের নিকট সমবেত হওয়া নিষিদ্ধ হওয়া উক্ত হাদিছের অর্থ নঙ্গে, নচেৎ বহু দল লোকের হজরতের গোর শিরারত মানসে মদিনা শরিফে গমন করা নিষিদ্ধ হইত। ইহাত ৰাভীল, এক্ষেত্ৰে সভামত এই যে, একা কিম্বা দলব্দ্ধ ভাবে গোর জিয়ারত করা জায়েজ, কোরআন ও খাদ্য সামগ্রীর ছওয়াব পৌছান জায়েজ, কোন স্তুবিধা হেতু দিন निर्फिष्ठे कताछ काराक । जन्म य प्रकलिए नर्छन कुर्फन, (গোর) ছেজ্বনা ইত্যাদি মন্দ কার্য্য হয়, ভথায় যোগদাম করা অনুচিত। আমার নিয়ম এই যে, আমি প্রত্যেক বৎসরে তাপস পীর মোর্শেদের পাক ক্রছে ছভয়াব-রেছানি করিয়া থাকি। প্রথম কোরআন পাঠ হয়, যদি সুযোগ হয়, ভবে মিলাদ পাঠ হয়, উপস্থিত খাত লোকদিগকে খাওয়ান হয়, তৎপরে উহার ছওয়াব পৌছাইয়া দেওয়া হয়, তদ্বাতীত অন্ত কিছু করা আমার রীতি নহে।"

### বিশেষ দ্ৰষ্টব্য

ফুরফুরার ইছালে-ছওয়াব কোন গোরের নিকট করা হয়
না, কোন পীরের মৃত্যুর তারিখে উহা করা হয় না, কোন
মোছলে হাতের জন্ম ২১/২২/২৩শে ফাল্লন উহার দিন নির্দিষ্ট
করা হইলেও উহা বড় সভার ভারিখ, কিন্তু মূল জলছা ২।৩।৪
দিবস পূর্বেব অনির্দিষ্ট ভাবে গুরু হইয়া থাকে।

কেহ কেহ বলেন, কাজী ছানাউল্লাহ পানিপাতি 'উরছ'কে নাজায়েজ বলিয়াছেন, ইহার উত্তর এই যে, তিনি প্রচলিত বিশিষ্ট প্রকার 'উবছ'কে নাজায়েজ বলিয়াছেন, প্রত্যেক 'উরছ'কে নাজায়েজ বলেন নাই।

তিনি তফছিরে মোজহারির ২৯৩/৩৯৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন:

لا يحوذ ما يغعله الجهال بقبورا لاولياء و الشهداء

من السجود و الطواف حولها و التخاذ السرج و
المساجد عليها و من الاجتماع بعد الحول كالاعياد د
يسمونه عرسا \*

"নিরক্ষরেরা অলি ও শহিদগণের গোর সমূহে যে ছেজদা করিয়া থাকে, উহার চারিদিকে তওয়াফ করিয়া থাকে, উহার উপর প্রদীপ সকল জ্বালাইয়া থাকে, মছজেদ সকল প্রস্তুত করিয়া থাকে, বংসর অন্তর তথায় ঈদের ভায় সমবেত হইয়া থাকে এবং উহাকে 'উরছ' বলিয়া থাকে, ইহা জায়েজ নহে।'

ইহাতে বুঝা যায় যে, যে উরছের অর্থ গোর ছেজদা করা গোরের চারিদিকে তওয়াফ করা, গোরের উপর প্রদীপ জালান, গোরের উপর মহজেদ বানাইয়া ছেজদা করা ও ঈদের তায় জাকজমকের পোষাক পরিধান করিয়া যাওয়া, ইহাই নিষিদ্ধ ফুর্লুরার ঈছালে ছওয়াবে কোরআন, কলেমা খতম, ওয়াজ নহিংত ও জেকের তালিম দেওয়া ও স্নাগত লোকদিগকে

ند سمل

.2

. =

খাওয়ান হইয়া থাকে, আরও উহা কবরের নিকট নহে। কাজেই ইহা নান্ধায়েজ হওয়ার কথা উহাতে নাই।

# হজরত পীর সাহেবের বোজগানে দীনের

গোর জিয়ারত উদ্দেশ্যে হিন্দুস্তান ভ্রমণ

তিনি একাধিকবার উক্ত উদ্দেশ্যে বিদেশ গমন করিয়াছিলেন, আমি একবারে তাঁহার সহিত গমন করি, কোরগরের হাজি আবছল মতিন, হাজি আবছল মইন প্রভৃতি তনেক লোক তাঁহার সঙ্গেছিলেন। পাজাবের ছারহান্দ শরিফের হজরত মোজাদেদেশ আলফে ছানি, হজরত মা'ছুমে-রাক্রানি বোজর্গদিগের গোর জিয়ারত করি। তথাকার খাদেমগণ ও গদ্দিনশিন পীর সাহেব হজরত পীর সাহেবের খুব সমাদর করেন। তথায় শরিয়তের কোন খেলাফ কার্যা দর্শন করি নাই। যেস্থানে খানায়-কা'বা হজরত মোজাদ্দেদ আলফে-ছানি (রাঃ)এর জিয়ারত করিতে উপস্থিত হইয়াছিল, সেই স্থানটি আমি দর্শন করিয়াছি। যে কুঙারি পানি মদিনা শরিফের মছজেদে নবাবীর কওছর নামীয় কুঙার সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে, উহার পানি পান করিয়াছি।

তথা হইতে রওজায় কাইউমিয়া কেতাব খানা খরিদ করিয়া
লইয়া আদিয়াছিলাম, উহাতে হজরত মোজাদেদে আলফে-ছানি
কাইউমে আউওল আহমদ ছারহান্দি (রাঃ); কাইউমে-ছানি
হজরত মা'ছুনে রাক্বানি (রাঃ) কাইউমে ছালেছ
হজরত হোজ্ঞাতোল্লাহ খাজা মোহঃ নকশবন্দ, ও কাইউমে রাবে
খলিফাতুলাহ খাজা মোহঃ জোবাএর রহঃ সাহেবগনের বিস্তারিত
জীবনী লিখিত আছে। মা'ছুমে রাক্বানির মকতুবাত তথা হইতে
ক্রেয় করিয়া লইয়াছি।

আমরা যে সময় গিয়াছিলাম, তথাকার ইছালে-ছওয়ারের সময় গিয়াছিলাম, তথাকার ইছালে-ছওয়াবের সময় ছিল। বহু বোজর্গের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

তথায় বহু কমলা লেবুর বৃক্ষ পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

আমরা তথা হইতে একটু দূরে তুইটি গোরের জিয়ারত করিয়াছিলাম। তনাধ্যে একটি হজরত মোজাদেদ আলফে ছানির ওয়ালেদ মাজেদ শেখ আবহুল আহাদ সাহেবের মজার

তৎপরে আমরা আজমির শরিফে উপস্থিত হই, হজরত গরিব নওয়াজ স্থলতানোল হেন্দ হজরত পীর মইনদিন চিস্তি (রা:)র মজার শরীফ জিয়ারত করি, তথাকার থাদেমেরা তুই শ্রেণীতে বিভক্ত, এক শ্রেণী শরিয়তের পায়বন্দ, আমরা এই শ্রেণীর একজন থাদেমের মেহমান হইয়াছিলাম, তিনি আমাদের এক সন্ধ্যার খোরাক ফ্রী দিয়াছিলেম। স্থার এক স্রেণীর থাদেম শরিয়তের বিশরীত পথগামি বেদয়াতি, তাহারা যাত্রিদিগকে রওজা শরিফে প্রবেশ করা কালে ছেন্দা করাইয়া লইয়া থাকে।

ছেজদা ছই প্রকার—এবাদতের ছেজদা, ইহা কোফর; কোর মান শরিয়কর ছুরা হামিম ছেজদাতে আছে;— ধ আক্রুণের মিলক্র প্রামিক্তির প্রামিক্তির প্রামিক্তির

خلقهن \*

×

এই আয়তে এবাদতের জন্ম অন্যকে ছেব্দদা করা নিষিদ্ধ হটয়াছে।

দ্বিতীয় তা'দ্বিম ও তাহিয়াতের ছেম্বদা; এই ছেজদা; নিষিদ্ধ ও হারাম হওয়া নিয়োক্ত ছুরা আল-এমরানের আয়ত হইতে সপ্রমাণ হইয়াছে।

ایا سر کم بکفر بعد اذ انتم مسلمون \*

তফছিরে কবির, ১/৫°৬, ছেরাজোল-মনির, ১/২২৩, রুহোল-মায়ানি, ১/৬১৮, হাশিয়ায়-জোমাল, ১/২৯১ ও বয়জবীর ২/২৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, হজরত নবি (ছাঃ)কে তা'জিমি-ছেজদা করিতে ছাহাবাগণ তাঁহার মিকট অনুমতি চাহিয়াছিলেন সেই সময় উক্ত আয়ত নাজেল হয়, আয়তের অর্থ এই 'য়য়ন তোমরা মুছলমান হইয়াছ, ইহার পরে তিনি (হজরত মোহমান) (ছাঃ) কি তোমাদিগকে কোফরের হুকুম করিতে পারেন ?

Q.

٠

এই আয়তে তা'জিমি ছেজদা করা কোফর বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে।

হানাফী-ফকিহগণ ইহাতে মতভেদ করিয়াছেন, একদল বলেন, তা'জিমি ছেজদা মাত্রই কোফর। আর একদল বলেন, উহা গোনাহ কবিরা ও কাংয়ি হারাম, উহা হালাল জানিলে, কাফের হইতে হয়। অসংখ্য হাদিছ ও ফেক্হি রেওয়াএতে উহা হারামে-কাংয়ি হওয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ইহার বিস্তারিত বিবরণ মংপ্রণীত 'মাইজ-ভাণ্ডারের বাহাছ' কেভাবে পাইবেন।

তথায় দেখিতে পাইলাম, নামান্ধ অন্তে বেদয়াতি খাদেমেরা ছেতারা বাজাইতেছে, কাওয়ালি (সঙ্গীত) করিতেছে। হজরত পীর সাহেব আছরের নামাজ অস্তে এইরপ পবিত্র স্থানে সঙ্গীত বাজ নালায়েজ হওয়ার নাতিদীর্ঘ ওয়াজ করেন, তিনি বলেন, ফাছেক আকবর বাদশার আমলে প্রথমে এই গোনাহ কার্য্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। বাদশাহ আওরঙ্গজেব আলমগির ইহা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেম। এই বাদশাহ আলমগির ৭ শত বড় বড় মুফতি সংগ্রহ করিয়া দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া ফাতাওয়ায়-আলমগিরি সঙ্কলন করাইয়া ছিলেন। উহাতে লিখিত আছে, ছামা কাওয়ালি, বাজ সমস্তই হারাম, এইরপ স্থলে গমন করা জায়েজ নহে।

তরিকতের পীরগণ আল্লাহ ও রাছুলের প্রেম সূচক কবিতা পাঠ করিতেন; উহা রাগরাগিনী শৃত্য ও বাত্য শৃত্য, ইহাকেই 'ছামা' বলা হয়, ছামার অর্থ সঞ্জীত নহে।

তৎপরে বাহাত্র বাদশাহ উক্ত বদ কার্য্য প্রচলন করেন।

মকা শরিক ও মদিনা শরিকে চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, মদপান ইত্যাদি অন্তুতি হইত, এখনও হইয়া থাকে। তাই বলিয়া তৎসমস্ত কি জায়েজ হইবে? আজমির শরিকে বেশ্যার বাইনাচ হইয়া থাকে, চুরি গাঁইট কাটা ইত্যাদি হইয়া থাকে, উহা কি জায়েজ হইবে? পীর সাহেবের ওয়াজের সময় খাদেমেরা নির্বাক ও নিস্তক্ষ হইয়া ছিলেন।

লেখক বলেন, আল্লামা এবনে-আমিরে হাজ্জ মদখল কেতাবের ১৫২/১৫৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

'নিশ্চয় আরবদিগের নিকট প্রসিদ্ধ 'ছামা' শব্দের অর্থ কবিতা পাঠে উচ্চ শব্দ করা, ইহা ব্যতীত অন্ত অর্থ নাই। বর্তুমানে লোকে 'ছামা' শব্দের অর্থ সঙ্গীত লইয়া থাকে।

তৎপরে তাহারা যে সঙ্গীতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, কেবল ইহাতে কান্ত না হইয়া প্রাচীন বিদ্বানদিগের উপর অপবাদ প্রয়োগ করিয়াছেন। যেহেতু ইহারা বিশ্বাস করিয়া থাকে যে, বর্ত্তমানে তাহারা যে সঙ্গীত করিয়া থাকেন, প্রাচীন বোজ্বর্গণ তাহাই করিতেন। মায়াজারাহ, তাহাদের উপর এইরূপ ধারণা করা অন্যায়। যে ব্যক্তি এইরূপ অপবাদ প্রয়োগ করে, তাহার পক্ষে তত্তবা করা এবং আল্লাহ-তায়ালার দিকে রুজু করা জরুরি, নচেৎ সে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।

जानगिति, ७/०৮৮ शृष्टी:-

'ছামা' কাওয়ালি এবং নর্ত্তন ফুর্জন যাহা বর্ত্তমানকালের ছুফ্নিনামধারিগণ করিয়া থাকে, তাহা হারাম, তথায় গমন করা- তাহার নিকট উপবেশন করা জায়েজ নহে। ছামা, সঙ্গীত ও বাল্য একই তুল্য।

ছুফি নামধারিগণ উহার জায়েজ বলিয়াছেন এবং প্রাচীন পীরগণের কার্য্যকে প্রমাণ রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। আমার মতে ইহারা যাহা করিয়া থাকে; প্রাচীন বোজর্গণ তাহা করিতেন না কেননা তাহাদের জামানায় অনেক ক্ষেত্রে কেহ তাঁহাদের অবস্থার অনুকুল মর্দ্ম স্চক একটি শ্লোক পাঠ করিত, ইহাতে সে উহার অনুকুল আচরণ করিতে, আর কোমল হৃদয় ব্যক্তি নিজের অবস্থার অনুকুল কোন কথা প্রবণ করিলে, অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানহারা হইয়া পড়ে। প্রাচীন পীরদিগের সম্বন্ধে ইহা ধারনা করা যাইতে পারে না যে, নিশ্চয় আমাদের সমসাময়িক ফাছেক ও শরিয়তের আহকাম অনভিজ্ঞ লোকেরা যেরূপে কাই্য করিয়া থাকে, তাহারা সেই প্রকার করিতেন। কেবল দীনদারদিগের কার্য্য প্রমাণ রূপে ব্যবহাত হইতে পারে।'

ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, যাহারা হজরত পীর মইনদিন চিস্তি (র:) প্রভৃতি চিস্তিয়া তরিকার পীরগণের জীবনী লিখিতে ইহা লিখিয়াছেন যে. তাঁহারা সঙ্গীত বাছা করিতেন, ইহা একেবারে বাতীল কথা; তাহারা ছামা শক্দের বিকৃত মর্ম্ম লিখিয়া দেশের লোকদিগকে ল্রান্ত করিতেছেন।

এক্ষণে পীরেরা যে ছামা করিতেন, উহা জায়েজ হওয়ার শর্ত্ত কি কি, তাহাই আলোচনা করা যাউক।

এমাম গাজ্জালী (রঃ) এহইয়াওল-উলুন কেতাবের ২/১৯২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

পাঁচটি কারণে 'ছামা' হারাম হইয়া থাকে ;—

প্রথম এই যে; গজল পাঠকারী বেগানা স্ত্রীলোক কিম্বা দাড়ীহীন বালক হয়। দ্বিতীয় এই যে; তথায় বাত যন্ত্র একতার, ত্ইতার, ছেতার ও দফ বাজান হয়।

তৃতীয় উহার মধ্য অশ্লীল কথা, কাহারও হুর্ণাম, খোদা, রাছুল ও ছাহাবাগণের উপর অসত্যারোপ করা হয়।

চতুর্থ শ্রোতার মধ্যে নফছের কামনা প্রবল হয় এবং সে নব যৌবন প্রাপ্ত হয়, তাহার পক্ষে ছামা হারাম।

পঞ্চম ছামা পাঠকারি সাধারণ লোক হয়—যাহার উপর আল্লাহর মহব্বত প্রবল না হয়। আগুয়ারেফোল মায়ারেফ ২/১০৫/১০৯ পৃষ্ঠা;—

'যে ব্যক্তির মধ্যে নফ্ছের কামনা বর্ত্তমান আছে, তাহার পক্ষে ছামা শ্রেবণ করা হারাম। শেখ আবু আবহুল রহমান ছানাদি বলিয়াছেন, আমি আমার দাদাকে বলিতে শ্রেবণ করিয়াছি যাহার কলব জীবিত ও নফ্ছ মৃত তাহার পক্ষে ছামা শ্রেবণ করা জায়েজ। আর যাহার কলব মৃত ও নফ্ছ জীবিত, তাহার পক্ষে ছামা হালাল নহে।

আরও ১১৩/১১৬ পৃষ্ঠা :—

"কয়েকস্থলে ছামার প্রতি এনকার করা উচিত, যদি তথার এইরপ একদল মুরিদ দেখা যায় যে, মুরিদ শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের নফ্ছ প্রকৃত মোজাহাদায় অভ্যন্ত হয় নাই, কিন্ধা গঙ্গল পাঠকারি দাড়ী বিহীন হয়; অথবা তথার স্ত্রীলোকের সমাগম হয়; তবে ইহা ফেছক ও হারাম হওয়ার প্রতি কাহারও মতভেদ নাই। ᅺ.

রেছালায়-কোশায়রি; ১৮০ পৃষ্ঠা ;—

ওস্তাজ আবু আলি দারকাক বলিয়াছেন; আম লোকদের পক্ষে ছামা হারাম; যেথেতু ভাহাদের নফ্ছ বাকী আছে।

তরিকায় মোহদ্দদী: ৩/২৬৪ পৃষ্ঠা ;—

''যদি রাগ রাগিনী ও সঙ্গীতের ছামা হয়, তবে হারাম িহইবে। ইহার প্রতি বিদ্বান্গণের এজমা হইয়াছে। আর যে িবোজর্গ ছুফিরণ ছামা' মোবাহ বলিয়াছেন, তাঁহায়া নফ্ছের কামনা বাসনা হইতে পাক ছিলেন। ভাহাদের ছামা জায়েজ হওয়ার কয়েকটি শর্ত্ত আছে, প্রথম এই যে, তাঁহাদের মধ্যে কোন দাড়ী বিহীন বালক না হয়। দ্বিতীয় তাহাদের দলের মধ্যে তাঁহাদের তুলা দরজার লোক ব্যতীত অহা লোক না হয়। ফাছেক, তুনইয়াদার ও স্ত্রীলোক না হয়। তৃতীয় গজল পাঠ কারীর নিয়ত খাঁটি হয়, যেন বেতন ও খাদ্য গ্রহনের মতলৰ তাহার না থাকে।

Ţ

চতুর্থ থাল ও স্বার্থের আকান্ডায় ভাহারা দণ্ডায়মান না 'হন।

পঞ্স জ্ঞানহীন অবস্থা ব্যবীত তাহারা দ্রায়মান না হন এবং সত্যভাব ব্যতীত অজ্দ প্রকাশ না করেন।

মূলকথা বর্ত্তমানকালে ছামা'র অনুমতী হইতে পারে না, কেন না (হজরত) জোনাএদ (র:) তাঁহার জামানায় তওবা করিয়াছিলেন। কোন বিদ্বান বলিয়াছেন, সমশ্রেণী আলিউল্লাহ ও নফছের কামনা রহিত গছল পাঠকারীর জভাবে কিম্বা স্বার্থের দোষ উপস্থিত হওয়ায় তিনি তওবা করিয়াছিলেন।"

আমরা আজমীর শরিফে তারাগড় পাহাড়ে উঠিয়া শহিদ-গণের গোরগুলির জিয়ারত করিলাম। হচ্চরত পীর সাহেব বলিলেন, ইহারা ইছলাগের শত্ত কর্তৃক শহিদ হইয়াছিলেন, উহার উপর একটি গোর দেখিলাম যে, ভাহার মস্তক নিজের পীরের পায়ের দিকে ছিল। আগুরঙ্গজেব বাদশাহ তুই ভিন বার গোরটি উত্তর দক্ষিণ লম্বা করিয়া দিয়াছিলেন, প্রত্যেক বারে গোরটি ফিরিয়া যায়, অবশেষে গোর হইতে আওয়াজ হয়, হে বাদশাহ, হাসরে আমার জওয়াব আমি দিব, আপনি কেন আমাকে বিরক্ত করিতেছেন। ছই একটি মজযুব ফকিরের এইরূপ অবস্থা হইয়া থাকে, ইহার উপর আমাদের আমল করিতে হইবে না।

আমরা দিল্লি শহরে পীর আওলিয়াগণের গোর জিয়ারভ করি, হজরত খাজা বাকি বিল্লাহ সাহেবের গোর জিয়ারভ করিয়া ছিলাম, ইনি হজরত মোজাদেছ আলফে ছানি (রাঃ)র পীর ছিলেন। হজরত কোতবোদিন বখতিয়ার কাকি (রাঃ)র গোর জিয়ারত করি, ইনি হজরত মইনদিন চিস্তির খলিফা ও হজরত ফরিদদিন পীর সাহেবের পীর ছিলেন। হজরত নেজামদ্দীন আওলিয়া (রাঃ), হজরত খছরু, হজরত নছিরদ্দীন চেরাগে দেহলবী; হজরত নজমদিন ছোগরা, অন্তান্ত পীরগণের জিয়ারত করি।

বাদশাহ আলতামাশ, বাদশাহ হুমারুন, শাহ আবহুল হক দেহলবী, হজরত শাহ আবহুর রহিম, শাহ অলিউল্লাহ, শাহ আবহুর আজিজ, শাহ রফিউদ্দিন প্রভৃতি সাহেবগণের গোর জিয়ারত করি।

দিল্লীর মাজাছার আমিনিরা, মাজাছার মাওলানা আবছর রব, মাজাছা হোছাএন বথশ ইত্যাদি, কোতবখানায় মোস্তফাবি; কোতব মিনার ও দিল্লীর জামে মছজেদ পরিদর্শন করি। 34

À.--

হজরত নেজামদ্দিন আঙ্লিয়ার গোরের পূর্কদিকে একটি মজযুব ফকিরের গোর দেখিতে পাইলাম, তাহার মস্তক পীরের পায়ের দিকে রহিয়াছে।

দিল্লীর কেল্লা পরিদর্শন করিতে গিয়া মতি মছজেদ, দরবারে-আম, দরবারে-খাস সিংহাসন ইত্যাদি অপূর্বব বিষয়গুলি দৃষ্টী-গোচর হইয়াছিল। আগরাতে উপস্থিত হইয়া তথাকার জামে মজজেদ, কেন্না পরিদর্শন করিলাম, ইহা দিল্লীর কেলার দ্বিতীয় সংস্করণ। এই স্থলে কোন কোন বাদশার গোর দর্শন করিয়াছিলাম। তাজ্মংল দেখিয়া চক্ষের তৃপ্তি সাধন করি।

7

T

<u>ښ.</u>

.....

অবশেষে পানিপাতে উপস্থিত হই, এইস্থলে হজরত তোর্ক সাহেবের মজার জিয়ারত করি, ইনি শহরের বাদশাহ ও তেজ ফয়েজের অলি। শাহ বৃ—মালি কালান্দরের গোর জিয়ারত করি, হজরত কাজি ছানাউল্লাহ পানিপাতির ও কয়েক জন বোজর্গের গোর জিয়ারত করি। কাজি সাহেবের গাদিনশিন সাহেব হস্ত লিখিত ত্রিশ পারা তফছিরে মোজহারি হজরত পীর সাহেবের নিকট পেশ করিয়া বলিলেন, যদি আপনি ইহার ছাপানোর ভার লইতে পারেন, তবে আমি ইহা আপনাকে দিতে পারি। হজরত পীর সাহেব এই ভার লইতে অস্বীকার করেম। আজ কাল মাত্র ১০ পারা তফছিরে মোজহারি ছাপান পাওয়া যায়ন ভাহাত ত্রস্পাপ্য।

জীবিত পীরদিগের দারা যেরপ রুহানি ফওজ লাভ হয়,
মৃত পীর দিগের দারা তাহা অপেক্ষা অধিকতর রুহানি ফএজ লাভ
হইয়া থাকে। মৃত পীরদিগের রুহানি নেছবত জানার নিয়ম
এই যে, গোনের নিকট উপস্থিত হইয়া নিজেকে নেছবত শৃত্য
অবস্থাতে নিজের অত্তরকে তাঁহার অত্তরের সহিত সংযোগ
করিবে। তৎপরে নিজের অত্তরের দিকে লক্ষ করিবে, ইহাতে
যে অবস্থাটি নিজের মধ্যে বোধ করিবে, তাহাই উক্ত ত্লির নেছবত
বুঝিতে হইবে।

মৃত ওলির জিয়ারত লাভ করিতে ইচ্ছা করিলে, কাশফোল কবুল ও কাশফোল-আরওয়াহ এই মোরাকাবাদ্য ক্থিতে হইবে, ইহাতে তাঁহার জিয়ারত লাভ হইবে।

<u>, 4</u>

30

এক্ষণে ইহাই বিচার্য্য বিষয় যে, গোর জিয়ারতের জন্ম ছফর করা জায়েজ কিনা ?

কৈহ কেহ বলেন, হাদিছ শরিফে আছে, মকা মদিনা ও বয়তুল-মোকাদ্দছ এই তিন মছজেদ ব্যতীত অন্তত্তে ছফর করিতে নিবেধ করা হইয়াছে, এই হাদিছ দ্বারা গোর জিয়ারত করিতে বিদেশ যাত্রা করা জায়েজ নহি।

আমাদের উত্তর:—

হাদিছের অর্থ এই যে, উক্ত তিন মছজেদ ব্যতীত অঁখ মছজেদে যাওয়ার জন্ম উটের গুক্তৃক্ বা শিবরি বাঁধা না হয়। এইরপে বাঁধার কোন অব্যশক নাই, কিন্ত বাঁধিলে হারাম বা দোষ হওয়া উক্ত হাদিছে সপ্রমাণ হয় না।

মেশকাত, ৬৮ পৃষ্ঠা;—

হজরত নবি (ছা:) প্রত্যেক শনিবারে শদব্রজে বা ছওয়ার অবস্থায় কোবার মছজেদে যাইতেন। এই হাদিছটি ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে আছে। এই হাদিছ দ্বারা বুঝা যায় যে; অন্ত কোন মছজেদের জন্ত উটের উপর আরোহন করিয়া যাওয়া ত্যিত কাগ্য নহে।

এমান এবনো-হাজার আস্ক'লানি উক্ত হাদিছের টিকাতে ফংহোল-বারীতে লিখিয়াছেন;—

উপরোক্ত হাদিছে বুঝা যায় যে, উপরোক্ত তিন মছজেদের জন্ম ছফর করাতে বহু দরজা লাভ হয়, এতদ্বাতীত অন্ম মছ-জেদের জন্ম ছফর করাতে (কোন ফজিলত না থাকিলেও) উহা জায়েজ হইবে। কেহ কেহ বলেন, উক্ত তিন মছজেদ ব্যতীত অন্ম কোন মছজেদে নামাজ পড়িতে যাওয়ার জন্ম মানসা করা নিষিদ্ধ, কিন্তু কোন নেককার বা গোরবাসির জিয়ারতের জন্ম এলম শিক্ষা, বাণিজ্য বা ভ্রমণের জন্ম নিকট বা দূর দেশে ছফর করা উক্ত হাদিছে নিষিদ্ধ হওয়া সপ্রমাণ হয় না। এমাম ছুবিক বলিয়াছেন, মক্কা, মদিনা ও বঙ্গুল-মোকাদ্দছ এই তিন শহর ব্যতীত পৃথিবীর অন্ত কোন স্থানের এরপ কোন ফজিলত নাই যে, সে জন্ম তথায় ছফর করার আবশ্যক হইতে পারে। অন্তান্থ শহরের স্থানের হিসাবে ছফর করার যোগ্য কোন ফজিলত না থাকিলেও অবশ্য জিয়ারত, জেহাদ- এলম বা অন্ত কোন মোস্তাহাব কিয়া মোবাহ কার্য্যের জন্ম তৎসমস্ত শহরে

মোল্লা আলি কারি মেশকাতের টিকা মেরকাতে উক্ত হাদিছের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন ;—

মক্কা, মদিনা ও বয়তুল-মোকাদছ এই তিন সছজেদ বাতীত অতা কোন মছজেদের জতা ছফর করা এই জতা নিষিদ্ধ হইয়াছে যে, অতাতা মছজেদ (দরজাতে) সমান। আর প্রত্যেক (ইছলামি) শহরে কোন না কোন মছজেদ আছে, কাজেই অতা কোন মছজেদের জতা ছফর করা বুথা। অবশ্য গোর সমূহ দরজাতে সমান নহে।

বরং আলাহতায়ালার নিকট কবরগুলির যেরপে দরজা, সেই পরিমাণে তৎসমস্তের জিয়ারতের বরকত হইয়া থাকে। আমি জানিতে আশা করি যে, এই নিষেধকারী ব্যক্তি (হজরত) এবরাহিম, মুছা ও ইয়াহইয়া (আঃ) প্রভৃতি নবি গণের গোর জিয়ারত করিতে কি নিষেধ করে? ইহা নিষেধ করা একান্ত অসম্ভব। যখন নবিগণের গোর জিয়ারত করার জন্ম ছফর করা জায়েজ স্থির হইল, আর ওলিগণ তাঁহাদের খলিকা স্বরূপ, কাজেই তাঁহাদের গোর জিয়ারতের জন্ম ছফর করা ফজিলত হইবে, যেরূপ জীবিত আলেমগণের সাক্ষাতির জন্ম ছফর করা ফজিলতের বিষয়।

এইরপ এমাম গাজ্ঞালী 'এহ্ইয়াওল-ঊলুম' কেতাবে লিখিয়াছেন। আল্লামা এবনো-গাবেদিন শামী রদ্ধোল-মোহভারের প্রথম খণ্ডে লিখিয়াছেন :—

"ওহোদ পর্বতের শহিদগণের জিয়ারত করিতে যাওয়া মোস্তাহাব, কেননা এবনো-আবিশায়বা রেওয়াএত করিয়াছেন যে, হজরত নবি (ছাঃ) প্রত্যেক বংসরের প্রারম্ভে ওহোদ পর্বতে শহিদগণের গোর জিয়ারত করিতে যাইতেন। উপরোক্ত প্রমাণে বুঝা যায় যে, দূর দেশের হইলেও গোর জিয়ারত করিতে যাওয়া মোস্তাহাব।

12

À

কোন শাফেয়ি এমাম হজরত নবি (ছা: )এর গোর ব্যতীত অন্যান্য গোর জিয়ারত করিতে ছফর করা প্রথমোক্ত হাদিছের জন্ম নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু এমাম গাজ্জালী উভয় বিষয়ের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য বর্ণনা করিয়া উক্ত মতটি রদ করিয়া দিয়াছেন এবং তিনি বলিয়াছেন যে, মকা, মদিনা ও বয়তুল-মোকাদ্দছ এই তিনটি মছজেদ ব্যংগত অশ্বান্ত সমস্ত মছজেদ দরজায় তল্য, কাজেই অহাতা মছজেদের জন্ম ছফর করাতে কোন একটা লাভ নাই, কিন্তু অলিগণ আল্লাহভায়ালার নিকট দর্জাতে সমান নহেন এবং তাঁহাদের মা'রেফাভ ও গুপুতভ্রের পরিমাণে জিঘারত কারিগণের লাভ কম থেশী হইয়া থাকে। এবনো-হাজার হায়ছমি নিজ ফতওয়াতে লিখিয়াছেন, উজ জিয়ারত উপলক্ষে কোন ছয়িত ক'র্যা ও ফ'ছাদের সৃষ্টি ইইলে, উক্ত দ্বিয়ারত ত্যাগ করা যাইবে না। কেননা এইরপ ছুহিত কার্য্য ও কাছাদের জন্ম নেকীর কার্যাগুলি ত্যাগুরুরা যাইতে পারে না, বরং মনুয়োর পক্ষে উক্ত নেক কার্যাগুলি করা এবং নেদ্যাতগুলির প্রতি এনকার করা সম্ভব হইলে, তৎসমস্ত দূর করা কর্ত্তব্য। ইতিপূর্কে উল্লিখিত হইয়াছে যে, জানাজার সঙ্গে রোদনকারিণী স্ত্রীলোকেরা থাকিলেও উক্ত জানাকার সঙ্গে

>

7

যাওয়া ত্যাগ করিবে না, ইহা উক্ত আল্লামা এবনো-হাজারের মতের সমর্থন করে।

মাওলানা আবত্ল হক দেহলবী ক্ষম্বোল কোলুব কেতাব লিথিয়াছেন, হজরত ওমার (রা:)এর খেলাফত কালে হজরত বেলাল (রা:) শাম দেশে হজরত নবি (ছা:)কে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, ইহাতে হজরত বলিয়াছিলেন, হে বেলাল, তুমি কখনও আমার কবর জিয়ারত করিতে আসিয়া থাক না। এক্ষ্য তুমি আমার প্রতি অত্যাচার করিয়াছ। হজরত বেলাল (রা:) তৎক্ষণাৎ জাগরিত হটয়া উটের উপর আরোহণ করতঃ মদিনা শরিফের দিকে রওয়ানা হটয়া গেলেন। তৎপরে তিনি মদিনা শরিফে পৌছিয়া কবর শরিফের নিকট উপস্থিত হটয়া বিস্তর রোদন করিলেন। আরও উক্ত কেতাবে আছে যে, হজরত কা'ব (রা:) হজরত ওমরের (রা:) ইশারায় নিজ দেশ হইতে জনাব নবি (ছা:) এর গোর শরিফ জিয়ারত করিতে আসিয়াছিলেন।

উলিখিত বিবরণে হজরত পীর সাহেবের বঙ্গ ও আসামের মোজাদ্দেদ হওয়া প্রমাণিত হইল। বরং হিন্দুস্তানেও তাঁহার ফরেজ জারি হইতেছে। তাঁহার খলিফা ছুফি ছদর্দিন সাহেবের খলিফা মাওলানা আবতুল গফুর সাহেব হজরত পীর কেবলা সাহেবের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন হুজুর আমি হিন্দুস্তানে আমার ওস্তাদগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়ার ইচ্ছা করি। হুজুর বলিয়াছিলেন, যাও বাবাতুমি, হিন্দুস্তানে গিয়া আমাদের এই তরিকা প্রচার কর। তিনি সেই হইতে দিল্লি, কানপুর, লাহোর, রামপুর, দেওক্দি, ছাহারানপুর, মোরাদাবাদ বেরেলি ইত্যাদি বড় বড় শহরে আমাদের তরিকার বহুল প্রচার করিতেছেন। ছামারকান্দ্র,

বোথারা বদখশাল ও সীমান্ত প্রদেশে আলেমগণ শীর কেবলা সাহেব কর্ত্তৃক শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ভৎসমস্ত স্থানে প্রচার করিতেছেন।

মকা শরিকে শারখোদালাএম মাওলানা আবহুক হক দেহলবীর খলিকা মাওলানা বদরদিন সাথেব হুজুর কেবলা সাথেবের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া উক্ত তরিকা তথায় প্রচার করিতেছিলেন।

- 1

`#

হজরত পীর সাহেব স্থলতান এবনো-ছউদ সাহেবের নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন এবং তিনি উহার যে উত্তর দিয়াছিলেন, নিয়ে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি;—

من ابى بكر عبد الله بى مولانا الحاج عبد المقتدر امير السريعة وشيم صدر جميعة العلماء صوبه بنجالة الى حضرة السلطان عبد العزيز بى السعود جلالة الملك سلطان النجد و مالك الحجاز دام ملكه و دقائه \*

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اما بعد فلا نزال نسمع ان البأثار القديمة و قباب
المزارات المقدسة في سلطنتكم الحجاز قد انحدهت
و محيت بامركم و ان ذلك ليس ببعيد عن الحق
من جهة واحدة اتباعا للحديث النيوى لكن عجبالنا
ان اكثر قطان ملككم و سكانه نراهم انهم قذ يحلقون
لحا هم و يقصرو نها بخلف السنة النبرية و سكن
الارض جميعا لا يزالون يكبون على هذا الامر الشنيع
بالتدر يج لما يرون منهم و يصدر عنهم من الا فعال
بالتدر يج لما يرون منهم و يصدر عنهم من الا فعال
القبيحة فهذا يقول هذا العبد الضعيف من شيمتكم

وملكم من الافعال الشنيعة الميتدعة و الا عمال الغير المشر و عدة هداية لهم و شفقة عليهم و اصلاحا لحالا تهم فالدارين بفضل الله خالق الكونين و نصى ندعو منه تعالي جل برهانه لبقا تكم و ملكم

#### অনুবাদ ;--

.

March.

আব্বকর আবছ্লাহ এবনে মাওলানা হান্ধি আবছ্ল মোকতাদের আমিরোশ-শরিয়ত শেখ ছদরে জমিয়ত-ওলামার বাঙ্গালা হইতে নজদের স্থলতান ও হেজাজের অধিপতি আবছ্ল আজিক বেনে ছউদের নিকট। তিনি দীর্ঘায়ু হউন, তাঁহার রাজ্য চিরস্থায়ী হউক।

আছ্ছালামো-আলায়কুম জরহসতুলাহে অ-বারাকাতুহ।
পরে আমরা শুনিয়া আসিতেছি যে, প্রাচীন স্মৃতিচ্ছিগুলি
ও পাক মাজারগুলির চুড়া সকল আপনার আদেশে ধ্বংস এবং
নিশিচ্ছ হইয়া গিয়াছে, ইহা এক হিসাবে নবি (ছাঃ) এর হাদিছ
শরিফের অনুসরণে অসত্য নহে, কিন্তু আমাদের বড় আশ্চর্যা বোধ
হয় যে, আপনার দেশে অধিকাংশ অধিবাসী ও অবস্থানকারিকে
আমরা দেখিতেছি যে, তাহারা নবি (ছাঃ) এর ছুন্নতের বিপরীত
দাড়ী মুগুন করিয়া থাকে এবং উহা ছাটিয়া থাকে, তাহাদের কর্তৃক
অসৎ কার্যা অনুষ্ঠিত হইতেছে দেখিয়া ছুনইয়ার সমস্ত অধিবাসি
ক্রেমশঃ এই অসৎ কার্যাের অনুষ্ঠান করিতেছে। আপনার উজ্জল
চরিত্র ও অনাবিল সভাবের প্রতি ভরসা করিয়া এই দীনহীন বানদা
বলিতেছে যে, আপনার শহরগুলিতে ও রাজো যে বেদয়াৎ ও
কুৎসিত কার্যাগুলি ও শরিয়তের বিপরীত আমলগুলি অনুষ্ঠিত
হইয়া থাকে, তাহাদের হেদাএত উদ্দেশ্যে, তাহাদের উপর দ্যা

প্রকাশ উদ্দেশ্যে এবং ভাহাদের অবস্থার সংশোধন করা উদ্দেশ্যে নিষেধ ক্ষিবেন।

এক্ষেত্রে আপনি উভয় জগতের সৃষ্টি কর্ত্তা আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহে উভয় জগতের সৌভাগ্য লাভে সমর্থ হইবেন। আমরা মহিমান্বিত আল্লাহতায়ালার নিকট আপনার ও আপনার রাজ্যের স্থায়িবের জন্ম দোয়া করিতেছি।

#### স্থলতান এবনো-ছউদের উত্তর;---

من عبد العزير بن عبد الرحمن الغيصل الي حضرة المكرم محمد ابي بكرعبد الله بي الحاج عبد المقتدر امير الشريعة و صدر جميعة العلماء في بنقالة حفظه الله بعد السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ـ ثم وصلنا كتابكم الموردة في ١٦ ـ ٣ ـ ١٣٥١ و ماذكر تم به كان لدينا معلوما خصوصا ما اشرتم البيه من بعض الامور المخالفة للشريعة فلا يخفي اننا لنلال جهدا في تائيد كل اسر يجيزه الشرع ويأسربه و نمنع ما يخالف ذلك و هذا الذي ندين الله به و نحيا عليه و نموت عليه ان شاء الله و نسال الله ان يرونعنا و اياكرم و جميع المسلمين الى سلوك الهداية و الرشاد و يجنب بهميع ضده و-يمنحنا وأياكم القصد والسداد بالا قوال و الا فعال لها فيه الخير و حسن العاقبة من اصرالد نياً و الدين اما الحالة عند نا فهي من كرم الله على ما يرام من الراحة و الطانية نشكر الله على نعمه و نرجوه سزيد ها هذا مالزم بيا نه و الله يحفظكم حرر في 11 ربيع الثاني و السلام #

خيته

7

32%

HOLE E

অনুবাদ :--

আবহল আজিজ বেনে আবহুর রহমান ফয়ছল হইতে হজরত মোকার মি মোহাম্মদ আবুবকর আবহুলাই এবনে হাজি আবহুল মোকতাদের আমিরোশ শরিয়ত ও জমিয়াতোল-ওলামা বাঙ্গালার সভাপতির নিকট:—

পর আচ্ছালামো-আলায়কুম অ-রহমাতুল্লাহ ও বারাকাতুহ।
আভঃপর আপনার ১৬/১৩/১৩৫১ হিঃ তারিখের লিখিত পত্র
প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনি ষে বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা
আমি জ্ঞাত আছি, বিশেষতঃ আপনি যে শরিয়ত বিরোধী
কতিপয় বিষয়ের প্রতি ইপিত করিয়াছেন, প্রকাশ থাকে যে,
নিশ্চয়ই আমি শরিয়ত যে কোন বিষয় জায়েজ রাখে এবং
আদেশ করে উহার সহায়তা কল্পে সাধ্য সাধ্যা করিতেছি
এবং উহার বিপরীত বিষয় নিষেধ করিতেছি। আলাহতায়ালার
যে দীন কবুল করিতেছি, তাহা ইহাই। ইহার উপর আমার
জীবন এবং ইহার উপর আমার মরণ, ইনশায়াল্লাহ।

আলাহতায়ালার নিকট ছওয়াল করি যে, তিনি যেন আমাকে 'আপনাদিগকে ও সমস্ত মুছলমানকে হেদাএত ও সত্য পথে চলিবার শক্তি প্রদান করেন এবং ইহার বিপরীত পথ হইতে দূরে রাথেন। আর তিনি যেন আমাদিগকে এবং আপনাদিগকে কথা ও কার্যো আয়পরায়ণতা ও সততা প্রদান করেন। কেননা ইহাতে দীন ও ছনিয়ার কার্য্যে কল্যাণ ও শুভ পরিণতি আছে। আমি খোদার অনুগ্রহে আশানুরূপ শান্তিপূর্ণ অবস্থাতে আছি। আলাহত্যালার নেয়ামতগুলির কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি এবং উহার বৃদ্ধির আশা রাখি, ইহাই আমার কর্ত্তব্য জ্ঞরাব, আলাহ আপনাদিগকে নিরাপদে রাখুন। ১১ই রবিয়েছ-ছানিতে লিখিত।

ইথাতে প্রমাণিত হয় যে, হজরত পীর সাহেবের মোজাদেদি এতের আছর আরব আজম পর্যান্ত পে"ছিয়াছিল।

4

১৩২ । বাংলা ভাজ সাসে নোয়াথালি লক্ষীপুর নিবাসী প্রকল্পন আলেম আরব দেশে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া বরাবর ফুরজ্রা শরিফে জনাব পীর সাহেব কেবলার থেদমতে উপস্থিত হন ও জনাব পীর সাহেবের হাতে বয়য়ত করতঃ ভাওয়াঙ্গোহ প্রহণ করেন। ইহাতে মাওলানা এনাএতুল্লাহ নওয়াখালাবী সাহেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি দ্র দেশ হইতে কন্ত করিয়া কেন এখানে আসিলেন? তিনি বলিলেন, আরব দেশে হজরত পীর সাহেবের গুণগরিমা ও প্রশংসা গুনিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগ্রহারিত হইয়া আসিয়াছি। পুনরায় আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আরবদেশে পীর সাহেবের নাম করিপ প্রসিদ্ধ আছে? তিনি বলিলেন, মকা শরিফে তাঁহার নাম জানেনা এরপ লোক অতি বিরল। তাঁহারা হজুরের সাক্ষাতের জন্য লালায়িত আছেন। তথায় পীর সাহেবের বছ মুরিদ আছে।

পীর সাহেবের খলিফা ছুফি ছদরদিন সাহেব বর্মাদেশের লোককে শরিয়ত ও তরিকতের সুরে উদ্ভাসিত করিয়াছেন।

# শরিয়ত প্রচারে পীর সাহেবের অদম্য সৎসাহস

হিন্দুস্তান ও বাঙ্গালার সমুদ্য় সুছলমানকে একতা সূত্রে বন্ধন করা উদ্দেশ্যে একবার ঢাকা নগরীতে জনিয়তে-ওলামায় হেন্দ ও জমিয়তে-ওলামায় বাংলার এক বিরাট কন্ফারেন্সের অধিবেশন হয়। তথায় জমিয়তে-ওলামায় বাংলার সভাপতি হজরত পীর সাহেব শুভ পদার্পন করেন, জনৈক বক্তার বক্তৃতা সমাপনান্তে ছাত্রেরা হাতে তালি দিয়া উঠে। বিস্তর আলেম উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু কেহই ইহার প্রতিবাদ করিতে সাহসী হন নাই। তথা হজরত পীর সাহেব—

ما كان صلوتهم عند البيت الامكاء و تصدية \*

এই আয়ত পড়িয়া হাতে তালি দেওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার মত প্রচার করেন, ইহাতে হাতে তালি দেওয়া বন্ধ হইয়া যায়। (২) এক সময়ে কলিকাতায় জমিয়তে- ওলামায় হেন্দের এক অধিবেশন হয়, উহাতে দেওবন্দের মাওলানা আভিজ্ব রহমান, মাওলানা শিব্বির আহমদ, মাওলানা হাছান আহমদ মাদানী, দিল্লির মুফ্তি মাওলানা কেফাএতুল্লাহ সাহেবগণ ও অক্তান্ত বিখ্যাত আলেমগণ সমবেত ইইয়াছিলেন। উক্ত অধি-বেশনে মাওলানা মনিরোজ্ঞামান ইছলামাবাদী ও ভাঁহার সমর্থকগণ ব্যাচ্ছের স্থদ হালাল হওয়ার প্রস্তাব আনয়ন করিতে সাধ্য সাধনা করিতেছিলেন। হজরত পীর সাহেব কেবলা দেই সময় বলেন, বড় শৃকরটি যদি হারাম হয়, তবে ছোট শৃকরটি কি হারাম হইবে না? লোক একটু খানি ছিদ্র পাইলে বড় বড় কা**জ করি**য়া বসিবে। তৎশ্রবণে হিন্দুস্থানের বড় বড় আলেম পীর সাহেবের উক্ত মন্তব্য সমর্থন করিয়া উক্ত প্রস্তাব উত্থাপন করিতে অনুমতি দেন নাই। তাঁহারা সকলেই হজরত পীর সাহেবের সূক্ষ জ্ঞানের প্রশংসা করিতে থাকেম।

(৩) কাদিয়ানি দল কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া হজরত পীর সাহেব, মৌ: আকরাম খাঁ এবং মাদ্রাছার মোদারে ছগণের নামে বাহাছের চ্যালেঞ্জ পত্র ছাপাইয়া প্রকাশ করেন। হজরত

٠,

পীর সাহেৰ বাহাছের জন্ম দিন স্থির করতঃ সদলবলে গড়ের মাঠে উপস্থিত হন, কিন্তু কাদিয়ানি দল সভায় উপস্থিত হইতে সাহসী হয় নাই।

- (৪) ১৩১৬ সালে হজরত পীর সাহেব উত্তর পাড়ার সভায় গমন করেন। হিন্দুরা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সহস্র কঠে বন্দে প্র
  মাতারাম শব্দে তাঁহাকে অভিনন্দন করিলে, তিনি শকট হইতে
  যেই একবার মাত্র চুপরাও শব্দ করেন, জমনি মিশ্রী বাব্র
  পর্যান্ত কলেবর বিকল্পিত হইয়া উঠে। একই শব্দে সমন্ত সভা
  নিস্তব্ধ হইয়া গেল। এইরপ ভয়াবহ শব্দ একমাত্র হয়রত
  ওমারের কঠে ছিল, আর হজরত পীর সাহেবের কঠে তাহাই
  পরিলক্ষিত হইল।
- (৫) কলিকাতায় টিপু ছুলতান মছজিদ্ধের পার্শ্বে হিন্দুদের এক প্রস্তর মূর্ত্তি স্থাপনের ব্যবস্থা প্রায় পাকাপাকি হওয়ার পর, হজরত পীর সাহেব অসুস্থ থাকা সত্তেও স্থানীয় মোছলেম ইনষ্টিটিউটে কঠোর ভাষায় উক্ত ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। বলিতে কি, একমাত্র তারই প্রতিবাদে উক্ত ব্যবস্থা রহিত হইয়াছিল।
- (৬) টালায় মুছলমানদিগের একটি কাঁচা মছজেদ ছিল, তথায় গো-কোরবানি করিতে হিন্দুরা বাধা দেয় এবং উক্ত কাঁচা মছজেদকে মছজেদ বলিয়া স্বীকার না করিয়া মোকাদ্দমা দাএর করে। মুছলমানগণ তাড়াভাড়ি উক্ত মছজেদটি পোক্তা করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু হিন্দুরা ইন্জেংশন জারি করিয়া উহার নির্মান কার্য্য বন্ধ রাখে। পুলিশ প্রহরীরা তথায় উপস্থিত হয়, কিন্তু মুছলমানগণ তাহাদের বাধা না গুনিয়া মছজেদ প্রস্তুত করিতে থাকেন, অবশেষে কেল্লা হইতে পল্টন আনা হয়। তাহারা ছজরত পীর সাহেবের শরণাপন্ন হন, হজরত পীর সাহেব স্থার

আবহুলাহ ছাহারওয়াদ্যী ও হাজী মুছ। ছেটকে সহায়তা করিতে বলেন। মুছা সেটের আর্থিক সহায়তায় ও মিষ্টার আবহুলাহ ছাহরাওয়াদ্যীর ইঙ্গিভে বহু সহস্র মুছলমানের চেষ্টায় এক রাত্রে উক্ত মছজেদের ছাদের কার্য্য পর্যন্ত শেষ হইয়া যায়।

7

- (৭) পোড়াদহের নিকট ছুফি ছোলায়মান সাহেবের বাটিতে ইছালে ছওয়াবের মজলিসে গো-কোরবাণি হইবে জানিতে পারিয়া হিন্দু জমিদার বাধা দেওয়ার সয়ল্প করেন। ছুফি সাহেব হজরত পীর সাহেবের শরণাপন্ন হন, হজরত পীর সাহেব তথায় উপস্থিত হইলে, বহু সহস্র মুছলমান তথায় সমবেত হন, হিন্দু জমিদার ইহা গুনিয়া নিস্তর্জ হইয়া যায়, গো-কোরবাণি ও ইছালে-ছওয়াব শাতিসহ সুসম্পন্ন হইয়া যায়।
- (৮) যশোহরের শিঙ্গান্তেশনের নিকট একটি সভার অধিবেশন হওয়ার জন্ম বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়, পুলিশ পক্ষ কি কারণে সভা বন্ধ করার জন্ম ইন্জেম্বনন জারি করেন। হজরত পীর সাহেব সেই সভায় উপস্থিত হন। মুছলনান উকিলেরা স্থানীয় সহকুমা হাকিমকে বলেন যে, পীর সাহেবের সাক্ষাতের জন্ম অসংখ্য লোক সমাবেত হইয়াছেন, ইনজেংশন ডিস্মিস না করিলে বহু ফাছাদের স্ত্রপাত হইবে। তংশ্রবণে তিনি উক্ত হুকুম বাতিল করেন।
- (৯) বর্জমান জেলার কোন স্থানে হজরত পীর সাহেবের একটি সভা হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপিত হয়, তথায় মেদিনীপুরের ছেজদা-জায়েজকারি দল সভা মোলতুবির জন্ম দর্যাস্ত করায় ইন্জেম্বননের ত্রুম জারি হয়। হজরত পীর সাহেব বলেন, আমরা ইছলাম প্রচার করিব, ইহাতে আমাদের স্বাধীনতা আছে, মহারাণী ভিক্টোরিয়া প্রত্যেক ধর্ম প্রচারের স্বাধীনতার জন্ম ঘেষণা করিয়া নিয়াছেন, কাজেই আমি ওয়াজ বন্ধ করিতে

পারি না, হুজুর ওয়াজ করিতে লাগিলেন, পুলিশ কর্তৃপক্ষ সভায় উপস্থিত হুইয়াও কিছু করিতে সাহসী হয় নাই।

- (১০) হুগলী ও বর্জমান জেলায় বিধবা বিবাহ অমার্জ্জনীয় দোষ ৰলিয়া বিৰেচিত হইত, কেহই ইহা করিতে সাংসী হইত না। হজরত পীর সাহেব কেবলা নিভিক চিত্তে প্রথমে বিধবা বিবাহ প্রচলন করেন এখন খোদার মর্জ্জিতে তাঁহার চেষ্টায় অনেক স্থলে এই মোদ্দা ছুন্নত জীবিত হইয়া গিয়াছে।
- (১১) সারদা বিল পাশ হইলে, হজরত পীর সাহেব কেবলা গড়ের মাঠে মন্তুমেন্টের নিকট বিরাট সভায় নির্ভীক চিত্তে যাহা বলিয়াছিলেন, ভাহা ইতি পূর্বের লিখিত হইয়াছে তিনি নিজে সেই সময় আইন ভঙ্গ করতঃ নাবালেগার বিবাহ দিয়াছিলেন।
- (১২) ত্গলী জেলায় একস্থানে হজরত পীর সাহেবের ছই দিবসে ওয়াজের সভার কথা বিজ্ঞাপন ও 'মোছলেন হিতৈষীতে' বিঘোষিত হয়। মজহাব অমাক্যকারিরা বাহাছ করার জন্ম রিজার্ভ পুলিশ ও পুলিশ সাহেবকে সভায় উপস্থিত করেন। পুলিশ সাহেবকে হজরত পীর সাহেব বলেন, ইহা বাহাছের সভা নহে, ইহা ওয়াজের সভা। ইহার প্রমাণার্থে বিজ্ঞাপন ও মোছলেম হিতৈৰী পত্রিকা দেখাম হয়। অকারণে পুলিশ হয়রানী প্রতিপক্ষণণ দ্বারা হইয়াছে প্রমানিত হওয়ায় তাহাদের বরবরাদি অনুমান ৯০০ টাকা জহাবীদল দিতে বাধ্য হয়। অতঃপর হজরত পীর সাহেব বলিলেন, আমরা তৃতীয় দিবস বাহাছ করিব। কিন্তু অহাবিরা আর বাহাছ করিতে সাহসী হইল না।
- (১৩) মোছলেম লীগ মুছলমানদিগকে একতা সূত্রে স্মাবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছিল, ইহা আল্লাহ ও রাছুলের আদেশ।

### হজরত পীর ছাহেব কেবলার বিস্তারিত জীবনী ১৬১

এই জন্ম তিনি নির্ভিক চিত্তে প্রজ্ঞাপার্টি ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ফংওয়া প্রচার করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই।

(১৪) যখন এসেম্বলীর মেম্বারগণ শরিয়ভের খেলাফ কোন মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, অমনি ছজুর উহার প্রভিবাদ করিতে ইতস্তঃ করেন নাই।

### হজরত পীর সাহেবের তরিকতের শেজরা

তিনি কোভবোল-ইরশাদ মাওলানা শাহ ছুছি ফতেই আলি (কোঃ) ছাহেবের নিকট বয়য়ত করিয়াছিলেন। তিনি শায়খোল-মাশায়েখ হজরত শাহ ছুফি তুর মোহম্মদ সাহেবের নিকট বয়য়ত করিয়াছিলেন। তিনি মোজাদ্দেদ হঙ্করত সৈয়দ আহমদ বেরেলবি সাহেবের নিকট বয়য়ত করিয়াছিলেন। তিনি হঙ্করত মাওলানা শাহ আবহুল আছিজ দেহলবী (রঃ)র নিকট বয়য়ত করিয়াছিলেন। তিনি হজরত শাহ মাওলানা অলিউল্লাহ মোহাদ্দেছ দেহলবী ছাহেবের নিকট বয়য়ত করিয়াছিলেন।

## নক্শবন্দীয়া মোজাদ্দেদিয়া তরিকার পীরগণের শেজরা

শাহ অলিউল্লাহ সাহেবের পীর শাহ আবহুর রহিম, তাঁহার পীর সৈয়দ আবহুল্লাহ আকবরাবাদী, ভাঁহার পীর

হজ্রত আদম বার্বরি (কাঃ), তাঁহার পীর এমান রাবব।নি মোজাদ্দেদে-আলফে ছানি শেখ আহমদ ছরহান্দি, তাঁহার পীর হজরত খাজা বাকি বিল্লাহ, তাঁহার পীর হজরত খাজাকি আমকান্কি তাঁহার পীর মাওলানা দরবেশ, তাঁহার পীর হজরত মাওলানা জাহেদ, তাঁহার পীর থাজা ওবায়তুল্লাহ আহরার, তাঁহার পীর মাওলানা ইয়াকুব চারখি, তাঁহার পীর খাজা বাহাউদ্দিন নক্শবন্দ, তাঁহার পীর হজুরত আমির ছৈয়দ কালাল, তাঁহার পীর মাওলানা বাৰা শাম্মাছি, তাঁহার পীর হজরত আলি রামেংনি, তাঁহার পীর মাহমুদ আবৃল থয়ের ফাগ্নাবি, তাঁহার পীর মাওলানা আবেফ রেওগরি, তাঁহার পীর হজরত আবতুল খালেক গেবদেওয়ানি, তাঁহার পীর হজরত আবৃ ইউছফ হামদানি, তাঁহার পীর হজরত শাবু আলি ফারমাদি, তাঁহার পীর হজরত আবুল হাছান খেরকানি তাঁহার পীর হজরত আবু ইয়াজিদ বোন্তামি, তাঁহার পীর হজরত জা'ফর ছাদেক, তাঁহার পীর হজরত কাছেম, তাঁহার পীর হজরত ছালমান ফার্সি (রঃ), তাঁহার পীর হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ), তাঁহার পীর হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ)।

## কাদেরিয়া তরিকার পীরগণের শেজরা

উল্লিখিত শেজরার হজরত মোজাদেদ আলফে-ছানির পীর হজরত আবত্ল আহাদ। তাঁহার পীর হজরত শাহ কামাল, তাঁহার পীর হজরত শাহ ফোজাএল তাঁহার পীর হজরত সৈয়দ গাদারহমান, তাঁহার পীর হজরত শামছদিন আরেফ, তাঁহার পীর হজরত শাহ গাদা রহমান আউওল,

ভাহার পীর হজরত সৈয়দ শামছদিন ছাহরারি, তাহার পীর হজরত সৈয়দ আকিল, তাথার পীর হজরত সৈয়দ বাহাউদ্দিন তাহার পীর হজরত সৈয়দ অহবাব, তাহার পীর হজরত সৈয়দ শরফদিন কাতাল, তাহার পীর হজরত সৈয়দ আবহুর রাজ্জাক, তাহার পীর হজরত সৈয়দ গওছোল-আজ্বম, সৈয়দ মহিইউদিন হব্দরত সৈয়দ আবহুল কাদের জেলানি, তাহার পীর হব্দরত সৈয়দ আবু-ছইদ মখজুমি তাহার পীর হজরত সৈয়দ আবুল হাসান কারাশি, তাহার পীর দৈয়দ আবুল ফারাহ ভরতুছি, তাহার পীর হজরত শেখ আবহুল ওয়াহেদ তমিমি, ভাহার পীর হজ্জরত শেখ আবহুল আজিত্ত তমিমি, তাহার পীর শেখ শিবলী, তাহার পীর হজরত সৈয়দোত্তায়েফা জোনাএদ বাগদাদী, ভাহার পীর হঞ্চরত ছার্রি ছাক্তি, ভাহার পীর হন্তরত মারুফ করখি, তাহার পীর হন্তবত আলি বেনে মুছা, তাহার পীর হজরত এমাম মুছা কাজেম, ভাহার পীর হজরত এমাম জাফর ছাদেক, তাহার পীর হজরত এমাম . মোহাম্মদ বাকের তাহার পীর হজরত এমাম জ্বনোল আবেদিন, তাহর পীর এমাম হোছাএন (রাঃ) তাহার পীর হজরত আমিরোল মোমেনিন আলি (রাঃ) তাহার পীর হজরত খাতেমুনাবিঈন মোহাম্মদ (ছা:)।

# চিশতিয়া তরিকার পীরগণের শেজরা।

হজরত শাহ অবহুর রহিমের পীর সৈয়দ আজমতুল্লাহ আকবর আবাদী। তাহার পীর শেখ আবহুল আজিজ ( কো: )। তাঁহার পীর হজরত কা**ভি**খান ইউছোফ ওছিহি, তাঁহার পীর হজরত হাছান বেনে তাহের, তাঁহার পীর হজরত দৈয়দ রাজি হামেদ শাহ, ভাঁহার পীর হজরত শেখ হোছামদ্দিন মানিকপুরী, তাঁহার পীর হজরত খাজা তুর কোভবোল আলম, তাঁহার পীর হজরত আলাওল হক, তাঁহার পীর হজরত আখি ছেঃাজ ওছমান আওদি, তাঁহার পীর হজরত শেখ নেজামদিন আওলিয়া, তাঁহার পীর হজরত শেখ ফরিদদিন গাঞ্জে শাকার, তাঁহার পীর হঞ্করভ শেখ কোতৰদ্দিন বথতিয়ার কাকি, তাঁহার পীর হজরত খাজা মইমনদিন ছাঞ্জেরি চিশতী, তাঁহার পীর হজরত খাজা ওছমান হারুনি, তাঁহার পীর হজরত খাজা হাজি শরিফ জেন্দানি, তাঁহার পীর হন্তরত খাজা মত্ত্দ ছিশতী, তাঁহার পীর হজরত থাজা ইউছোফ ছিশতী, তাঁহার পীর হজরত খাজা মোহমাদ চিশতী, তাঁহার পীর হজরত খাজা আহমদ চিশতী, ভাঁহার পীর হজরত খাজা আবু ইছহাক শামী, ভাঁহার পীর হজরত মমশাদ এলব দিনুরী, ভাঁহার পীর হজরত আবু থোহায়রা বাছারি, তাঁহার পীর হজরত হোলায়ফা মারয়াশি, তাঁহার পীর হজরত এবরাহিম বেনে আদহাম, তাঁহার পীর হজরত ফোজাএল বেনে এয়াজ তাঁহার পীর হব্দরত আবহুল ওয়াহেদ, তাঁহার পীর হজরত হাছান বাছারি, তাঁহার পীর হজরত আমিরোল মো'মেনিন আলি (রাঃ) তাঁইার পীর হজরত নবি (ছাঃ)।

## পীর জাদাগণের পরিচয়

(১) জনাব মথছম মাওলানা হাজি আবছল হাই সাহেব ইনি অলিম্নে-কামেল, হজরত পীর সাহেবের পূর্ণ কামালাতের অধিকারী, বর্তুমান গদ্ধীনশিন পীর, জমিয়তে ওলামায়ে বাংলার সভাপতি ও আমিরোশ শরিয়তে বাংলা।

- (২) জনাব মথতুম আল্লামা মাওলানা হাজি আবু জাফর সাহেব, অলিয়ে কামেল, মুফ্ডিয়ে-জমিয়তে-৫লামায় বাজালা, হজরত পীর সাহেব এলমে লাতুন্নির ফয়েজ ভাহার উপর প্রবল-ভাবে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। বাদশাহ আলমগীরের কোত্তব খানা যে সময় লুগীত হইয়াছিল, সেই সময়ের প্রাপ্ত হস্ত লিখিত ছহিহ বোখারি, দাদা পার হজরত মাওলানা ছুফি ফতেহ আলি সাহেব ১০০ টাকা দিয়া ক্রেয় করিয়াছিলেন, তিনি উহা হলবত পীর সাহেবকে স্মৃতি চিহ্ন স্থরূপ দান করিয়া গিয়াছিলেন। হজরত পীর সাহেব উহা এই পীর জাদাকে দান করিয়া গিয়াছেন।
- (৩) জনাব মথতুম মাওলানা আবিছল কাদের সাহেব. ইনি জ্মিয়তে-ওলামায়ে বাংলার সেকেটারী, অলিয়ে-কামেল, হজরত মোজাদ্দেদ আলফে ছানি (কো:)র সহিত সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এতবড় কাশফ সম্পন্ন যে, হজরত পীর সাহেবের এন্তেকালের পরে সীতাপুর বাড়ীতে ভাহাকে চর্ম্মচক্ষে কয়েকবার দেখিতে পাইয়াছিলেন।

এই তিন ভাই হঙ্গরত পীর সাহেবের জীবদ্দশায় খেলাফভ লাভ করিয়া লোকদিগকে তরিকত শিক্ষা দিভেন।

(৪) জনাব মথত্ম মৌলবি নজমোছ-ছায়াদাত সাহেব, মাওলানা আবহুল মা'বুদ মেদিনীপুরী সাহেব বলেন, স্বপ্রযোগে হজরত পীর আবহল খালেক গেজদেওয়ানি (কাঃ) আমাকে বলিয়াছেন যে, এই পীরজাদা আজন্ম অলি-

ولی سادرزاد

<sup>(</sup>৫) জনার মখহুম মৌলবি জোলফেকার ছাহেব, হজরত

পীর সাহেব বলিয়া গিয়াছেন, বাবা তুমি, দরবেশিতে নিমগ্ন পাক।

মাওলানা আবহুল কাদের সাহেব বলিয়াছেন, হজরত পীর শাহেব এক্তেকালের কিছু পূর্বের আমাদের পাঁচ ভাইর হাত ধরিয়া ছিলেন। আমার ধারণা, শেষ সময়ে তিনি পীর ভাইদের উপর সমস্ত বাতেনি নেয়ামভের ফয়েজ নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন।

## হজরত পীর সাহেব কেবলার খলিফাগণের ণাম

# হুগলী

১। জনাব ফাজেলে-জামান মাওলানা শাহ সৈরদ আবহুল মাওলা হছানি হোছাএনী। (২) জনাব মাওলানা আবহুলাইয়ান ছজুর কেবলার লাতুপুত্র। (৩) জনাব মৌলবি আবহুল হক ছিলিকি, ইনি দিতাপুর মাজাছার অক্ফ সম্পত্তির মোতায়ালি। (৪) মাওলানা কাজি আবহুল মোহায়মেন ছিদিকি, ইনি দাহেরিও বাতেনি এলমে অতুলনিয়। (৫) মৌলবি দিয়ানতুলাহ সাহেব (ফুরফুরা) (৬) মৌলবি কাজি ছাজ্জাদ আলি (সিভাপুর) (৭) মাওলানা কাজি সৈয়দ কানায়াত হোছেন, ইনি হজরত পীর সাবের জামাতা (ফুরফুরা) (৮) মাওলানা জিয়াওল হক (৯) মৌলবি শাহ আবহুল মালান হালাবি, (মোলাশিমলা) (১০) মাওলানা আবুল বায়ান আবহুল ওহেদ ফারুকি (মোলাশিমলা) (১১) মৌলবি আবহুল গাফ্ফার (মওলকি) (১৩) মৌঃ

অবছর রউফ ১৪। মৌঃ মোহঃ ছোলায়নান ১৫। মৌঃ ছরিবোর রহমান (১৬) কাজি মৌলবি মন্তুরোল হক (মোল্লাশিমলা) (১৭) মৌলবি হামেদল হক (সিতাপুর) (১৮) গাজি ছুফি ইয়াকৃব আলি (বাঁধপুর) (১৯) ফখরোল-ওলামা মাওলানা আবতুল আজিজ (কনকপুর) (২০) মৌলবি মোহঃ বশির (সবরেজিট্রার ফুরফুরা) (২১) মৌলবি ছুফি আবহুল জব্বার, (ফ্রফুরা) (হজরত পীর সাঙ্গেবের নেছইডি) (২২) হাফেজ মাওলানা নেছার আহমদ (হোজাঘাটা) (২৩) মাওলানা নোহাম্মাদ নুর্আলি (বাঁধপুর) (২৪) মৌ: মোহাম্মদ আবতুল জাববার ( ফুরফুরা ) ২৫। কাজি মৌলবি অবহল মাগ্লান, হন্ধরত পীর সাবের জামাতা ( আকুনি ) ২৬। ওস্তাজোল হোফ্যাজ-হাফেজ আবহুল লভিফ (ফুরফুরা) ২৭। মাওলানা আবহুল গনি ফুরফুরা, ২৮। মৌলবি আবহুছ ছোলভান ফুরফুরা, ২৯। মৌঃ বাহাউল হক ফুর্ফ্রা, ৩০। মৌঃ মোঃ মনছুর হোছাএন (দেলহাটি) ৩১। মাওলানা আবছল হায়ান (মোস্ডফাপুর) ৩২। মৌলবি আবত্ল অহাব (ভাঙ্গামহেশপুর) ৩৩। মৌ: জাবতুল করিম ৩৪। মৌ: মোহম্মদ ইউছোপ (রামপাড়া ফ্রুফুরা) ৩৫। হাফেজ আবহুল লভিফ (নওয়াব পুর)।

### নওয়াখালী -

১। মাওলানা আহমদ উল্লাহ বর্ত্তমান স্থপারিন্টেওেন্ট ফুরফুরা মাজাছা ১। মাওলানা দৈয়দ আহমদ ৩। মৌলবি ভোফাএল আহমদ ৪। মাওলানা হাতেম আহমাদ ( জ্রীনদী ) ইনি কাশফ শক্তি বিশিষ্ট অলি, তাঁহার বিস্তর মুরিদ আছে। ৫। মাওলানা শাহ ছালামতুল্লাহ ( আমানাতপুর ) তাঁহার বিস্তর মুরিদ আছে। ৬। মাওলানা আবহুল ছালাম, অশ্বদিয়া মস্ত ওলি, তাঁহার বিস্তর মুরিদ আছে।

মৌলবি হবিবুল্লাহ ( আমানাতপুর) ৮। হাফেজ আবতুছ ছোবহান আমানাতপুর ৯। মৌলবি মোহাঃ ছিদ্দিকুল্লাহ আমানাতপুর ১০। মৌঃ হুরোলাহ আমানাতপুর ১১। মৌ: করিম বধশ ( ন্তুজাপুর) ১২। মৌ আবছছ ছামাদ (ঘাটলা) ১০। মৌঃ আবত্ছ ছোবহান (কাল ধ্য়া) ১৪। মৌ: বশিকল্লাহ (কল্পাপুর) ১৫। মৌ: আবত্ছ ছালাম কল্পাপুর ১৬। মৌঃ আবহুল বারি (আবহুলাপুর) ১৭। মৌঃ আবহুল আজিজ (মহব্বতপুর) ১৮। মৌঃ ফজলোল হক (বলাবাড়ী) ১৯। মৌঃ আবছুল করিম (বলাবাড়ী), ২০। মৌঃ লোৎফোর রহমান ( বলাবাড়ী), ২১। মৌঃ মোহঃ মোছলেম (ন্যানি) ২২। মৌঃ ছালামভুলাহ ( গুপিনাথপুর ) ২৩। মে: ফজলোল হক ( এলায়াপুর ) ২৪। মৌ: মোজাফ্ফর আহমদ (চাঁদপুর) ২৫। মৌ: আবতুল আজিজ (ভূলা বাদশাত) ২৬। মেঃ এবরাহিম (এলাদিনগর) ২৭ । মৌঃ আহমতুলাহ এলাদিনগর ২৮। মৌ: আইউব লক্ষণপুর) ২৯। মৌ: ইউনোছ (হাজিপুর ৩০। মৌ: হাফেজ রাজা মিঞা (চরশাহী) ৩১। মৌ: আছাতুল্লাহ (পদিপাড়া) ৩২। মৌঃ কাজি মেনাজদিন ( নাঞ্চিরপুর ) ৩৩। মাওঃ শাহ মোহঃ হাফিজ্লাহ, কাশফ বিশিষ্ট ওলি, (বশিকপুর) ৩৪। মাওঃ শাহ মোহঃ আবতুল্লাহ (কাজি বশিকপুর) ৩৫। মাওলানা ফজলোল হক (পাঁচবেডিয়া) ৩৬। মৌলবি ফছিহোর রহমান ৩৭। মাওলানা ভাজিভ্লাহ ( সৃন্দিপ ) জবর্দস্ত আলেম ৩৮। মাওলানা মোবারক আলি, ৩৯। মৌলবি মথলুকে র রহমান, ৪০। মৌঃ আবত্ল হাকিম, ৪১। মৌ: কামালদ্দিন, ৪২। মৌ: লুরোজ্জামান, ৪৩। মাওলানা আবতুল গণি (ভবানিগঞ্জ) ৪৪। মাওলানা গোলাম র্হমান ভবানীগঞ্জ । ৪৫। মাওলানা আজিজোর রহ্মান ভবানিগঞ্জ ৪৬। মৌলবী আবহুর রহিম (ভবানীগঞ্জ)

Ž

#### হজরত পীর ছাহেব কেবলার বিস্তারিত জীবনী ১৬৯

৪৭। মৌঃ আমিরুল্লাহ, ৪৮। মৌঃ ছেকেন্দর আলি, ৪৯। মৌঃ আহমদ আলি, ৫০। মৌঃ এনায়েতুল্লাহ, ৫১। মৌঃ মোজাফ্ ফর আলি, ৫২। মাওলানা আবহুর রউফ (এনাএত পুর) ৫০। মৌলবি করিম বখ্শ, ৫৪। মৌঃ কাজি মোনাওয়ার আলি খাঁ, ৫৫। মাওলানা আফছারদিন, ৫৬। মৌঃ অজিহুল্লাহ, ৫৭। নৌলবি এমাম শ্রিফ, ৫৮। মাওলানা ফয়জোর রহমান, (কল্যানদী) ৫৯। মাওলানা মেহশ্মদ ছাবের।

#### ত্রিপুরা

১। মাওলানা আবত্ল খালেক এম, এ, প্রোফেছার প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা, ২। মৌলবি হাজি ইছা মোহাম্মদ মছিহ. বি, এ, ৩। মৌঃ আনিছোর রহমান, বি, এ, ৪। মৌঃ এফ্রেন্দার আলি, আই, এ, ৫। মাওলানা আবত্ল মজিদ মরত্ম, (কেরওয়ারচর) ৬। মৌলবি শাহ ইয়ছিন, (দেবীপুর) ৭। মাওলানা ছালামত্লাহ, (বাগাদী চাঁদপুর) ৮। মাওলানা ওয়ায়েজদিন, (রামপুর) ৯। মাওলানা আজিমদিন, (ধামতী) ১০। মাওলানা কারামত আলি ধামতী।

### চট্টগ্রাম

১। মাওলানা গোলাম রহমান, (ইছাখালী) তাঁহার বিস্তর
মূরিদ আছে, ২। মাওলানা আবহুল জাকবার, বাঁশখালী
(নেজামপুর,) কাশ্ফ শক্তি সম্পন্ন বড় বোজার্গ। ৩। মৌঃ
আবহুছ ছোবহান, ৪। মৌলবি মোবারক তালি, ৫। মৌলবি
মকছুদোর রহমান, ৬। মৌঃ খলিলোর রহমান ৭। মৌঃ
মোহাম্মদ্এমাম শরিফ, ৮। মৌঃ আবহুর রহিম ৯। মৌঃ

এছমাইল ১০। মোঃ কাজি গোলাম রহমান ১:। মোঃ বজলার রহমান ১২। মোঃ মোহম্মদ এছহাক ১০। মোঃ আবহুর রহমান ১৪। মোঃ এমামদ্দিন ১৫। মোঃ অভিওর রহমান ১৬। মাওলানা এলাহি বক্ষ ১৭। মোঃ হাফেজ মোহম্মদ ইয়াকুব ১৮। মাওলানা আবহুল গণি (ছুফিয়া মাডাছা) ১৯। মৌলবি আবহুল গণি (ছিতীয়) ২০। মাওলানা আজিজোর রহমান।

#### বরিশাল

১। মাওলানা শাত ছুফি নেছারদিন, পরহেজগার আলেম জবর দস্ত ফাজেল, উচ্চ দরজার অলি, বহু কেতাব প্রণেতা, তাঁহার বহু সহস্র মুরিদ আছে। ২। মৌলবি এছমতুল্লাহ শেরেজঙ্গী, ৩। মৌঃ আশরাফ উদ্দিন কবির। মৌঃ ছাখাওয়াত হোছেন (ইরণি) ৫। মৌঃ বোজ্জ্গ আলি (নপাড়া) ৬। মৌঃ মেহেরদিন (পাকমেহার) ৭। আবহুর রহমান খাঁ জলিশাহ ৮। মৌলবি মোবারক আলি মীজ্ঞা, 'কালা' ৯। মৌঃ নিজ্বল্লাহ, (কেম্বন্দী) ১০। মৌঃ কাজি আৰত্ন তাদী (আমতলী) ১১। মৌঃ আবহুল শফ্র (সোনাহারি) ১২। মৌঃ মির্জ্জা আলি (এলেমপুর) ১৩। মৌঃ মফিজ্দিন (পাজাসী) ১৪। মৌঃ মোঃ হাশেম ১৫। মাওলানা ইয়াছিন টাউন মছজেদ।

### নদীয়া

১। মৌলবি ছুফি এরশাদ হোছেন ছিদ্দিকি মর্ভ্র সাহেব, ইনি বড় বোজর্গ ছিলেন। ২। মাওলানা ছুফি তাজার্ম্মোল হোছেন ছিদ্দিকি মর্ভ্রম সাহেব, ইনি জবরদক্ত ওলি ছিলেন, ইহার অনেক মুরিদ আছে। ৩। মৌলবি উকিল তাওয়াকোল

### হজুরত পীর ছাহেব কেবলার বিস্তারিত জীবনী ১৭১

আলি বি, এ, বি, এল, ৪। মৌঃ আবতল কুদ্দুছ রুমি (कানিপুর)

ে। মাওলানা জছিমদিন (বাঁশপ্রাম) ৬। মাওলানা ফক্তলোর
রহমান (কপুরহাট) ৭। মাওলানা হবিবর রহমান (হরিপুর)

৮। মাওলানা হাক্রিসৈয়দ মোহান্ডদ এছমাইল ৯। মাওলানা
নজমোল হক মরন্তম মস্ত কাশ্ফ শক্তি বিশিষ্ঠ ওলি (দোগাছি)

১০। মৌলবি মোহান্মদ এছমাইল (চুয়াডাঙ্গা) ১১। মৌঃ
হামেদোর রহমান (বাঁশপ্রাম) ১২। মৌঃ মফিক্সদিন ১৩।

মৌঃ রেক্ষায়োল হক ১৪। মৌঃ মনছুরোব হক ১৫। মৌঃ
আবু ছায়াদাত মোহান্ডদ হাসান ছিদ্দিকি ১৬। মাওলানা
তাওয়াকোল আলি। ১৭। হাক্রি মৌলবি আবত্ল জকবার,
১৮। ছুফি থেয়ালদিন জোয়াদ্দার, ১৯। মৌঃ আবত্ল জকবার,
২০। মৌঃ খোরশেদ আলি, ২১। মৌঃ মোহান্মদ এছহাক,
২২। কবি মৌলবি আবত্ল হামিদ, ২৩। কাজি মৌঃ আবত্ল
ওয়াহেদ।

## ফরিদপুর

১। মৌলবি আবহল গফুর, ২। মৌঃ খবিরুদ্দিন (মিষ্টভাষী)
বক্তা) ৩। মাওলানা (কমরোজ্জামান), তাঁহার বহু সহস্র
মুরিদ আছে, কামেল মানুষ ছিলেন। ৪। মৌলবি হাফেজ
মহইউদ্দিন, (মাজড়া) ৫। মাওলানা আফছার উদ্দিন
(রাজধরপুর) ৬। মৌলবি আবহল গফুর (জঙ্গরদীনগর কান্দা)
৭। মাওলানা আবহুল গফুর (মহারাজপুর) ৮। মৌলবি
মোহাদদে আব্বকর ৯। মৌঃ কাজি হবিবোর রহমান (ভাঙ্গা)
১০। মৌঃ আফছার আলি (রাজবাড়ী) ১১। মৌঃ কলিমদিন
(কালুখালী) ১২। মৌঃ মোহাশ্বদ আলি (মাদবরেরচর)

1, in .

#### পাবনা

১। মৌলবি রহমতুলাহ ২। মৌ নছিরদ্দিন ৩। মৌঃ মোহাত্রদ তাইয়েবুলাহ ৪। মৌ: লাল মোহাত্মদ ৫। মৌ: মোহাম্মদ রহিমদ্দিন ৬। মৌঃ মোহম্মদ বাহাউদ্দিন (ছোনাগাছা) ৭। মৌ: মোহাত্মদ ইয়াকুব ৮। মৌ: আবত্তল মজিদ ৯। মাওলানা ওছমান গণি (শাহাজাদপুর) ১০। মাওলানা আবহুল জাকার ( দিরাজগঞ্জ ) ১১। মৌ: জয়নোল আবেদীন ১২। মাওলানারহমতুল্লহ 'শাহজাদপুর' ১৩। মৌলবি আবেদ আলি ১৪। ডাক্তার আবতুল হামিদ (চন্দ্রকোনা) ১৫। মাওলানা ছগিরদদিন, শিবপুর ১৬। মৌলবি গোলাম ইয়াছিন (কাকিসাখালী) ১৭। মৌলবি মফিজদদিন ১৮। মাওলানা রওশন আলি ১৯। মৌলবী আবত্ছ ছামাদ উল্টমান্দ্রাছা ২০। মৌলবি ছগিরদদিন (দোজানগর) ২১। মাওলানা আবিত্ল গফুর (হাদলমান্তাছা) ২২। মাওলানা মির মোহঃ মহইউদদিন (কইজুড়ি) ২৩। মৌলবী হাজি এবরাহিম মরত্ম (হাদল) ২৪। খোনদকার মৌঃ আবত্ল শুকুর (তবিলা), ২৫। মাওলানা শামছদদিন (আহমদপুর) ২৬। মাওলানা ময়ছর উদ্দিন (ভারেঙ্গা) ২৭। মাওলানা আলিম্দ্দিন (ফরিদপ্র বোনওয়ারিনগর) ২৮। মাওলানা আওকাত্লাহ (খাঁকড়া) ২৯। মৌলবি আবত্ল গাজিজ ৩০। মৌলবি আহমদ আলি সিরাজগঞ্জ ৩১। মৌলবি খোনদকার আবত্ণ শুকুর, আহমদপুর ৩২। মৌলবি খোনদকার আছাদোজ্জামান, ছড়াতৈল, ৩৩: মাওঃ আক্ত্র রশিদ তর্কবাগীশ, তারুটিয়া, ৩৪। মৌলবি ওছমানগণি, চৌবাড়ী, ৩৪। মৌ: আবহুর রশিদ ন্থবী, আমডাঙ্গা, ৩৬। মাওলানা হারুনোর রশিদ, উলটদার ৩৭। মৌলবি আবহুছছামাদ (ছোনগাছা) ৩৮। মৌ: জহুরোল ইক মাারেজ রেজিপ্রর, কাজিপুর।

#### যশোহর .

১। মৌলবি আবহুল আজিজ হরিপুর ঝিনাইদহ ২। মৌঃ মোহঃ তারিফ ৩। মৌলবি দলিলোর রহমান ৪। মাওলানা মোহ: নেহরুলাহ মরতম (শীকড়ী) । মৌঃ মোহাম্মদ ইউছোফ (কাশিপুর) ৬। মৌ: আবছল গফুর ৭। মৌ: আবেদ আলি (এনাএতপুর) ৮। মৌঃ আৰত্ব রহমান (ঝিনাইদছ) ৯। ছুফি জিনাতুল্লাহ (ঝিনাইদহ) ১০। মৌঃ এজ্জতুল্লাহ ঝিনাইদহ ১১। মৌঃ আফতাবদিম ঝিনাইদহ ১২। মুনশী ইউছোফ (মইরম) ১০। মৌঃ কওছরদিন বেরইল নডাইল ১৪। মাওলানা আবহুল আউওল বেরইল নড়াইল ১৫। ছুফি হজরত ছদরদিন, মস্ত ওলী, তাঁহার সহস্র সহস্র মুরিদ আছে, (গঙ্গারামপুর) ১৬। মৌঃ মটিউল্লাহ ১৭। মৌঃ মোহম্মদ এবরাহিম ১৮। মৌঃ মোহাম্মদ আফভাবদ্দিন ১৯। মৌঃ মোহমাদ অ'ৰত্ছ ছুবুর ২০। মৌ: ফছিহোর রহমান ২১। মৌঃ বদর দিন, ঝিবরগাছা ২২। মৌঃ রকিবুদিন ২৩। মৌঃ ছা এম দিন ২৪। মু: গোলাম রহমান (বেগমপুর) ২৫। মাওলানা মোজাহেরেল হক (বেগমপুর) ২৬। মৌঃ জনাব আলি (বেগমপুর) ২৭। মৌঃ ইয়াছিন (ছয়আনি) ২৮। মৌঃ করিম বখশ (সাতবেড়িয়া) ২৯। মৌঃ নজির হোসেন ৩০। মৌঃ জোবেদ আলি ৩১। মৌঃ মোমভাজদিন ৩২। মৌ: আফতাবদ্দিন ৩৩। মৌঃ কফিলদ্দিন ৩৪। মাওলানা ছোজদ্দিন ৩৫। মৌঃ ছিদদিক আহমদ ৩৬। মৌঃ মোদাছছের শরিফ ৩৭। মৌঃ হংফেজ ইয়াকুব মকিষশরি ৩৮। মৌঃ আহমদ আলি (কোট চাঁদপুর) ৩৯। মাওলানা আহমদ আলি ( এমাএতপুর ) ৪০। ছুফি জহিরদদিন ( খাঞুরা ঝিনাইদহ ) ৪১। ষাওলানা মোজাফ্র ৪২। মাওলানা আজিজোর রহমান ৪৩।

.

ছুকি নওয়াব আলি খাঁ (বড়েজ।) ৪৪। মোঃ আবহল লতিফ মরতম (শীকড়ী) ৪৫। হাজি আকবর আলি মরতম (গাঁড়াপোতা) ৪৬। মোঃ অলিউল্ল হ (যুগিখালি) ৪৭। হাজি হাফেজ মাওলানা দৈয়দ মোহরদ তৈয়ব আলি (পাইকড়া নড়াইল)। ৪৮। মাওলানা ছানাউল্লাহ এম, এ, বাঁকড়া, ৪৯। মোঃ ফজলোলহক, বাঁকড়া, ৫০। মোঃ ফজলোল ক্রিম, বাঁকড়া ৫১। ডাক্তার আবহল ওয়াহেদ, বিমহানী, ৫২। মোলবি রইছদিন' বিপুরাপুর।

## খুলনা

১। মাওলানা ময়েজ্জিন হামিদী, হামিদপুর কলারোয়া বড় ওয়ায়েক আলেম ২। মৌ: খবিরদ্দিন, (মুরলগঞ্জ) ৩। মৌ: গোলজার আহমদ, (ফুলতলা) ৪। মৌ: নজমোল হক ('ফ্লভলা) ে মাওলানা তমিজ জিন্ (রছ্নাথপুর) ৬। মাওলানা আবহুল জাৰব র (রামনগর) । মৌলবী হাজী নইমদ্দিন (কুলিয়া) ৮। মৌলবী লোকমান (জয়নগর) ৯। মাওলাণা বোরহ'কুদিন (কুড়িকার্ডনিয়া) ১০। ছুফি হাজি এবরাহিম (মদিনাব দ) ১১। ১৯% রহিম বখশ (গোবরা) ১২। হাজি মৌলবী খয়রুল্লাহ (কামটা) ২৩। শাহ মোবারক আলি (নেহালপুর) ১৪। মাওকানা পীর মে হম্মদ (দিঘুকিয়া) ১৫। মৌল ী রহমতুল্ল'হ (শোলপুর) ১৬। মাওকানা মে:জহারুল ইছলাম (হালমোকাম রূপশা খুলনা) : ৭। মাওলান মোহর্মাদ হাতেম, দ্রগাহপুর, ইহার তিন্তর মুরিদ রহিয়াছে। ১৮। মৌলবী জওহব আলি (গাবুরা) ১৯। মাওলানা এলাহি বখশ (বারা) ইনি জবরদন্ত ছালেম পীর ২০। মৌলবী আবতুল করিম (শিদদিপাশ) ২১। মাওলানা

## হজরত পীর ছাহেব কেবলার বিস্তারিত জীবনী ১৭৫

আবহুল করিম (বাগেরহাট) ২২। মৌ: আবহুছ-ছাত্রার, ৰাগদিয়া, ২৩। মৌঃ ছুফি ছফদর হোসেন বাগেরহাঠ ২৪। মাওলানা আবহুল গণি, হাকিমপুর ২৫। মৌঃ মইউদদিন, হাকিঃপুর, ২৬। ছুফি জহিরদদিন, খুলনা ২৭। মৌঃ আছিরদদিন, পিছলাপোল, ২৮। মৌঃ এজহারোল হক, ওফাপুর, ২৯। মৌঃ আবছর রশিদ মরত্ম, ওফাপুর, ৩০। মৌঃ অলিউল্লাহ, যুগিখালি, ৩১। মৌঃ ইমান আলি যুগিখালি। ৩২। মৌঃ মেহেরুলাই মরত্ম, রাজনগর। ৩৩। মাওলানা মোহাশাদ কাছেম মংল্ম, দিঘুলিয়া, ৩৪। হাজি মুনশী মফিজদদিন, আগোরদাড়ি। ৩৫। মৌলবী ছায়াদাতুলাত, দরগাহপুর। ৩৬। মৌঃ শামছোলহক, খলি। ৩৭। মৌঃ হোছেন আলি, খলি। ৩৮। মৌঃ মজিদ বখশ, ফিংড়ি। ৩৯। মৌঃ মোহঃ ইছহাক, শ্রীরামপুর। ৪০। মৌঃ সেকেন্দর আলি, ভাড্<sub>ব্</sub>খালি। ৪১। মৌ: আবহুল জলিল মরত্ম, ভাড়্খ।লি। ৪২। মৌঃ শফিউদ্দিন, শিরোম্পি, ৪০। মৌঃ লোৎফোর রহমান, দরগাহপুর। ৪৪। মৌঃ শেখ আবতুল আজিজ, দরগাহপুর, ৪৫। মৌঃ আবহুল মাজেদ, মর্ভুম দরগাহপুর। ৪৬। মু: কোরবান আলি, লাবশা। ৪৭। মৌ: আবুল হোছায়েন, সাভক্ষীরা স্থলতা পুর। ৪৮ । মৌঃ আবজুল আফ ্মরহুম, চাঁছড়িয়া স্থলতানপুর। ৪৯। কাজি তাবছুল আ'লিম, গদাইপুর। ৪০। কাজি আবহুল ছোবহান, মাইহাটি ৫১। সৈয়দ ফকির আহমদ, মাইহাটি। ৫২। মাওলানা হাজি আবিত্ল কাদের, কাপসভো গদাইপুর। ৫৩। খোদকার আজিজুল্লাহ, ঘোনা। ৫৪। হাফেজ আবহুল খালেক, লাবশা।

১। ছূফি মৌলবী ছাএমদদিন (খঞ্জনপুর) ২। মির

বগুড়া

"LA SE SENTE

মৌলবী আজিজদদিন (আকেলপুর) ৩। মৌলবী মোহঃ এছহাক (হানাইল) ৪। খোন্দকার রজব আদি ৫। মৌলবী দিয়ানাত আলি ৬। মাওলানা মাওলা বখশ, বগুড়া মোস্তাফাবিয়। মাজাছা । মাওলানা মোহাদদ ইব্রাহিম মহব্বতপুরী, পাঁচবিবি ৮। মাওলানা আরশাদ আলী থান পরী মোস্তাফাবিয়া মাজাস। ৯। মৌঃ কাজেম উদ্দিন খোন্দকার মহাফেজ, ফৌজদারী অফিস ১০। মৌঃ হামেদ আলি থোন্দকার, সেরেস্তাদার আদালত ১১। মৌঃ ময়েনউদ্দিন আহমদ, পালশা, ১২। মৌঃ মোবারক আলি সাহেব, মালগ্রাম, ১৩। স্থুফি জয়নাল আবেদিন, বগুড়া আদালত ১৪। হাজি মোহামাদ হোসেন খান, চাঁদনী বাজার, ১৫। হাজি ইশারৎ আলি সাহেব, মহাকুড়ি ১৬। মে'রাজউদ্দীন পণ্ডিত ধনতলা, নশরতপুর, ১৭। হাজি ইশ্বফান আলি সেক্রেটারী মোস্তাফাবিয়া মাজাছা, ১৮। মৌঃ মাহতাব উন্দিন খান, মরতজাপুরী। ১৯। খোন্দকার আশরাফ আলি, স্কুল সাব ইনস্পেক্টর, ২০। খোন্দকার রজব আলি, ইন্দইল।

#### রাংপুর

়। মাওলানা মফিজদ্দিন (বাজিৎপুর) অলিয়ে-কামেল ও পীর সাহেবের শ্রেষ্ঠ খলিফা, তাঁহার অনেক মুরিদ আছে। ২। কারি আবছর রহিম (ফলগাছা) ৩। মৌলবি এলাহি বখল (মোজাহেদ) (বাজনাপাড়া) ৪। মৌলবি ছইদ্দিন (ঘোড়াবান্ধা) ৫। মাওলানা এমামদিন (গাইবান্ধা) ৬। মাওলানা আজিজ্বর রহমান (ধানঘরা) ৭। মাওলানা আবুল হোছেন (নিলফামারি) ৮। মৌলবি আব্ছল অহ্বাব কোরাএশী (উলিপুর) ৯। মৌলবি হাজি ফারাএজ্দিন (ধুমেরকুটী)

১০। কাজি মৌলবি নিজরদিন (গোকুও ভিক্তা) কামেল ১১। মৌঃ ইউছোফ আলি (দরিচর উলিপুর) কামেল থলিফা। ১২। মৌঃ মছিরদ্দিন আহমদ, (ইসলামপুর) ১৩। মুঃ শারেখ উল্ল। (মস্তফাপুর) ১৪। মাওলানা বজলুর রহমান (ভিন্তা)। ১৫। শাফাত আলি পণ্ডিত সাং বেলকা ১৬। মৌঃ আবুল হোছেন সাং বজর। ১৭। মুঃ হাকিম উদ্দিন, সাং বজরা, ১৮। মৌঃ কছিম উদ্দিন সাং ঘাগোয়া ১৯। মুঃ রজ্জব আলী মিঞাজি, বজরা ২০। মুঃ আবৃল হোছেন, সাং ষাংলাকুটী, ২১। মুঃ দরছ উদ্দিন (বারিয়াত পুর) ২২। মৌঃ মফিজ উদ্দিন আহমদ (এমাদপুর) ২৩। সুঃ আৰত্ল মাজেদ মিঞা (মিজ'পুর) ২৪। মুঃ আবহুছ ছাত্তার একবারপুর ২৫। মৌঃ আবহুর রহমান (ছোঠবউলের পাড়া) ২৬। মৌঃ আবহুল আজিজ মান্তার (মাঠেরহাট) ২৭। মুঃ আকবার আলি খন্দকার (রাজনগর) ২৮। মৌঃ আবহুল গফুর (চক্চকা) ২৯। মৌঃ আবহুর রহমান দাউদপুর ৩০। মৌঃ আবহুর রহমান টেঙ্গরজানী ৩১। মৌঃ আশমত উল্লা (বুড়িরাল) ৬২। মৌঃ ইয়াকুৰ আলি খোন্দকার (বাক্ছি) ৩০। মুঃ মহিউদ্দিন (চান্দামারী) ৩৪। মুঃমোহর ঊদ্দিন (চানদামারী) ৩৫। মুঃ ইছিম উদ্দিন চান্দামারী ৩৬। মুঃ কিছিম উদ্দিন চান্দামারী ৩৭। মেঃ আবহুল আই (কাশদহ) ৩৮৷ স্বৌঃ রকিউদ্দিন হায়দার (হারাগাছা) ৩৯। মৌঃ বেশারতউল্লা মির বল্লমঝাড় ৪০। মৌঃ মির আবছল মালান ( মন্তুয়ার ) ৪১। মৌঃ কছর উদ্দিন (মদনেরপাড়া) ৪২। মু: কিশমভউল্লা (খেলাহাটি) ৪৩। মুঃ কছিমউদ্দিন (হাজিপুর) ৪৪। মৃঃ মূর আহামদ **(**একবারপুর) ৪৫। মৃঃ গরিবুলা (বাজিতপুর), ৪৬। মৌঃ উদার আলী (চৌধুরাণী) ৪৭। মৃঃ উজির আলী (চৌধুরাণী) ৪৮।

মুঃ আবছর রহমান ( লাকুটি ) ৪৯ । মুঃ জালাল উদ্দিন (মির্জ্জাপুর) ৫০। মু: মাণিক উল্লা মিঞাজী (ইছলামপুর) ৫১। মৌ: জেশারত উল্লা ডাক্তার (সাঠেরহাট) ৫২। মৌঃ তোফাজ্জল হোসেম (কামাল খামার) ৫৩। মৌ: শাহাব উদ্দিন (কামাল খামার) ৫৪। মৃ: ছফিউদ্দিন (শিল্ঘাগাড়ী ধুবড়ী) ৫৫। মৌঃ ছফরউদ্দিন ( নকছুদ খাঁ ) ৫৬। খন্দকার আবুল হোসেন (ক্যার্মারী) ৫৭। মৃঃ এছাবউদ্দিন, ছদিয়া বাড়ী ৫৮। মৌ: তমিজউদ্দিন (চৌধুরাণী) ৫৯। মৃ: আবছল আজিফ চৌধুরাণী ৬ । মৌঃ শহিদর রহমান, শেথপাড়া ৬১। মৃঃ জামাল উদ্দিন পণ্ডিত চরবিরহিম, ৬২। কাজী মৌঃ শোতফোর রহমান সুন্দরগঞ্জ, ৬৩। মু: মহর উদ্দিন ব্যাপারী ভিন্তা ৬৪ ।মো: ইছমাইল হোসেন তর্ফ মহদী ৬৫। সূঃ হাছান মাবুদতরক মহদী, ৬৬। মৌঃ গোলাম হোসেন তরক মারু ৬৭। মৃঃ হাফেজ উদ্দিন বোজর্গশেরপুর ৬৮। মৃঃ আমির উদ্দিন, খোর্দশেরপুর। ৭৯। মৌঃ আবহুল বারী তিতুলিরা ফরিদপুর, ৭০। হাজি হারাণ উল্লাম্রাদপুর ৭১। যুঃ আকৰার আলী গাড়াল চকি ৭২। মূঃ এহছান উল্লানয়। পাড়া ৭৩। সুংন্চিস উদ্দিন, ন্রাপাড়া ৭৪। মৃং আবিছল মাজেদ, নয়াপাড়া ৭৫। মৃঃ ছমির উদদিন কবিরাজ, শেরপুর ৭৬। মু: ময়েনউদদিন নজরমামূদ ৭৭। মূ: বাচচা মিঞা এমাদপুর ৭৮। মোহাম্মদ কালু মিঞাজী বোজর্গ শেরপুর ৭৯। আ'বুল হোসেন সরকার, ফহিদপুর ৮০। মূ: আকবর আলী কৌকুড়ী ৮১। ইছাৰ উদদিন, ফরিদপুর ৮২। শাফাভউল্লা প্রধান ফরিদপুর ৮৩। মৃ: বছির উদদিন থোদি। ৮৪। মৃ: মৃঃ শামশের উদ্দিন খোদ্দা ৮৫। মৃঃ রফিকল হক ঘণোয়া

৮৬। মুং এনারেত উল্লা তহিসলদার এমানগঞ্জ, ৮৭। মূঃ মহির উদিন তামুলপুর, ৮৮। মৃ: রহিম উদিন বজরা ৮৯। মৃ: জেলাল উদ্দিন, বজরা ৯০। মোঃ এছাব উদ্দিন মণ্ডল পুটিমারি ৯১। নোঃ শরফউদ্দিন এমাদপুর ৯২। মৌঃ হাফেজ উদ্দিন বাইটকামারী ৯০। মৃঃ আছবর উল্লা পত্নিচড়া ৯৪। মুঃ বিদাশী মণ্ডল রছুলপুর, ৯৫। মুঃ সাহেব উল্লামগুল ৯৬। মূ; আমির পত্নিচড়া, উল্লা আকন্দ কোচারপাড়া ৯৭। মৃঃ মহব্বর আলি মিঞা শ্রীরামপুর ৯৮। মৌঃ আবহুদ ছামাদ ধুতিচোরা ৯৯। মূঃ আফাজ উদ্দিন নুনগোলা কোলার বাতা ১০০। মূঃ আবহল গফ্র, মুনগোলা কোলার বাতা, ১০১। হাজী রজ্ঞ্ব আলি, নারায়নপুর মৃঃ আবহুল ওহিদ টেন্দুরাজানী ১°৩। কিশাসত উল্লা সরকার কান্দিরহাট ১০৪। হাজি শহর উল্লা, নটাবাড়ী ১০৫। মু: কলিম উদ্দিন খলিফা কলগাছা ১০৬ মুঃ হাজের উদ্দিন ভাক্তার নটাবাড়ী ১০৭। মুঃ আমির উল্লামগুল, তেয়ানী ১০৮। মে শরিফ উদদিন, নটাবাড়ী ১০৯। মুঃ তছির উদদিন, নজর মামুদ, ১১ । মু: আবহুর রহমান হাজী, দেওডোবা ১১১। মির মফিজল হক, মন্দুরার ১১২। মুঃ খোশাল আহম্মদ, খাশেরভিটা ১১৩। মুঃ ফজলে রহমান পণ্ডিত, ভান্ধ্লপুর ১১৪। মৌঃ ফজলুর রহমান মিঞা, ধানঘর। ১১৫। মুঃ এনায়েত উল্লা, জিগাবাড়ী ১১৬। মুঃ আশমত উল্লা, কয়ারমারী ১১৭। হেকিম মৌঃ আবতুল গণি গাইবারা টাউন ১১৮। মু: ফজলে হক মণ্ডল, চক মামরজপুর ১১৯। মু: এরফান আলি, রাজনগর ১২০। মু: বছির উদদিন ্ মণ্ডল, হরিপুর ১২১। হানিফ উদ্দিন সরকার, হরিপুর ১২২। মুঃ ইউছফ উদ্দিন আহমদ, মুরারীপুর ১২৩। মু; খাদেম হোছেন মণ্ডল, হরিপুর ১২৪। মুঃ মোঃ আবত্ল কুদত্ত মণ্ডল, পাবনাপুর ু ১২৫। মুঃ বয়েন উদদিন আকল, ঘোড়াবারা।

১২৬। মৃঃ নজিরউদ্দি। আহনদ, ঘোড়াবাদ্ধা, ১২৭। মেঃ শেখ বছির উদ্দিন আহমদ গুপিনাথপুর, ১২৮। ডাজার বছির উদ্দিন আহম্দ, গুপিনাথপুর, ১২৯। মৌঃ জাকরিয়া ঝাড় বিছলা, ১৩০। মাওলানা ছমির উদ্দিন, ধর্মপুর। ১৬১। ছাজি হছরতুল্লাহ মরত্ম, নটাবাড়ী।

## মেদিনীপুর

১। মৌলবী এছহাক। ২। মাওলানা মুরোল হক (পিয়ার ডাঙ্গা) ৩। মাওলানা স্বাবত্ল বারি, (শামছস্বাবাদ) ৪। মাওলানা আবহুল মা'বুদ মর্ভ্স, কাশ্ফ শক্তি সম্প্র জবরদন্ত ওলি, হজরত পীর সাহেবের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন, (পিরার ডাঙ্গা) ৫। মাওলানা আবহুদ্ধাইরান মরত্ম, হজরত পীর সাহেবের জামাতা মস্ত কাবেল, (পিয়াইডাজা) ৬। মাওলামা বাহাউদ্দিন। ৭। মাওলানা মইনদ্দিন। ৮। মৌলনা ফজলে করিম। ৯। সৌলানা মোহওদ জাফর, (ভদরক)। ১০। भोलाना महिखेनिन । ১১। भोलाना কছিনদ্দিন।

#### কলিকাতা

১। মাওলানা আহমদ আলি হামিদ জালালী, ইনি উচ্চদরের আলেম, ফ্রফ্রা শরিকের সিনিয়র মাজাছার ভুতপুর্ব্ব স্তুপারিপ্টেডেন্ট। তাঁহার বহু মূরিদ আছে। ২। মৌলবি সৈমদ আবুল কাছেম। সোহমদ জালালদদিন এম, এ, স্বৰ্ণ মেডেল প্রাপ্ত। মৌলবি সৈয়দ মোহামুদ নছিঃ, দিন, বি, এ.। ৪। মৌলবী সৈয়দ হাফেজ মোহমুদ, বিশ্রদ্দিন। ৫। त्मोलिव रिमश्रम श्रीलाम मठठेडेमिनि । ७। शुरुक श्रीमम (বালিগঞ্) ৭। মাওলামা হাফেজ হবিবেরে রহনান। ৮।

## হজরত পীর ছাহেব কেবলার বিস্তারিত জীবনী ১৮১

#### হাওড়া

১। মৌলবি হাফেজ ভাওয়াকোল আলি ২। মৌলবি
আবহুর রহমান মরত্ম, (সিতাপুর) ৩। মৌলবি থলিলোর
বহুমান (সিতাপুর) ৪। মাওলানা মোহাম্মদ আলি (মিরেরচক)
৫। মাওলানা জামালদ্দিন ছিদ্দিকী (রাজখোলা) ৬। মৌঃ
একরামোল হক (ধশা) ৭। মাওলানা তুর মোহম্মদ (ধশা)
৮। মৌলবি মফিজদিন (রাজখোলা)

#### ময়ননসিংহ

১। মৌলবি আবহুর রহমান। ২। মৌলবি আবহুল গুয়াহেদ ৩। মৌলবি ইরার মোহমাদ, পীরগঞ্জ ৪। মৌঃ নজির হোদেন থোন্দকার, হাভিয়াবাড়ী ৫। মোসলেমবেগ শাশাদ্বিরাবাড়ী ৬। দাওলানা আবহুল হামিদ শাশারিরাবাড়ী।

#### **সিলহে**ট

১। মৌলৰি আলি মোহামদ ২। কথৰোল মোহাদেছিন মাওলাণা রেজওয়ানোল করিম, বি, এ। ৩। শাহ স্পাৰ্ত্লাহ মরত্ম, বিস্কৃট।

## পূর্ণিয়া

- ১। মৌলবি তমিজ্জিন। ২। সৌলবি মেহার্দিন। সোর্শেদাবাদ
- ১। সৌলবি আবহুল হাই, শিজগ্রাম। ২। হাজি এবরাহিম।

#### - বর্দ্ধমান

১। ফথবোল মোহাদেছিন মাওলানা গোলাস কিবরিয়া।
২। হাফেজ আজফার হোসেন, জানখোলা। ৩। ফথরোল
। মোহাদেছিন মাওলানা আবৃতাহের।

#### রাজশাহী

>। মাওলানা মকবুল হোছেন, আকেলপুরী ২। মৌঃ সৈয়দ ময়নুল হক, শীকারপুর নওগাঁ। ৩। দিওয়ান নছিরদিন মর্ভ্য শীকারপুর নওগাঁ। ৪। খোন্দকার খণিলুর রহমান, বাহাছরপুর। ৫। ডাঃ রইছ উদ্দিন বয়শা, নওগাঁ ৬। মৌলবি মনছুরোর রহমান, রাজশাহী টাউন ৭। মৌলবি হয়দার আলি প্রোফেছার, রাজশাহী টাউন। ৮। হাজি মুরোল হোদা, নাটোর।

#### বিভিন্নস্থান

১। মাওলানা আবহুল মজিদ, পেশাওয়ার। ২। হাজি
ছুফি মির মোহম্মদ, বাক্ত্যা গ্রা। ৩। মৌলবী শাহ আবহুল
ওরাজেদ, ছারভাঙ্গা। ৪। মাওলানা ব্যশানি, জবরদস্ত
আলেম, বদ্যশান। ৫। মৌলবি মোয়াজ্জ্ম হোছেন মকি।
৬। মাওলানা বদরোদ্দীন, মকা মেছফালা। ৭। মাওলানা
মোহম্মদ ওমার বোখারি, বোখারা শহর।

#### ঢাকা

১। মৌলবি বোরহানদিন, ধানকুভিয়া লোইজঙ্গ। ২। মৌলবি হোছেনদিন, গাওদিয়া। ৩। মৌলবি আবহুছভাতার, পীর সাহেবের খাস খাদেম, ঢাকা।

#### ২৪ প্রগণা

১। মাওলানা গোলাম ছারওরার মরহুম, শশীপুর। ২।
মৌলবি আবহুল জাকার মরহুম, শশীপুর। ৩। মৌলবি
ছানাউল্লাহ। ৪। মৌলবি হুর মোহম্মদ। ৫। মৌলবি
এজহারেলে হক, হাতিয়াড়া। ৬। মাওলানা ইয়াদ আলি,
ফুলবাড়ী। ৭। মাওলানা এবরাহিম, জয়নগর ইনি ২৪
পরগণার মুকুট মণি ছিলেন। ৮। মাওলানা খেলাফত হোছেন,

ৰাজিতপুর। ৯। মাওলানা আবছর রশিদ, দেবীপুর। ১০। মৌলবি সৈরদ আলি, বকুও।। ১১। হাজি মছিহউদিন আহমদ, বশিরহাট। ১২। হাজি খাতের আহমদ, হাসনাবাদ, বড় বোজর্গ ছিলেন। ১৩। মৌলবি রুহল কুদা ছ, সৈংদপুর। ১৪। মাংলানা ফরজুলাহ চিশভী, 🛬 গোবরা। ১৫। মৌলবি নুর মহমদ, এগারআনি। ১৬। ভাক্তার ছুফি গয়ছদ্দিন কোমরপুর। ১৭। ডাক্তার মৌলবি শহিত্লাহ, পিয়ারা, ইনি ২৪ পরগণার গৌরব। ১৮। হাজি স্থলতান আহমদ, মোয়াজ্মপুর। ১৯। মাওলানা বজ্লোর রহমান দরগাহপুর কলোনী মথুরাপুর। ২০। মুঃ আমানত আলি, তারাগুনিয়া ২)। মৌলবি ফজেল মোহাম্মদ জালালদিন, ত্ৰদিয়া। ২২। মৌলবি মোহত্মদ আজিজর রহমান, টোনা। ২৩। মৌঃ গোলাম রহমান, আঠার বেকি। ২৪। মৌলবি ভমিজদিন, আড়পাড়া २৫। तोलावि त्मारुयान मक्डून प्लालि, लक्षीशूद । २७। त्योः মোহস্মদ আফছার্দ্দিন, বেলগড়িয়া। ২৭। মৌঃ মোহাম্মদ আফছারদি, চৌমহানী। ২৮। মাওলানা মোহমুদ মহযুদ্ধ, মাৎলা। ২৯। মাওলানা মোহমাদ মুছা, বড়াবিজেশ্ব। ৩০। সাওলানা জমাত জালি, কুদলিয়া। ৩১। এই নগভা খাদেম মোহত্মদ রুহল আমিন, বশিরহাট পরিত্যাক্ত খলিফাগণের নামগুলি দ্বিভীয় সংস্করণে যোগ করা হইবে। · H

মালদহ

১। মাওলানা হেদায়াত উল্লাহ সাহেব।

# হজরত পীর সাহেবের অছিয়ত নামা

আচ্চালাৰ ভালায়কুম—

বাদ আমার অনুরোধ ও উপদেশ এই যে, আমার খলিফা ম্রিদান ও কুল ইমানদার মোছলমান ভাই দিগের নিকট নিয়লিথিত মনোভাব প্রকাশ করিলাম। সকলে যথাশক্তি আমল করিবেন। হায়াভ কাহারও কায়েম নহে।

كل نفس ذائقة الموت \*

"কুলো নাফছেন জাল্লেকাতুল **মাউত।**"

বর্ত্তমান সময়ে ঈমান বাচাইয়া রাখা খুব সন্ধাটাপন হইয়া

উঠিতেছে। আশরাফোল মখলুকাত খাভেমুরাবিয়ীন হজরত মোহমাদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহো আলায়হেও ছাল্লাম শেষ নৰী ও তাঁহার পর আর নবী হইবে না। ইহার উপর ঈমান কায়েম রাধিবেন।

> কলেমা তৈয়েবা :— ४ । ১৯ الله الله محدد رسول الله ●

''লাএলাহা-ইল্লালাহো মোহামাহুর রাছুলুলাহ। অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কেহই মাবুদ নাই, হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা আলার রছুল।

कल्मा भारापि --निकार कार्य । प्रि । प्र । प्र

"আশ্হাদো আলা এলাহা ইলালাহো ওয়াহদাত লাশারিকালাত ওয়া-আশহাদো আলা মোহাম্মাদান আবহুত অ-রাচুলুহ।"

অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ ব্যতীত কেইই মাৰ্দ নাই, তিনি অদ্বিতীয় অংশী বিহীন, আর আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, হজবছ সোহম্মদ সোক্তাফা আল্লাহর বাদদা ও রাছল।''

ইহার উপর ইমান কায়েম রাখিবেন। ইহার বিপরীত কোন কিছুর উপর বিশ্বাস স্থাপন কবিবেন না। যদি কেহ উক্ত কলেমা সমূহ পরিবর্তন করে, সে বেঈমান ও কাফের হইয়া যাইবে।

- (২) জীবিত কি মৃত পীরের ছুরাত হাজের নাজের জানিয়া ধেয়ান করা হারাম, যাহারা করে ভাহারা বে-ঈমান।
- (৩) পূত্র কল্যাদিগকে দীনি এশেম শিক্ষা দিবেন, তৎ সঙ্গে সঙ্গে ছনিয়ার যাবতীয় বৈধ হুতুর হেকমত (শিল্প)ও ভাষা,

ইংরাজী, বাঙ্গালা ইত্যাদি শিক্ষা দিবেন ও যাহাতে সর্বসাধারণে শিক্ষিত হইতে পারে তজ্ঞ ইছলামিক কলেজ, এছলান্যি মাদ্রাছা, জুনিয়ার ছিনিয়ার মাদ্রাছা মক্তব ইত্যাদি ও মধ্যে মধ্যে ছুই একটি হাদিছ তফছিরের দাওরা খুলিয়া হ'দিছ তফছির পড়ার স্ত্রন্দোবস্ত করিয়া দিবেন এবং পাক কোর্যান শরিফ তাজ্ঞবিদ অনুযায়ী পড়িতে পারে তহ'র সুব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

- ৪। স্ত্রী, ক্থা, মা, ভগ্নিদিগকে পর্দায় রাখিবেন। ক্থা দিশকে শিক্ষাদান কালেও পর্দায় রাখিয়া, স্ত্রীশিক্ষ হিত্রী বা মহরম ব্যক্তি দারা শিক্ষা দিবেন। যাহারা স্ত্রী, ক্থা, মাও ভগ্নীকে বেপর্দায় রাখিবে, ভাহারা দাইয়ুছ হইয়া জাহারামে যাইবে। পর্দা করা করছে-আয়েন। ইহার প্রতি যাহারা ঘুণা ক্রিবে, ভাহারা বে-ঈমান। উহাদের মতের উপর ধিকার দিবে।
- (৫) আমার মতে যাবতীয় চাকুরীর উপযুক্ত বিভাশিক।
  করায় বাধানাই। যে চাকুরী শরি ত অনুযায়ী জায়েজ, তাংগ
  করিবে, কিন্ত হালাল উপার্জন ও ছুগ্লত মোতাবেক পোষার্ক
  ইত্যাদি ও রোজ। নামাজ ইমান ঠিক বাহিয়া করিবে।
  - (৬) সুদ খাওয়া হারাম, কম হউক কি বেশী ইউক, বিশেষ ওজর বাতীত স্থান দেওয়াও হারাম। স্থান দেওয়াও স্থান খাওয়া একই প্রকার গোনাহ। স্থানের টাকা আনিয়া কারবারও করিতে নাই। স্থানের দাংয়াত খাহয়া, তাহার দান খয়রাত গ্রহণ করা হারাম। যে স্থানের মাল খাইবে, তাহার কলব (অন্তর) অন্তরার হইয়া যাইবে। সে জেকরের আস্বাদ পাইবে না।

স্তৃদখোর তথবা করিলেও তাহার বাড়ীতে বংসর কাল মধ্যে খাইতে নাই। যদি কোন স্তৃদখোর তওবা করিয়া স্তুদের (সমস্ত ) মাল ফেরংদেয়, তবে তাহার বাড়ীতে তংগুণাং খাইতে পারে। আর তওবা করিয়া স্তৃদ ফেরং না দিলে, তাহাকে বংসর কাল:

4 1.55 9 5

11

পর্যান্ত দেখিতে হইবে, সে স্থাদ হইতে পরহেজ করে কি না।

যদি হুদ হার না খায় ও তাহার মাল অর্দ্ধেকের বেশী হালাল ' থাকে, এক্ষেত্রে হদি দৃঢ় বিখাস হয় যে, হালাল মাল দারা খাওয়াইবে, তবে তাহার দাওয়াত খাওয়া জায়েজ হইবে।

ञ्चनर्याद्वत (श्रीत यान जाना शनान मान थावित्नर তওবা করিয়া এস্তেকামত না করা পর্যান্ত ভাহার বাটিতে দাওয়াত খাওয়া জায়েজ নহে, যে হেতু সেও ফাছেকে মো'লেন (প্রক:শু ফাছেক)। স্থদখোরকে তওবা করান মাত্রই তাহার বাড়ীতে খাইলে ও খয়রাত লইলে, হেদায়েত হওয়া দুরের কথা বরং স্তুদখোর আরও শক্ত স্তুদখোর হইবে। অতএব যদি কেহ সুদ খায়, কিন্দা সুদ্থোরের দাওয়াত খায় ও খগুরাত লয় সে যেন আমার মুরিদ বা খলিফা বলিয়া পরিচয় না দেয় তাহার িকট কেহ মুরিদ হইবেন না।

(৭) মেয়ের সাচকের (পণের) টাকা খাইবে না। যে ব্যক্তি খাইবে ও তদ্ধরা জেয়াফত করিবে, তাহা হারাম। এই জেয়াফত যাহারা খাইবে, ভাহাদের হ'রাম খাওয়ার গোনাহ হুটবে।

আমার খলিকাদের মধ্যে যদি কেহ স্থদখোরের বাড়ী কিম্বা মেয়ের পণের (সাচকের) টাকা দারা জেয়াফত কারী ও তাইণ কারীর বাড়ীতে খাইবে, ভাহার নিকট কেহ মুরিদ হইবে না। এইরপে ব্যক্তি আমার খলিফ। হটক, অগ্রবা তত্ত অন্ত পীরের খলিফা হউক, তাহাদের নিকট মুহিদ হইবে না।

(৮) ভাই ভগ্নী ও অংশীদারগণের অংশ ফারায়েজ অনুযায়ী ভাগ করিয়া দিবে। যদি তাহাদিগকে দেওয়া অসন্তব হয়, তবে উহার মূল্য দিয়া হউক, বা যে কোন প্রকারে হউক সন্তুষ্ট করিয়া দাবী ছাড়াইয়া লইবে। নচেৎ খোদার

নিকট দায়ী থাকিবে. টাকার হউক, কথার হউক, দাবী দারের নিকটে মাফ লইবে। ২দি দাবীদার সূত্যু প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তবে টাকা প্রসা ভাহার ওয়ারিশগণকে দিবে।

কথা ইত্যাদির মাফের জন্ত নামাত পড়িরা সেই মৃতের রুহের উপর ছওয়াব রেছানি করিবে। আর খোদার নিকট ক্ষমা চাহিৰে। প্রথম বিবাহ ও দিতীয় বিবাহের পুত্র কন্তা দের অংশের অধ্যে ফারায়েজ অপেক্ষা কম ৃষ্ণৌ করিয়া দিলে খোদার নিকট দামী থাকিবে।

- (৯) সামি ষে কাদরীয়া, চিশ্ভিয়া, নক্শ বন্দীয়া ও মোজাদেদিয়া তরিকা সম্বন্ধে ছবক ও তা'লিম দিয়া থাকি ও দিয়াছি, সেই মোতাবেক সকলে কায়েম থাকিবেন। উহা হজরত পীরাণ পীর শাহ আবহুল কাদের জিলানী ছাহেবের ও মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ মোহাদেছ দেহলবী (রঃ)য় কেতাব অনুযারী করিয়াছি। এতদ্বতীত মাওলানা শাহ কায়ামত আলি মরহুম মগফুর ছাহেবের মা'রেফাতের কেতাবগুলি সকলে সর্বাদা দেখিতে থাকিবেন, তিনি আমার দাদা পীর হজরত মাওলানা শাহ মুর মহক্ষদ মরহুম সগফুর ছাহেবের পীর ভাই ছিলেন, অতএব আম্বা এক তরিকা ভুক্ত।
- (১°) আমার খলিফা ও মুরিদের মধ্যে যদি কেহ কোর গান হাদিছ ও ফেকহ সমূহের বিপরীত অর্থাৎ শরিমভের বিপরীত কোন মত প্রকাশ করে, তবে তাহা কেহ মানিবেন না। যদি কেহ আমার থলিফা ও মুর্কিদ দাবি করিয়া আমার অছিয়তের বিপরীত চলে, তবে কেহ তাহাকে আমার মুরিদ বা খলিফা মনে করিবেন নাও তাহার নিকট মুরিদ হইবে না।
- (১১) হিন্দুর পুজা প।র্বনে, মেলা তিহারে ও গান বাজনার স্থানে সাহায্য করিবেন না ও উহাতে যাইবেন না।

পূজায় পাঠা, কলা, ইক্ল্, তুধ ইত্যাদি বিক্রেয় করিবেন না। ভেট দিবেন না, দিলে গোনাহ কবিরা হইবে।

- (১২) কেহ প্রকাশ্য কাছেকের দাওয়াত কবুল করিবেন না এবং তাহাকে দাওয়াত করিয়া খাওয়াইবেন না; যথা— বেনামাজি, কেননা প্রত্যহ বেতরের নামাজে পড়া হয়, "নাতরোকো মাই ইয়াফজোরোকা" অর্থাৎ আমরা ফাছেক ফাজেরের সহিত চলিবে না।
- (২০) কেহ দাড়ী মুগুন করিবেন না, এক মুষ্ঠীর কম হয় এমত খাট করিবেন না, শম্বা মোচ রাখিবেন না। ফ্রাফা কাট, টেরী বা ঢাকাইয়া ছাট ছাটবেন না। কাছা দিয়া কাপড় পরিবেন না। কোট, পেন্ট, আকটাই ইত্যাদি বিজ্ঞাতীয় পোষাক ব্যবহার করিবেন না। ছয়ত মোভাবেক পোষাক লইবেন ও থালি মাথায় চলিবেন না। টুপি পাগড়ী লুঙ্গী পায়জামা ও লম্বা কোরতা ব্যবহার করিবেন। আচকান চোগা ইত্যাদি মোবাহ পোষাক ব্যবহার করাও জায়েজ।

বড়ই পরিতাপের বিষয় নাছারা হিন্দু ও অক্যান্ত গায়ের কণ্ডম ভাহাদের জাতীয় পোষাক পরিচ্ছদ ভাগা করে না। আর আমাদের কণ্ডমের কতক লোক বর্তমানে যাত্রার সং সাজিতে লজ্জা বোধ করে না। কথন দাড়ি মুগুন করে, হাাট পরে, খালী মাথার কাছা দিয়া রাস্তায় বেড়ার, কথন টুপি মাথার দিয়া লুলি পরিয়া থাকে। আমি দোয়া করি, আলাহ ভামার মুছলমান ভাইদের জমান কায়েম রাখেন ও শরিহতের খেলাফ পোষাক ইইতে রক্ষা করেন।

(১৪) তাস, পসা ফুটবল, ব্যাটবল ইত্যাদি ঘোড়দৌড় মহিষ ও গরুর লড়াই বা কোন প্রাণীর লড়াই থেলার নিয়তে দিবেন না ও করিবেনা। যদি কোথাও এরপ লড়াই হয় তথার যাইবে না, উহা হারাম।

স্বাত্ম রক্ষার জন্ম ঘোড়াদৌড়, লাঠি খেলা শিক্ষা, তলোয়ার ভাজা তীরান্দাজী শিক্ষা মাসের মধ্যে ২/০ দিন তালিমের জন্ম করা জায়েজ হইবে, কিন্তু চাটুর নীচে পর্যান্ত পায়জামা পরিবে, নামাজের ওয়াজে নামাজ পড়িবে, ঐ শিক্ষা কালে বাজী ও বাজনা না রাখিয়া শিক্ষা করা জায়েজ আছে, কিন্তু ঈদ বকরা-ঈদ, সবে-বরাত, মহরম ইত্যাদিতে না করে। করিলে এবাদতের ক্ষতি হইবে।

× 🐔

- (১৫) বিবাহে বারুদ পোড়ান, লাঠি খেলা, কলেরগাণ, শুর দিয়া পুপি পড়া ইত্যাদি কার্য্যকরিবে না। ফজুল ভাব অর্থ ব্যয় করিবি না, ইহা হারাম।
- (১৬) যথা শক্তি ব্যবসা বাণিজ্য কৃবি-শিল্প কার্য্য ইত্যাদি অবলম্বন করিয়া হালাল উপার্জ্জন করিবে। খয়রাত প্রহণ করার উপর নির্ভর করিবে না। শক্তি থাকা সত্ত্বেও অত্যের নিকট খয়রাত চাহিয়া লওয়া হারাম। আলেমের এলম শীরের পীরহু যেন খয়য়াত পাওয়া উদ্দেশ্যে না হয়। আলেম ও পীরগণ আল্লাহর ওয়াস্তে ওয়াজ্ম নছিহত করিবেন। কাহার নিকট ইশারা বা ইপ্লিত হারা অথবা অন্তের সাহার্য্যে খয়রাত আদায় করিবেন না, উহাও হারাম। যদি কেহ ইচ্ছা করিয়া দেন, ডবে তাহা লওয়া জায়েজ আছে।
- ১৭। সালেম ছাতেবদের নিকট মামার বিনীত সারজ এই যে, আপনাদের মধ্যে যদি কোন মছলা লইয়া এখতেলাফ বা মতভেদ হয়, তবে একেত্রে বিসিয়া কেতাব সমূহ লইয়া মতভেদ মীমাংসা করিয়া সর্ববিসাধারণের নিকট ছহিহ মত প্রকাশ করিবেন। যাবৎ পর্যান্ত এরপ আলেম ছাতেবদের একতা না

হইবে, তাবং পর্যন্ত আলেম সমাজে দলাদলি থাকিলে, জচিবে সমাধ বিনষ্ট হইবার আশভা আছে।

যদি কোন আলেমের মত কোনরপ কেতাবের ংলাক বিজ্ঞাপনে বা বাজে লোকের মুখে দেখিতে ও গুনিতে পান, তবে যতক্ষণ নিজে তাহার লিখিত মত বলিয়া কিয়া ভাহার মৌথিক কথা বলিয়া নিশ্চিতরপে জানিতে না পারেন, ততক্ষণ পর্যান্ত তাহার উপর কোন প্রকার এস্তেহার ও ফংওয়া প্রকাশ করিবেন না। জনেক স্থানে অনেকে বাজে লোকের কথায় বিশাস করিয়া ভাল লোকের উপর কংওয়া ও এস্তেহার প্রকাশ করিয়া বহু সংখ্যক ঈমানদার মুছ্শমানদিগের ঈমান বিনষ্ট করিয়া মহা গোনাহগার হইয়াছে ও হইতেছে। আলেম ও শীর ছাহেবগণ সাবধান থাকিবেন, শয়তান জীবিত আছে। সে শীরে পীরে ও আলেমে আলেমে বিবাদ ও দলাদদি শাপাইয়া ইছলামকে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করে। আলাহ পানা দেন।

১৯। কেছ গান বাজনা করিবেন না ও গুনিবেন না, আলাহ ও রাছুলের তা'রিফ কবিতা গছলে পড়িতে পারে, কিন্তু এলমে-অরুজির ওজনে পড়িবে, এলমে-মুছিকির ওজনে অর্থাৎ রাগ রাগিনী সহকারে পড়া হারাম। এলমে-অরুজির সহিত পড়িতে হইলেও ৫টি শর্ত্ত পালন করিতে হইবে—যথা

श्वी (लाक मजलिएम ना थारक ।

২০। বর্ত্তমানে যে বাজে লোক মছনবী শরীফ এলমে
মুছিকীর ওজনে অর্থাৎ রাগ-রাগিনী সহকারে পড়িয়া থাকে।
ইহা জায়েজ নাই, তথায় যাইবে না। যদি কেহ তথায় গিয়া
থাকে, তবে তথা হইতে উঠিয়া যাইবে। মছনবী শরীফ
এলমে-অরুজীর সহিত অর্থাৎ বিনা রাগ-রাগিণী মিষ্ট স্বরে
পড়িতে বাধা নাই।

২১। মাথায় এরপ লগা চুল কাথিবে না যে ভাহার মেয়ে লোকের ন্থায় হয়। বাবরী ছুলতমোতাবেক রাখিতে পারে বাজে নাদান ফকিরেরা লম্বা চুল রাখে, উহা হারাম।

বাবরী রাখিতে হইলে, স্বন্ধ পর্যান্ত চুল কাটিয়া খাট রাখিবে, মহাড়ার নীচে না পড়ে। মহাড়ার নীচে চুল লম্বা হইলে স্ত্রীলোকের স্থায় হয়। উহা হারাম। উহার প্রতি খোদাভায়ালার লা'নত পতিও হইবে।

২২। ছওয়াব রেছানি করিয়া কেই ছওয়াল করিয়া কিছু
লাইবে না, উহা হারাম ( যদি কেই আলাহর ওয়াস্তে মুভের
থতম পড়ে, আর পড়ানে ওয়ালা লিলাই কিছু দেয়, এফেত্রে
লাওয়া দেওয়া জায়েজ আছে। বর্তমান জামানায় কোরআন
শ্রিফ ও হাদিছ শরিফ শিকা দিয়া ও আজান দিয়া ও এমান্তি
করিয়া, খতম তারাষী পড়িয়া ঝাড়ফুক দিয়া মজৢরি লওয়া
জায়েজ আছে।

২০। ওয়াজ নছিহত আলাহর ওয়াস্তে করিবে। কিছু
লিলাহ দিলে, লওয়া জায়েজ আছে। বাজে স্থানের লোকেরা
ভালমন্দ সুদ্খার ঘুষ্খার ইত্যাদির চাঁদা জ্মা করিয়া ওয়াজ
কারিদিগকে দেয়, উহা নাজায়েজ। হালাল মাল দিয়া দিলে
লইতে কোন দোষ নাই।

২৪। যে যে স্থানে পাকেন, জামায়েতে নামাজ পড়িবেন জুমা ও ঈদ পড়িবেন। মকা শরীফ ও মদিনা শরিফে ব্যতীত সকল স্থানে আথেরে জোহরের নামাজ পড়িবেন। যে ব্যক্তি সেচ্ছায় তিন জুমা তরফ করিবে, সে ব্যক্তি মালাউন।

(২৫) অনেক স্থানে দেখা যায়, পীরের ছেলে কিছু জান্তুক, বা নাজানুক পীর সাজিয়া বসে ও মুরিদ করিতে থাকে অত্য কোন ভাল পীরের নিকট সাধারণকে যাইতে নিষেধ

- Mir Sir gy

করে। আমার ভয় হয় আমাৎ মৃত্যুর পর আমার পুত্রদের মধ্যে এরপ হইয়া পড়ে নাকি। অতএব আমার পুত্রদের মধ্যে যাহারা শরিয়ত মোতাবেক আমল কবিবে ও চলিবে এবং তা'লিম ও শিক্ষা দিবে, তাহাদের অনুসরণ করিবেন।

(২৬) আমার বাড়ীতে বংসরের ২০/২২/২০শে কাল্কন ভারিব নির্দারণ করিয়া একটি ওরাজের মজলিশ করি। ঐ তারিথে আমার পার কিমা দাদা পীরের মৃত্যু হয় নাই। আমি জানি, আল্লাহ বলিয়াছেন,—

يايها الذين أمذوا قوا انفسكم و اهليكم نارا

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদিগকৈ ও নিজেদের পরিজনকৈ অগ্নি হইতে রক্ষাকর।" এই আয়তের মর্মা অবলম্বনে, আমার বাড়ীতে দেশী বিদেশী সকলকে আম দাওয়াত দিয়া বহু মালেম ওলামা, হাফেজ, কারী কর্তৃক ওয়াজ নছিইত করাইয়া ও নিজে করিয়া শরিয়তের হুকুম আহকাম জানাইয়া দেই। যদি কোন দেশে কোন মছলা লইয়া ষতভেদ থাকে, তবে এই মহফেলে থাকিয়া তাহার মীমাংসা করিয়া লন।

এই মহফিলে প্রায় প্রত্যাহ ২৫/৩° হাজার লোক হাজের থাকে। ঐ তিন দিনের এক দিন ৬০/৭০ খতম কোরআন শরিফ, ছুরা এখলাছ ও ফাতেহা, কলেমা ইত্যাদি পড়ান হয়। এই সমস্তের ছওয়াব হজরত দনবি (ছা:)এর ও যাবতীয় অলি আউলিয়া, গওছ, কুতুব ও যাবতীয় মোছলমানের ক্রহের উপর ছওয়াব রেছানি করা হয়। এই জন্ম মহফেলের এক নাম ইছালে ছওয়াব। যদি কেহ এই মহফেলকে (প্রচলিত) ওরোছ বা অন্য কিছু বলে, তবে তাহা কেহ গুনিবেন না। এই মহফেল যাহাতে আলাহ কায়েম রাখেন, তাহার চেষ্টা আমার পুত্রগণ, খলিফাগণ

J.

ও মরিদগণ করিবেন। খলিফাগণের মধ্যে যদি কাহার বাড়িতে এইরূপ মহাফেল করিতে কাহারও শক্তি হয়, তবে তিনি তাহা করিবেন। সাবধান। কেহ খেন অর্থের লোভে বা অন্ত কোনরূপ মান মর্যাদার জন্ত না করেন। বিশুদ্ধ হেদাএতের নিয়তে করিলে বহু নেকী পাইবেন। আরও সাবধান থাকিবেন বে, যেন এই মহাফেলে কোন প্রকার বেদরাত ও হারাম কার্যা বা নামার্জের আমায়াত তরক না হয়। বাজে তামাসা ইত্যাদি না হয় । বিদি কেহ উহা করে, তবে আমি তাহার প্রতি দাবী রাখিব।

(২৭) বাজে পীরের দরবারে অমাবশ্যা পূর্নিমা বা পীরের মৃত্যুর তারিখ নির্দ্ধিষ্ট করিয়া 'ওরছ' ইত্যাদি হইরা থাকে। এমন কি জামায়াতে নামাজ পড়া হয় না, তথায় মেয়ে লোক যার, তাহারা হালকা করে ও বেপদা চলে, উহা হারাম।

এরপ মজদিশে কেহ বাইবেন না, যেরূপ স্থারেশ্বর, মাইজ-ভাণ্ডার ইত্যাদি স্থানে আছে। এ ভাবের 'ওরছ' করা বেদয়াত ও হারাষ।

এমন জলি জেৰর করিবে না ষাহাতে নিজিত ব্যক্তির নিজা ভঙ্গ হয়, কোরআন শরিফ ও নামাজ পড়ায় বিল্ল ঘটে।

- (২৯) 'জোয়াল্লন' ও 'দোয়াল্লন' সম্বন্ধে যে স্থানে স্থানে মতভেদ আছে, তৎসম্বন্ধে আমার মত এই যে, মকা শরিফ ও মদিনা শরিফের মোহাকেক আলেমগণ যেরপে দোয়াল্লিন পড়ে, আমিও তত্রপ পড়ি, দাল, জাল দারা পড়িলে, নামাজে ফড়ুর্নি আসিবে, কিন্তু যে ব্যক্তির চেষ্টা করা সত্ত্বে মধ্রেজ আদাম না হয়, ভাহার জন্ম মাফ।
- (৩০) কেহ জমি কট রাখিবেন না, জায়স্ত্রদীই ত্যাদি দারা কেহ স্থদ খাইবে না ও জুলুম করিবে না।
  - (৩১) নিজের হাতে নাড়ি কাটা শরিয়তে কোন বাধা

নাই। ইহা হজরত আদম (আঃ) এর ছুরত হইতেছে। এই নাড়ি কাটাকে তুচ্চ তাচ্ছিল্য করিলে, হযরত আদম (আঃ)কে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা হয়। ইহাতে ইমান যাওয়ার আশহা আছে।

- (৩২) কেই আপনাকে মারফতি ফকির মনে করিয়া গরুর গোস্ত, মংস্ত ও কোন হালাল প্রাণী জবেই করা ও খাওয়া নিষেধ করে। ইহা কোরজান শরিক ও হাদিছ শরিফের খেলাক। যাহারা হালাল প্রাণী জবাহ করিতে ও খাইতে ঘৃণা করে, ভাহারা কোরআন শরিফের বিপরীত কার্য্য কারী; কাজেই ভাহারা বে-ঈমান।
- (৩৩) হানাফী, মালিকি, হাম্বলী । শাফিয়ী এই চারি মজহাবের কোন মজহাব এহানাত কহিবেন না। স্থানি হানাকি, আমার মুরিদগণও হানাফী।

শিয়া, রাফেজি, খারিজি ইত্যাদিদের আকিদা বাতীল ও হারাম।

চার মজহাব নহে, চারের সজহাব, চারের সজহাবই হাদিছ কোরআন ও ফেকাহ শরিফ ইইতেছে।

ফেকাহ শরিফ, কোরআন শরিফ ও হাদিছ শরিফের জমুবাদ (তর্জনা) মাত্র। যাহা কোরআন শরিফ ও হাদিছ শরিফে স্পৃষ্টি ভাবে নাই, তাহারই খোলাছা (মূলমর্ম্ম) ফেকহ ইইভেছে অতএব এই চারের মজহাবকে যে এহনাত (অবজ্ঞা) করিবে, সেকাফের ইইবে, কেননা ইহাতে কোরআন শরিফ ও হাদিছ শরিফকে অবজ্ঞা করা হয়।

ķ

নবি সাহেবের জামানা হইতে আজ প্রান্ত স্কলেই আহলে হাদিছ ওয়াল কোরআন হইতেছে। যে আহলে হাদিছ ওয়াল কোরআন হইবে, তাহার আমল চারের কোন এক মজহাবের সহিত মিলিবে। (৩৪) মিলাদ শরিফে কেয়াম করা মোন্তাইছান। যদি কেই মৌলুদ শরিফ পাঠ কালে, কেরাম করে, তবে কেই তাহাকে জবরদন্তি করিয়া বসাইবেন না। বদি কেই বসিয়া তওল্লদ শরিক পড়ে, তবে ভাহাকেও কেই জোর করিয়া উঠাইবেন না। সামান্ত মোন্তাইছান বিষয় লইরা কেই দলাদলি করিয়া বিভক্ত ইইবেন না। কেয়াম করা আমি ভালই মনে করি। কেরামের সময় কেইবা বসিয়া থাকে, কেই বা দাঁড়ায়, ইহা ভাল নহে। তংপ্রভি খেরাল রাখিবেন, কিন্তু কেয়াম মোন্তাইছান ছুন্নতে উপ্রত।

ছুন্নত তিন প্রকার (১) ছুন্নতে উদ্মত, (২) ছূন্নতে ছাহাবা, (৩) ছুন্নতে নাবাবী।

- (৩৫) এলমে-গায়েব আলাহতায়ালা হজরত নবি (ছাঃ)
  কৈ যতনূর জানাইয়া দিয়াছেন, ততদূর জানেন। গায়েবের
  মালিক আলাহতায়ালা, এইরূপ আকিদা রাখিবেন। হজরত
  (ছাঃ) যে গায়েব জানেন, সেই গায়েবকে এলমে-হছুলি বলে।
- (৩৬) দাড়ি রাখা, লম্বা কোরতা পরা ইত্যাদি ছুন্নত লেবাছকে যাহারা অবজ্ঞা করিবে, তাহারা বেঈমান হইবে। যেহেতু হজরত (ছাঃ) এর ছুন্নতকে গৈবজ্ঞা করায় হজরত (ছাঃ)কে অবজ্ঞা করা হয়। হজরত (ছাঃ)কে যে অবজ্ঞা করে, সে কাফের হইবে।
- (৩৭) কামেল পীরের নিকট মুরিদ হুইলে, পীর যদি
  মরিয়া যায়, বেশরা হয় বা দূর দেশবাসী হয়, আর তাঁহার
  নিকট যাইতে অক্ষম হয়, তবে কামেল পীর দেখিয়া মুরিদ
  হইয়া তা'লিম পাইতে পারিবে; কিল্ল ভাল পীর থাকা সত্ত্বেও
  পীরকে অগ্রাহ্য ও অবজ্ঞা করিয়া অন্যপীর ধরিলে, ঈমান
  যাইবার আশিয়া মাছে।

## হজরত পীর ছাহেব কেবলার বিস্তারিত জীবনী ১৯৯

সাধারণ ভাইদিগকে আদেশ করি। 'জাল্লালা' ১০ ১১ মুর্গ না বাঁধিয়া খাওয়া মকরুহ তহরিমি।

- (৪৭) হজৰত (ছাঃ) শেষ নবি, তাঁহার পরে কোন নবী হইবে না। যদি কেহ কোন সময় প্রগম্বরী দাবী করে, তবে সে মিধ্যাবাদী।
- (৪৮) বর্ত্তমানে একদল ফকির বাহির হইয়াছে, তাহারা বগদাদী ছেজদা করে, তাহারা উত্তর দিকে ছেজদা করিয়া পীর ছাহেব বলিয়া থাকে, উহা হারাম। উহা জায়েজ জানিলে, বেদীন হইতে হয়।
- (৪৯) পীর খানদানই যে কেবল পীর হইবে, এমত কথা কোন কেতাবে নাই। যিনি শরিয়ত ও মা'রেফাত ইত্যাদিতে কামেল হইবেন, তিনিই পীর হইতে পারিবেন, যে বংশেরই হউন না কেন।
- (৫০) আমার মুরিদ মো'তাকেদগণ, আমার আদিষ্ট দরুদ
  ও অজিফা-সমূহ ও মোরাকাবা ইত্যাদি যথারীতি করিবেন।
  মিথ্যা কথা বলিবেন না মিথ্যা সাক্ষ্য দিবেন না। পর্দা পুশিদা
  মতে চলিবেন, স্থানপুর খাইবেন না ও হারাম মাল খাইবেন
  না, হারাম কার্যা—যেমন গান বাজনা করিবেন না ও উহা গুলিবেন
  না। ঐ সকল হইতে পরহেল না করিলে, 'কলব' বন্ধ হইয়া
  যাইবে। মারেফাতের কোন সাদ পাইবেন না। শরিয়তের
  খেলাফ বলিয়া দাবি করিলে, খোদার নিকট দায়ী থাকিবেন।
  আমি ঐরপ মুরিদ ও খলিফা চাহি না, ভাহাদের নিকট কেহ
  মুরিদ হইবেন না।
- (৫১) কেহ শেরক গোনাহ করিবেন না। যেমন হিন্দুর পূজার ভেট দেওয়া, পাঠা, কলা, ছুধ ইভ্যাদি বিক্রয় করা; দিকশুল ত্রাহম্পর্য, শনি, রবিবার মানিতে নাই। কাহার

The state of the s



মাল হারাইয়া গেলে, গণক বাড়ী গণাইতে যাইবে না। ধান চাউলকে মালকী বলিবে না। দোয়া করি, আল্লাহভায়ালা মোছলমান ভাই ভগ্লিদিগের ঈমান কায়েম রাখেন।

(৫২) বাজারের ভেজাল ঘৃত, দাধি, মিষ্টার, সাদা চিনি হইতে পরহেদ্ধ করিবেন। আমি ঐসকলের মর্ম্ম যতদূর অবগত হইরাছি, তাহাতে আমার উচিৎ হয় যে, সর্বসাধারণের পরহেজগারি অবলগন করার জন্ম ঐ সকল ব্যবহার করিতে নিবেধ করি।

অমুছলমানদের তৈয়ারী মিপ্তার ইত্যাদি না খাওয়া ভাল, কেননা তাহারা যাহা হালাল জানে, তাহা আমাদের জন্ম হারাম যেমন গোবর, চোনা ইত্যাদি।

- (৫০) কেই জানাতা ইইতে মেয়ে আটক রাখিবে না।
  জানাতার সহিত কোন বিষয় বিবাদ ইইলে, মেয়ে আটক করা , কু
  হারান। কেই কন্সা ও ভগ্নি ইত্যাদি আটক করিবেন না।
  যদি কোন বিবাদ উপস্থিত হয়, তবে তাহা মীমাংসা করিয়া
  শীত্র মেয়ে পাঠাইয়া দিবেন।
- (৫৪) নিজ স্ত্রীকে কেহ বাপের বাড়ী বা অন্তরে ফেলিয়া রাথিয়া কন্ত দিবেন না। তাহাদিগকে পর্দাতে রাথিয়া তাহাদের ২ক যথারীতি আদায় করিবে, নচেৎ গোনাহগার হইবে।
- (৫৫) কেহ হুকা বিভি সিগারেট ব্যবহার করিবেন না। উহা মক্রহ তুহরিমি। মদ, গাজা, ভাঙ্গ ও নেশার দ্রব্য সকল হারাম।
- (৫৬) গোরস্থানের হেফাজত করিবেন, গোরের উপর দিয়া পথ দিবেন না। গোরস্থানের নিকট পায়খানা প্রস্রাবের স্থান করিবেন না, করিলে গোনাহগার হইবেন ও বদ্ধোয়া প্রাপ্ত হইবেন, মথাসাধ্য গোরের হেফাজত করিবেন।

খাতেরদারী করিবেন, তাহাতে সামার কোন নিষেধ নাই।
যদি কোন আলেম বা ওয়ায়েজ. ওয়ায়েজের মধে) আল্লাহ ও
রাছুলের প্রশংসা উপলক্ষে মছনবিয়ে রুমি ইত্যাদি এলমে
মুছিকির ওজনে, অর্থাৎ রাগ-রাগিনী সহ পড়ে, তবে ভাহার
মহফেলে যাইবেন না। গেলে গোনাহগার হইবেন। যদি
কেহ গিয়া থাকে, তবে তাহার কর্ত্তব্য এই যে, তথা হইতে
উঠিয়া আসে।

- (৩৯) সামি সালেম ও শিক্ষিত লোকদিগকে মহববত ও তা জিম করিয়া থাকি। আপনারাও তা জিম ও মহক্ত করিবেন। মে আলেম ও সাধারণ লোক শরিয়ত মোতাবেক চলেন, তাহাদিগকে কেহ ভুচ্ছ জানিবেন না। ভুচ্ছ জানিলে আল্লাহতায়ালা ও হজরত (ছাঃ) নারাজ হইবেন, যেহেতু আলেমগণ নবিগণের ওয়ারেছ।
- (৪০) সকলে কুলুথ ব্যবহার করিবেন, প্রা ক্তা ও পরিজনদিগকে কুলুথ ইত্যাদি আহল করাইতে চেষ্টা কবিবেন, যেহেতু কুলুথ ব্যবহার করা ছুনতে মোয়াকাদ্দাহ।
- (৪১) মাজাছার তালেবোল-এলমদিগকে ২থা \* তি 
  মায়গীর রাখিখেন ও সাহায্য করিখেন, কিন্তু দাড়ি মুন্তনকারী,
  এলবাট রাখা ও হুকা বিভি খোর তালেবোল-এলম রাখিবেন না।
  পরহেজগার নামাজী তালোবোল-এলম রাখিবেন। শিক্ষক
  দিগেরও পরহেজগারি অবলম্বন করিতে হুইবে। মাজাছা,
  স্কুল্ ও মক্তবে বদকার শিক্ষক রাখিতে নাই।
- (৪২) আমার খলিফা ও মুহিদগণের মধ্যে হাছার হাজার আলেম, হাফেজ ও কারী আছেন। তাহারা আমার আদেশে বহু কেতাব ছাপাইয়াছেন ও ছাপিতেছেন। অংমি সকলের-কেতাব সম্পূর্ণ দেখিতে পারি নাই। কাজেই যদি

কাহারও কেতাবে শরিয়তের কোন খেলাফ মত শিথিয়া পাকেন তবে তাহা কেহ আমল করিবেন না। বরং তাহার সংশোধনের শুন্ত তাহাকে জানাইয়া সংশোধন করিবেন।

- (৪০) এলন তৃই প্রকার, এলমে-জাহের ও এলমে বাতেন এলমে-জাহের শহিয়ত—কোরআন শরিফ, হাদিছ শরিফ ও ফেক্হ শরিফ ইত্যাদি। শরিয়ত মোতাবেক আমল করাই তরিকত তরিকত ব্যতীত মারেফাত হকিকত হইতে পারে না। উহা মিপ্যাবৈ কিছুই নহে। শরিয়ত ছাড়িয়া যাহারা মা'রেফাত আমল করে, তাহারা ফাছেক। শরিয়ত অনুযায়ী তরিকত মা'রেফাত এবং হকিকত শিক্ষা করা ফরজ। যাহারা তরিকত আমল নাকরে, তাহারা ফাছেক। যাহারা সত্য তরিকত মা'রেফাত ও হকিকত অবজ্ঞা করে তাহারা কাফের।
- (৪৪) কদমবৃছি জায়েজ আছে, পীরের পায়ে হাত দিয়া সেই হাতে তা'জিমের জন্ম চুম্বন করা বেদয়াতে জায়েজ। মুখ দিয়া কদমবৃছি করা ছুয়ত। যদি পীর উপরে থাকে, আর কদমবৃছি করে, তবে জায়েজ হইবে।
- ( 8৫ ) আলাহ ব্যতীত কাহাকে এবাদতের ছেজদা করা কোফর। তাহিয়াতের ছেজদা করা হারাম। এই হারামকে যাহারা মোবাহ জানে, তাহারা কাফের। নবি ( ছাঃ ) এর জামানার পূর্কের ককুর নাম ছেজদা ছিল, তজ্জ্জুই নবি ( ছাঃ ) বলিয়াছেন, 'বেন কেহ ছালাম দিবার কালেও পূর্কে জামানার ছেজদার স্থায় মাথা নত না করে।''

যাহার। বর্তুনানে তাহাইয়াতের (তা,জিমের) ছেজদা হালাল জানিয়া করে ও লয়, ত'হারা কাফের হুইবে।

(৪৬) মুরগ বাঁধিয়া খাওয়া ছুনত, হজরত (ছাঃ) উহা বাঁধিয়া রাখিয়া খাইয়াছেন। আমিও আমার মোতাদেক ও সর্বা-

## ফুরফুরার হজরতের তাক্ওয়া ও পরহেজগারি

মেশকাত, ২৪১ পৃষ্ঠা :--

হজরত নবি (ছাঃ) বলিরাছেন, হালাল স্পষ্ট ও হারাম স্পাষ্ট, এতহুভারের মধ্যে কতকগুলি সন্দেহ মূলক বিষয় আছে, যে ব্যক্তি উক্ত সন্দেহ মূলক বিষয়ওলি হইতে পরহেজ করে, সেই ব্যক্তি নিজের দীন ও সম্ভ্রম রক্ষা করিশ। আর যে ব্যক্তি উহাতে পতিত হয়, হারামে পতিত হয়। ছহিহ বোখারি ও মোছলেম।

মেশকাত, ২৪২ পূষ্ঠা :--

হজরত বলিয়াছেন, বান্দা পরহেজগার শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না যতক্ষণ (না) সন্দেহযুক্ত বিষয়ে পতিত হওয়ার আশঙ্কায় কতকগুলি নিঃসন্দেহ বিষয় (মোবাহ বস্তু) ভ্যাগ করে।— তেরমেজি ও এবনো মাজা।

খোদাতায়ালা কোরআনের ছুরা ইউনোছে ত লি উল্লাহগণের লক্ষণ পরহেজগারি বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ ছাহেব পীরের শর্তগুলির মধ্যে পরহেজগারিকে দিতীয় শর্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ সাহেব কওলোল জ্বমিলের ১৬/১৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, পীরগণের অবস্থা এই ভাবে উল্লিখিত হুইয়াছে মাল হারাইয়া গেলে, গণক বাড়ী গণাইতে যাইবে না। ধান চাউলকে মালক্ষী বলিবে না। দোয়া করি, আলাহভায়ালা মোছলমান ভাই ভগ্নিদিগের ঈমান কায়েম রাখেন।

(৫২) বাজারের ভেজাল ঘৃত, দধি, মিষ্টান্ন, সাদা চিনি হইতে পরহেজ করিবেন। আমি ঐসকলের মর্ম্ম যতদূর অবগত হইরাছি, তাহাতে আমার উটিৎ হয় যে, সর্বসাধারণের পরহেজগারি অবলগ্বন করার জন্ম ঐ সকল ব্যবহার করিতে নিষেধ করি।

অমুছলমানদের তৈরারী মিপ্তার ইত্যাদি না খাওয়া ভাল, কেননা তাহারা যাহা হালাল জানে, তাহা আমাদের জন্ম হারাম যেমন গোবর, চোনা ইত্যাদি।

- (৫৩) কেই জামাতা ইইতে মেয়ে আটক রাখিবে না। জামাতার সহিত কোন বিষয় বিবাদ ইইলে, মেয়ে আটক করা হারাম। কেই কন্তা ও ভগ্নি ইত্যাদি আটক করিবেন না। যদি কোন বিবাদ উপস্থিত হয়, তবে তাহা মীমাংসা করিয়া শীঘ্র মেয়ে পাঠাইয়া দিবেন।
- (৫৪) নিজ স্ত্রীকে কেহ বাপের বাড়ী বা অন্তত্রে ফেলিয়া রাথিয়া কপ্ত দিবেন না। তাহাদিগকে পর্দাতে রাথিয়া তাহাদের হক যথারীতি ভাদায় করিবে, নচেৎ গোনাহগার হইবে।

135

- (৫৫) কেই হুকা বিড়ি সিগারেট ব্যবহার করিবেন না। উহা মকরহ তহরিমি। মদ, গাব্দা, ভাঙ্গ ও নেশার দ্ব্যু সকল হারাম।
- (৫৬) গোরস্থানের হেফাজত করিবেন, গোরের উপর দিয়া পথ দিবেন না। গোরস্থানের নিকট পার্থানা প্রস্রাবের স্থান করিবেন না, করিলে গোনাহগার হইবেন ও বড়োয়া প্রাপ্ত হইবেন, যথাসাধ্য গোরের হেফাজত করিবেন।

খাতেরদারী করিবেন, ভাহাতে আমার কোন নিষেধ নাই। যদি কোন আলেম বা ওয়ায়েজ, ওয়ায়েজের মধে আল্লাহ ও রাছুলের প্রশংসা উপলক্ষে মছনবিয়ে রুমি ইত্যাদি এলমে মুছিকির ওজনে, অর্থাৎ রাগ-রাগিনী সহ পড়ে, তবে . ভাহার মহফেলে যাইবেন না। গেলে গোনাহগার হইবেন। যদি কেহ গিয়া থাকে, তবে তাহার কর্ত্তবা এই যে, তথা ২ইতে উঠিয়া আসে।

- (৩৯) আমি আলেম ও শিক্ষিত লোকদিগকে মহববত ও তা'জিম করিয়া থাকি। আপনারাও তা'জিম ও মহক্ত করিবেন। যে আলেম ও সাধারণ লোক শরিয়ত মোতাবেক চলেন, তাহাদিগকে কেহ ভুচ্ছ জানিবেন না। ভুচ্ছ জানিলে আল্লাহতায়ালা ও হজরত (ছা:) নারাজ হইবেন, যেহেতু আলেমগণ নবিগণের ভয়ারেছ।
- (৪০) সকলে কুলুখ ব্যবহার করিবেন, স্ত্রা কন্তা ও পরিজন্দিগকে কুলুখ ইত্যাদি আমল করাইতে চেষ্টা করিবেম, যেহেতু কুলুখ ব্যবহার করা ছুন্নতে মোয়াকাদাহ।
  - (৪১) মাজাছার তালেবোল-এলম্দিগকে ২০) × জি জাগ্নদীর রাখিনেন ও সাহায্য করিবেন, কিন্তু দাতি হতুহকারী, এলবাট রাখা ও হুকা বিভি খোর তালেবোল-এলন রাখিবেন না। প্রহেজগার নামাজী তালোবোল-এলম রাখিবেন। শিক্ষক দিশেরও পরহেজগারি অবলম্বন করিতে হইবে। মাডাছা, স্কুল ও মক্তবে বদকার শিক্ষক রাখিতে নাই।
- (৪২) আমার খলিফা ও মুহিদগণের মধ্যে হাতার হাজার আলেন, হাফেজ ও কারী আছেন। তাহারা আমার আদেশে বহু কেতাব ছাপাইয়াছেন ও ছাপিতেছেন। আংনি সকলের কেতাব সম্পূর্ণ দেখিতে পারি নাই। কাজেই যদি

যে, অল্পে তুষ্টী লাভ করা এবং সন্দেহ যুক্ত মাল ও ব্যবসায় হইতে পরহেজ করা জ্বরুরী।

নাওলানা কারামত আলি সাহেব জাদোভাক্ওয়ার ১২২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

"নিজের উদরের কার্য্যে চিতা করিবে যে, উহা আল্লাহ তারালার নাফরমানি হারাম পানাহারে লিপ্ত নহেত। যদি উহাকে হারাম ভক্ষণে সংলিপ্ত পায়, তবে জানিবে যে, হারাম ভক্ষণে সমস্ত এবাদত নত্ত হইয়া যায় এবং হালাল ভক্ষণ সমস্ত এবাদতের মূল।

হ**ত্ত**রত পীরাণ পীর সাহেব ফুতুহোল গায়েব কেতাবের ১৫৮/১৫৯ লিখিয়াছেন ;—

"তুমি পরহেজগারি লাজেম করিয়া লও, নচেৎ আজাব তোমার উপর লাজেম হইবে। যদি আল্লাহ তোমাকে নিজের রহমত দারা ঢাকিয়া ফেলেন, তবে ভাল, নচেৎ তুমি উক্ত আজাব হইতে নাজাত পাইবে না।

নবি (ছাঃ) এর উল্লিখিত হাদিছ দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, নিশ্চয় দীনের মূল পরহেজগারি, লোকে উহার কাংস সাধন করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি তৃণক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে, অচিরে সে উহার মধ্যে প্রয়েশ করিবে। যেরূপ ক্ষেত্রের পার্শে বিচরণকারি পশু ক্ষেত্রের উপর মূখ লক্ষা করিয়া থাকে, উহা হইতে ক্ষেত্র প্রায় নিরাপদে থাকে না। সভাই (হজরত) ওমার (রাঃ) বলিয়াছেন পাছে আমরা হারানে পতিত হই, এই ভয়ে হালালের নয় দশমাংশ ত্যাগ করিভাম।

(হজরত) আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ) হইতে উল্লিখিত হইয়াছে. তিনি বলিয়াছেন, আমরা গোনাহতে লিপ্ত হইব, এই ভয়ে হালালের ৭০টী দার ত্যাগ করিতান, হারামের নৈকট্য হইতে পরহেজ করা উদ্দেশ্যে তাহারা ইহা করিয়াছিলেন।

হজরত মোজাদেদ আলফে ছানি (রঃ) মকতুবাত-শরিষের ১/১৮৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

"তুনি জানিয়া রাথ যে, জেকেরের ফল ও উহার আছর (চিহ্ন)গুলি প্রকাশিত হওয়া শরিয়ত পালন করার উপর নির্ভর করে, কাজেই ফরজ ও ছুরতগুলি আদায় করিতে ও হারাম ও সন্দেহ জনক বিষয় হইতে পরহেজ করিতে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।"

আরও তিনি উহার ২/১৪ • পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

দ্বিতীয় নছিহত খোরাক সম্বন্ধে সাবধানতা অবশস্থন করা।
এমন কি প্রয়োজন হইয়াছে যে, কেহ কোন বস্তু যে কোন স্থান্
হইতে পায় তাহাই ভক্ষণ করিবে এবং শ্রীয়তের হালাল ও
হারামের তদন্ত করিবে না।

হজরত পীরাণ পীর সাহেব গুনইয়া—তোত্তালেবিন কেডাবের ৩৪৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি দিধা বোধ না করে যে, তাহার খাত ও পানীয় কোথা হইতে হইল, আলাহভায়ালা এ সম্বন্ধে দিধা বোধ করিবেন না যে, দোজখের কোন দ্বার দিয়া তাহাকে উহার মধ্যে দাখিল করিয়া দিবেন।

হজরত পীর সাহেব কখন ছন্দেহ জনক দ্রব্য গ্রহণ করেন নাই, স্থদখোর, ঘূরখোর শরাবখোর গতর্গনেটের আইন ব্যবসায়ী উকিল মোক্তারদের পয়সা লন নাই, তাহাদের দাওয়াত মঞ্জুর কয়েন নাই।

(১) এক সময় একটা দরজী তাহাকে দাওয়াত করিতে আসে, ভুজুর জিজ্ঞাসা করেন, বাবা তুমি অন্তার কাটা কাপড় রাখিয়া দাও কি না ? তখন সে নিজের দোষ স্বীকার করে,

A Commence of the Second

হুজুর এই শর্ত্তে তাহার দাওয়াত স্বীকার করিলেন যে, ওয়াজ অন্তে খাওয়া দাওয়া কিছুই না করিয়া চলিয়া আসিবেন।

(২) জনাব ছুফি তাজাম্মল হোসেন ছিদিকি সাহেৰ বলিয়াছেন, হজরত পীর ছাহেব যশোহর জেলার একজন অর্থ শালীর বাটিতে দাওয়াত প্রহণ করেন, তুই বেলা খাওয়ার পরে তাহার স্থদের সংশ্রাব থাকা জানিতে পারেন। হুজুর তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় সে ছুজুরের নিকট তৌবা এস্তেগ্ফার করিয়া স্থদ খাওয়া ছাড়িয়া দেয়। হুজুরের হাতখালি, টাকাকড়ি কিছুই তাহার সঙ্গে ছিল না। অগত্যা হুজুর নিজের গায়ের জামাটা তাহার নিকট দিয়া আসেন, তুই বেলার খোরাকীর দাম ইটাকা ধরা হয়, কাশড়ের মূল্য ৬ টাকা ছিল। হুজুর বাটীতে আসিয়া তাহার নামে ২ টাকা মনিঅর্ডার করেন, সে ও মাস পরে একজন লোকের দ্বারা হুজুরের জামাটী পাঠাইয়া দেয়।

যাহার জমি বন্ধক রাখা প্রমাণ হটত, হুজুর তাহার দাওয়াত লইতেন না। যে ব্যক্তি সেভিং ব্যঙ্কে কিম্বা কোন অফিসে স্থদ লওয়া উদ্দেশ্যে টাকা জমা রাখিত তাঁহার দাওয়াত সীকার করিতেন না। পানের শাদির দাওয়াত স্বীকার করিতেন না।

(৩) ছওয়ানেহে-ওমরিতে আছে, তিনি প্রকাশ্য ফাছেক কিম্বা বেনামাজির দাওয়াত স্বীকার করিতেন না। চাঁদা দারা সংগৃহীত মালের কিছু ভক্ষণ করিতেন না এবং হেদইরা তোহ্ফা ভাবেও উহা গ্রহণ করিতেন না।

যদি কেহ তাঁণাকে পাথেয় পাঠাইত, উহা হইতে যাহা উদরত্ত থাকিত, তাহা আহ্বান কারিকে ফেরত দিতেন, যদি তাহারা দাবি ছাড়িয়া দিতেন, তবে তিনি উহা লইতেন, যদি তোহফা (উপহার) আনিলে, খুব বেশী তদন্ত করিতেন, তদন্তের পরে সন্দেহ হইলে, উহা ফেরত দিতেন।

(৪) নদীয়া কপুরহাটের মাওলানা ফজলোর রহমান সাহেব বলিয়াছেন, এক সময় হজরত পীর সাহেব বজবজের দিকে অছিপুর প্রামের দাওয়াতে গিয়াছিলেন, বাটী হইতে সংবাদ যায় যে, তাঁহার বড় সাহেবজাদা মাওলানা আবহুল হাই সাহেব নিউমুনিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন এবং মধ্যম সাহেবজাদা মাওলানা আবৃজাফর সাহেব মশারি সমেছ পুড়িয়া গিয়াছেন।

নদী পার না হইলে, ট্রেণ ধরার কোন উপায় নাই।
একজন সারেং বোট লইয়া উপস্থিত হইল, পীর সাহেব বলিলেন
কোম্পানি বোট খানা আপনাদের ব্যবহারের জন্ম অনুমতি
দিরাছেন, কিন্তু অন্তের ব্যবহারের জন্ম জনুমতি দেন নাই,
কাজেই আমি উহসতে উঠিতে পারি না, ছেলেদিগকে জাক্লাহভারালার উপর সমর্পন করিলাম।

(৫) আরও তিনি বলিয়াছেন যে, এক সময় শীর সাহেব আমাকে ডাকিয়া বিশুদ্ধ আল্লাহতারালার ছক্ত কাজ করিছে উপদেশ দেন।

তিনি বলেন, এক সময় আমি কোন দাওয়াভে ষাইছে-ছিলাম, মনে হইল একটি মূল্যশান পুরাতন চোগা লইয়া ষাইব, চোগাটি হাতে লইয়া ভাবিলাম, ইহাতে গরিমা হইতে পারে, এই হেতু উহা ভাগা করিতে বাধা হই।

মেশকাত, ৩৭৫ পৃষ্ঠা :--

"হজ্রত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি জুনইয়াতে শোহরতের পোষাক পরিধান করে, জাল্লাহতায়'লা কেয়ামতের দিবস তাহাকে লাঞ্জনার পোষাক পরিধান করাইবেন।'

মেরকাতে আছে, গরিমা সূচক পোষাক পরিধান করা, কিম্বা

the state of the s

দরবেশী সূচক পোষাক ব্যবহার করা নিবিদ্ধ।

হজরত পীর সাহেবের পোষাক পরিচ্ছদের আড়হর ছিলনা, সাদাসিধে ছুন্নতি লেবাছ পায়জামা, তহবন্দ, লঘা কোর্ত্তা, টুপি ও পাগড়ী ব্যবহার করিতেন। বঙ্গ আসামের তাঁহার লক্ষ লক্ষ্মরিদের একই প্রকার পরিচ্ছদ, দেখিলেই বুঝা যায় যে, ইহারা ফুরফুরার জামায়াত।

(৬) ছাওয়ানেছে-ওমরি, ৭৯/৮০ পৃষ্ঠা:-

হজরত পীর সাহেব গোয়ালন্দের এক সভাতে গুভাগমন করেন, প্রায় ৩০ হাজার লোক তথার সমবেত হন, ওয়াজ সমাপনান্তে সকলে চারি হাজার টাকা হুজুরের নিকট নজরানা পেষ করেন, হুজুর উহার এক পয়সা না লইয়া বলিলেন, খোদা জানে ইংাতে কত রকম ব্যবসায়িদের টাকা মিশ্রিত হুইয়াছে, এই টাকার প্রতি আমার সন্দেহ হুইতেছে। আপনারা বোধ হয় আমার খাওয়ার ব্যবহা এইরাপ টাকা হুইতে করিয়াছেন, এই বলিয়া তিনি নিজ পকেট হুইতে টাকা বাহির করিয়া খাওয়ার দাম নিদাব করিয়া দিয়াছিলেন।

(৭) নদীয়া কপুর হাটের মাওলানা ফজলোর রহমান বলিয়াছেন, গোয়ালন্দে রেলওয়ে কোম্পানির পাথুরিয়া কয়লা দারা হজরত পীর সাংহেবের খাত সামগ্রীরন্ধন করা হইয়াছিল, পীর সাহেব বলিয়াছিলেন, কোম্পানী-ত তল্ত লোকের খাতা রন্ধনের জন্ত কয়লা ব্যবহার করিতে আদেশ দেন নাই, পরে বাজার হইতে আলাহেদা কাত খরিদ করিয়া তাঁহার খাতা রন্ধন করা হয়।

سبثي

(৮) চটপ্রামের মৌলবী আবছল মজিদ সাহেব ভজুরকে নিজের বাটিতে লইয়া গিয়াছিলেন, প্রভাতে ছাত্রেরা বোডিং ইইতে পানি গ্রম করিয়া ওজুর জন্ম ভুজুরের নিকট উপস্থিত

## হজরত পীর ছাহেব কেবলার বিস্তারিত জীবনী ২০৭

۶.

·nt

College II

করেন। হুজুর জিজ্ঞাসা করিলেন, এই পানি কোথার গ্রম করা হুইরাছে ? ছেলেরা উত্তর করিলেন, বোর্ডিংএ গ্রম করা হুইরাছে। হুজুর বলিলেন, কাঠের মালিক আমার এই পানি গ্রম করিবার জন্ম কাঠ দেন নাই, এই বলিয়া ভিনি নিজের প্রেট হুইতে কাঠের দাম দিয়া দেন।

(৯) একদা নিউ মার্কেট ১১ নং মছজেদে মাওলানা আবহুল মা'বুদ ছাহেব উপস্থিত ছিলেন, মুনদী আবহুল বারি সাহেব হুজুরের দাস্ত মোবারকে মুরিদ হুইয়া কাদেরিয়া তরিকা শিক্ষা করিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। হুজুর মাওলানা আবহুল মা'বুদকে তরিকার অজিফা লিখিয়া দিতে আদেশ করায় তিনি কামরার ভিতর গিয়া হিছানার উপরে একখণ্ড কাগজ পাইয়া উহাতে অজিফা লিখিয়া দিলেন। মুনদী আবহুল বারি লিখিত কাগজখানা হুজুরকে দেখাইদেন।

ভুজুর বলিলেন, ও মিঞা, আপনি এই কাগজ কোথায় পাইলেন? তিনি বলিলেন, বিছানা মোবারকের উপর পাইয়াছি ভুজুর বলিলেন, পরের দ্রব্য ব্যবহার করা কি দায়েজ? একটি ছাত্র তাবিদ্ধ লিখিবার জন্ম এই কাগজ আনিয়াছিল, যাও তাহার নিকট মাফ চাহিয়া লও। তিনি যথা সময় নিম্নে আসিয়া তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং তৎসঙ্গে দোয়াত কলমেরও এজাজত চাহিয়া লইলেন। তুজুর একটি ফংওয়াতে দস্তখত করার জন্ম দেয়াত কলম তলব করায় উক্ত দোয়াত কলম সম্মুখে পেশ করেন, তুজুর জিজ্ঞাসা করেন, এই দোয়াত কলম কাহার? তিনি বলিলেন, অমুক ছাত্রের। আমি তাহার নিকট এজাজত লইয়াছি। তুজুর বলিলেন, আমার জন্মও কি এজাজত লইয়াছ গ তিনি বলিলেন, ভুজুরের জন্ম কিছু বলা হয় নই। তথ্য তুজুর

বলিলেন, আপনার জন্ম উহা দারা লেখা জায়েজ আছে, আমার জন্ম লেখা জায়েজ নহে।

- (১০) কপুরহাটের মাওলানা ফজলোর রহমান সাহেব বলিয়াছেন, এক সময় আঞ্জমনে-ওয়ায়েজিনের অফিসে হজরছ পীর সাহেব হইতে একটি দস্তখন্ত লওয়া হয়। হুজুর জিজ্ঞাসা করেন, এই দোয়াত কলম কোথাকার ? আসি বলিলাম, ইহা আঞ্জমন অফিসের। হুজুর বলেন, এই দোয়াত কলম অফিসের কার্যা নির্কাহ করার জন্ম, আমার দস্তখত করার জন্ম নহে। তৎপরে হুজুর উহার মূল্য হুই আমা প্রসা দেন।
- এক সময় হুজুর আমাকে বলিয়াছিলেন বাবা, দেখত অমুক আয়ত কোন ছুরাতে আছে? আমি কোরআন শরিফ খুলিরা দেখিতে ইচ্ছা করিলাম। হুজুর বলিলেন, এই কোরজান শরিফ কাহার? আমি বলিলাম, ইহা হাফেজ সাহেবের। তিনি বলিলেন, ষাহারই হউক ভাঁহার নিকট এজাজত লওয়া হইয়াছে কি? বাবা, সাত্মষ ষাত্রকে এই সব বিষয়ে দৃষ্ট্রীরাখা একান্ত আবশ্যক, নচেৎ রাত্মর কখনও তরক্তি করিতে পারিবে না। তিনি বলিলেন, হুজুর জন্মান্ত পীরদিগের নিকট এই সব ছোট খাট বিষয় নিয়ে কোন বাধা বিদ্ধ নাই। ভখন হুজুর তিন্দু তাই আয়তের তফছিরের দিকে ভাছাদের লক্ষ পাকিত, তবে কখনও এইরূপ নিভীক হইত না সাবধান এখন হুইতে এইরূপ বিষয়গুলির দিকে লক্ষ রাথিবে।
- (১২) হজরতের কোন মুরিদ পায়খানাভে গিয়া কোন নালাতে কয়েকটি মংস্থ দেখিতে পাইয়া মংস্থগুলিতে বদনাটি পূর্ণ করিয়া তাঁহার নিকট আনয়ন করিল। হুজুর জিজ্ঞাসা

10.0

d

· .

Q.

- (১৩) বগুড়া, খঞ্জনপুরের ছুফি ছাএমদ্দিন ছাহেব বলিয়াছেন, আমি এক সময়ে হজরতের সঙ্গে হুগলী জেলার কোন
  সভাতে গিয়াছিলান, প্রথমে ভিনি একজন উকিল সাহেবের
  বাটিতে বসিলেন। উকিল সাহেব পীর সাহেবের জন্ম একটি
  ডাব নারিকেল আনিতেছিলেন, পীর সাহেব বলিলেন, বাবা।
  যে জমিতে এই নারিকেল গাছ উৎপন্ন হইয়াছে উহা কিরপ
  জিমি? তিনি বলিলেন, বদ্ধকী স্তুদ হইতে এই জ্বমি ক্রেয় করা
  হইয়াছিল। হুজুর বলিলেন, এই জ্বমির গাছের ডাব আমি
  খাইতে পারিব না।
  - (১৪) মাওলানা ফজলোর রহমান সাহেব বলিয়াছেন, আমি নদীয়া ধানখোলায় বিশ্বাস সাহেবদের বাটীতে উপস্থিত হুই, তাঁহাদের কথা অনুসারে মছজেদের অক্ফ সম্পত্তির তহুবিল

- 4

\*

হইতে পয়সা লইয়া শরবত ও পান আনাইয়া তাঁহারা আমাদিগকে খাইতে দেন, কিন্তু তাহারা কুসিদজীবি, এই অক্ফ
সম্পত্তির সঙ্গে প্রদের কোন সংশ্রাব নাই, বলায় আমরা ঐ
সরবত ও পান গ্রহণ করিয়াছিলাম। পীর সাহেব কেবলার
সম্মুখে এই কথা প্রকাশ করায় তিনি বলেন, সুদখোরের কথায়
বিশ্বাস করা চলে না, অত্এব তুমি পান সরবতের দর্রণ কয়েকটি
পরসা তাহাদিগকে দিয়া দিবে। হুজুরের আদেশ অনুযায়ী
আমি চারি পয়সার টিকিট খরিদ করিয়া খামে করিয়া ডাক
যোগে পাঠাইয়া দিই।

আরও তিনি বলিয়াছেন, নদীয়া ছেলার আড্পাড়া গ্রামে আমার থালাতে ভায়রা মুনশী আবতুল গনি সাহেবের বাটীতে দাওয়াত থাইতে যাই। তাহাদের যে স্থদের কারবার ছিল, তাহা আমি জানিতাম না। ফিরিয়া আসিবার পরে মৌলরি আওলাদ আলি খোন্দকার সাহেব আমাকে বলেন যে, আপনার ভায়রা ভাইর পিতা মুনশী আবতুর রউক্ত সাহেব স্থদ খাইয়া খাকেন। এই কথা হজরত পীর সাহেবের সাক্ষাতে হওয়ায় তিনি উক্ত খোন্দকার সাহেবকে ভংস্না করেন এবং আমাকে বলেন, তুমি খোরাকি বাবং কিছু পয়সা ধরিয়া তথায় পাঠাইয়া দাও। আমি উক্ত খোন্দকার সাহেবের মারকত তাহা পাঠাইয়া দিয়াছিলাম।

(১৫) আরও তিনি বলিয়াছেন, আমরা ২৪ প্রগণায়
সংগ্রামপুর সভাতে হজরত পীর সাহেব কেবলার সঙ্গে উপস্থিত
ছিলাম। তথায় উপস্থিত হইয়া হুজুর কেবলা জানিতে পারেন
যে, তাহাদের কট বন্দকী জমি আছে, তখন তিনি তাহাদের
বাটীতে আহারাদি না করিয়া বাজারে জনৈক পর-

হেজগার দোকানদার ডাল আলুভাতের যোগাড় করিয়া আহারের ব্যবস্থা করেন। হুজুর কোন বাবতে তাহাদের কোন টাকা প্রসা গ্রহণ করেন নাই।

- (১৬) হজরত পীর সাহেব কলিকাতার কশাইদের জবাহ করা গো-গোস্ত খাইতেন না এবং মুরিদগণকে খাইতে নিষেধ করিতেন, কেননা জবাহকারি কশাইরা যেরূপ জবাহ করিয়া থাকে, উহাতে উহার তিনটী শিরা কাটা পড়ে না, পরে তাল্য লোক আসিয়া ভাল করিয়া শীরা কাটিয়া দিয়া যায়, কিন্তু বিছমিল্লাহ পড়ে না।
  - (১৭) তিনি অতি সাদা চিনি ব্যবহার করিতেন না। কেননা কোন পুস্তকে লিখিত আছে যে, রক্ত দারা উক্ত চিনি রিফাইন করা হইয়া থাকে। আর রক্ত হালাল ও হারাম সমস্ত প্রাণীর হইতে পারে।

Jan.

\*

٠.

\*

- (১৮) তিনি বাজারি ঘৃত ও মাখন ব্যবহার করিতেন না, উঠাতে চৰিব মিশ্রিত থাকিতে পারে, চর্বিত ভাল মন্দ হালাল-হারাম সকল প্রকার জন্তুর হইতে পারে।
  - (১৯) তিনি বাজারি দধি ব্যবহার করিতেন না।
  - (১০) তিনি বাজারি বিস্কৃতি ও পাউরুটী ব্যবহার করিতেন 711
  - (২১) তিনি মুরগীর গোস্ত তিন দিবস বাঁধা না থাকিলে ভক্ষণ করিতেন না।
  - (২২) তিনি বাজারি মিপ্তার ব্যবহার করিতেন না, উহাতে চবর্বী ও বাজারি মৃত মিঞ্জিত থাকে।

## পীর সাহেবের জন হিতকর কার্য্যে যোগদান

- (১) বলকান যুদ্ধকালে তুরদ্ধের আহত সৈতাদের ও স্ত্রীপুত্র কতাদের সাংযায়ার্থে হজরত পীর সাহেব অন্থমান ৬০ হাজার টাকা তুলিয়া যথাস্থানে প্রেরণ করেন। তিনি কলিকাতা চাঁদনি বাজার অঞ্চলে ও হাবড়া রামকৃষ্ণপুর হাটে ব্যবসায়ী মুছলমানদিশের নিকট হইতে একদিবসেই ২০ হাজার টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন। 'বাবা— চাঁদা দেও' বলিয়া দাঁড়াইবা মাত্র তাঁহার ভক্তগণ নতম্প্তকে গোছা গোছা নোট, মুঠাভরা টাকা, গিনি প্রভৃতি দিয়া তাঁহার চাদর পূর্ণ করিয়া দিয়াছিল।
- (২/৩) এইরপ তিনি ত্রিপলীর, যুদ্দকালে ও আরা শাহাবাদের হিন্দু মুছলমান দাঙ্গা হাঙ্গামা কালে হতু সহস্র টাকা তুলিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

Ì,

- (৪) ১৩২৬ সালে মাধিন মাসে যে ভীষণ ঝড় হয়, তজ্ঞা হজরত পীর সাহেব অনুমান ৫০ হাজার টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এক এক জন তুই শভ, পাঁচ শত, হাজার টাকা পর্যান্ত চাঁদা দিয়াছিলেন।
- (৫) মছঞ্চেদ ও গোরস্থানের জমি লইয়া যে যে স্থানে হিন্দু মুছলমানদিগের মধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামা ও গোলযোগের স্ত্রপাত হইয়াছে, ইজরত পীর সাহেব তথায় প্রধান সেনাপতিক্রপে উহার সাহাযা করিয়া মুছলমানদিগের জাতীয় সহ'য়ভূতির পরাকাষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।
- (৬) কলিকাতার মছজেদের নিকট দিয়া হিন্দুদের শোভাষাত্রা লইয়া ষাওয়ার জন্ম যে হিন্দু মুছলমানদিগের মধ্যে

## হজরত পীর ছাহেব কেবলার বিস্তারিত জীবনী ২১৩

দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়। এই বিবাদ মীমাংসার জন্ম হিন্দু মুছলমান প্রতিনিধিরা মাননীয় লাট সাহেবের নিকট উপস্থিত হন। মুছলমানদিগের মধ্য হইতে সার আবহুর রহিম, প্রাইম মিনিষ্টার মাননীয় এ, কে, ফজলোল হক প্রভৃতি সাহেবগণের সঙ্গে হজরত পীর সাহেব গমন করিয়াছিলেন। উভয় পক্ষের লীডারেরা মাননীয় লাট বাহাহুরের সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন। পীর সাহেব লর্ড সাহেবকে বলিলেন, কিজন্ম আমাকে ডাকা হইয়াছে? আপনারা বাংলা উদ্দর্ভে কথা বলেন না কেন? আব্বকর কি ইংরাজী জানে? আচ্ছা, আমি আরবিতে কথা বলিতেছি বুঝুন তলাট সাহেব ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, আপনারা যখন পীর সাহেবকে সঙ্গে আনিয়াছেন, তথন উদ্দর্ভে কেন কথা বলেন মা? তৎপরে উদ্দর্ভ কথা বলা আরম্ভ হইল। পীর সাহেব শেখ ছা'দির কবিতা—

ر عیت چون بیم اند و سلطان درخت د رخت ای پسر باشد از بیم سخت

পাঠ করিয়া বলিলেন, ইংরেজ রাজত্ব এবটি বৃক্ষদ্ররপ, ভাষার তিনটি শিকড় হিন্দু, মুছলমান ও খ্রীষ্টান। রাজত্ব রক্ষা করিতে হইলে, এই তিন জাতির প্রাণ্য সমান তুল্য আদায় করিয়া শিকড্জায় স্থদৃঢ় রাখিতে হইবে। অন্তথায় বৃক্ষ স্থায়ী থাকা অসম্ভব।

লাট সাহেশ এক মীনাংসা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তুইটি বড় মছজেদের ধারে গান বাত বন্ধ থাকিবে, ছোট ছোট মছজেদের সম্মুখে নামাজের ওয়াক্ত ব্যতীত গানবাত করিতে পারিবে। হজরত পীর সাহেব বলিয়াছিলেন, আলাহতায়লার নিকট ছোট বড়র কোন পার্থক্য নাই, সকল মছজেদই সমাম আরও মুছলমানগণ মছজেদে এশরাক, চাস্ত, জ্বুরাল,

আওয়াবিন, তাহাজ্জদ, জোহর, আছুর মগরেব এশা ও ফজর সকল সময়ে নামাজ পড়িয়া পাকেন, কাজেই সছক্ষেদের নিকট দিয়া কোন সময় গানবাত করিয়া যাওয়া সিদ্ধ হইতে পারে না।

- (৭) খিদিরপুর ডকে গো-কোরবানির জন্ম মুছলমানেরা নিহত ও আহত হন, তজ্জন্ম পীর সাহেব লাট সাহেবের নিকট গমন করিয়া বলিলেন, আমার এতগুলি মুছলমান হতাহত হইল, সেই আসামীগুলি কেন গেরেফতার হইতেছে না ? লাট বাহাত্বর বলেলেন, আমার পূলিশেরা চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু আসামীদিগকে ধরিতে পারিতেছে না। হজ্জরত পীর সাহেব বলিলেন, যদি আপনি আপনার গবর্ণরী পদ তিন দিবস আমাকে প্রদান করেন, তবে দেখিয়া লইতাম, আসামীরা গেরেফতার হয় কি না? লাট সাহেব হাস্য করিয়া বলিলেন, আচ্ছা, আমি ভালরূপ তদন্ত করিতে যথা সাধ্য চেষ্টা করিব। তৎপরে জার তদন্ত চলে আসামীরা ধৃত হয়, ভাহাদিগকে শান্তি দেওয়া হয়।
- ৮) কলিকাতা ক্রপোরেশনের নিউ মার্কেটে একজন মাজাজী ফকিরকে গোর দেওয়া হইয়াছিল। করপোরেশণের কর্তাগণ তাহার লাশ উঠাইয়া দেওয়ার চেস্তা করেন, ইহাতে হজরত পীর সাহেব লক্ষ লোকের দস্তখত লইয়া একখানা দরখন্ত মাননীয় লাট বাহাত্রের নিকট পেশ করেন, মাননীয় লাট বাহাত্রর উক্ত গোর উঠাইয়া দেওয়ার প্রস্তাব বাতীল করিয়া দেন এবং মার্কেটের সেই দিকের ছারটি বন্ধ করিয়া দেওয়াহয়।
- (১) ১৯৩২ সালে কলিকাভায় কতকগুলি মুছলমান উচ্চ কর্মচারী নিজেদের মেয়ে ছেলেদিগের দ্বারা নুভ্যগান করাইবার

উদ্দেশ্যে ইউনিভারসিটী ইনিসটিটিউটে এক সভার আয়োজন করেন এবং ইহার বিজ্ঞাপন শহরময় বিভরণ করেন। এই নৃত্যশানের তারিখ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, বুহস্পতিধার সন্ধার পূর্বেব এই সংবাদ ফুরফুরার ইজরতের কর্ণগোচর হয়। তিনি মাওলানা এনাএতুল্লাহ ও প্রোফেছার মৌলবি মাবতুল থালেক সাহেবদয়কে ইহার প্রতিবাদ উদ্দুত বাংলাতে এক এক খানা বিজ্ঞাপন লিখিতে আদেশ দেন। হজরত পীর সাহেব নিজ হইতে খরচ দিয়া মাওলানা এনাএতুলাহ ও মৌলবি শফি সাহেবদ্বয়কে উহা ছাপাইতে প্রেসে পাঠান, ভাঁহারা বহু প্রেসে গিয়া বিফল মনরথ অবস্তায় রাত্রি :২ টার সময় ফিরিয়া আসেন। কোন প্রেসের লোক ইহা ছাপাইতে রাজি হইল না, সেই সময় উপর হইতে উহার প্রতিবাদে কোন বিজ্ঞাপন ছাপিতে নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছিল, ইহা নৃত্যুগান উত্তোগ কারিগণের ষড়যন্ত্র। হজরত পীর সাহেব তাঁহাদিগকে এই বিজ্ঞাপন হাতে শিখিতে বলেন। কার্বন পেপার আনিয়া অল্প সময়ের মধ্যে তাহারা ৪/৫ জনে বিস্তর এশতেহার লিখিয়া ত্ত**জু**র খাদেনর্ন্দের উপর বিজ্ঞাপনগুলি বিতরণের ভারার্পন করিলেন, গুক্রবারে প্রত্যেক মছজেদে ২/১ জন-করিয়া লোক পাঠাইলেন, ইহাতে প্রত্যেক ঘরে ঘরে বিজ্ঞাপনের মর্ম্ম পৌছিয়া গেল। বিজ্ঞাপনের নকল :-

সমস্ত মুছলমানগণকে অবগত করান যাইতেছে যে, এক দল নামধারি মুছলমান নিজেদের ক্যাদিগের দারা নৃত্য গান করাইবার উত্তেশ্যে ইউনিভারদিটি ইনিস্টিটিউটে এক সভার আয়োজন করিয়াছে। ইহাতে যুবতী মেয়ে ছেলেদিগকে বিরটি জনতার মধ্যে দাঁড়করাইয়া নাচাইবে ও চিক্ন স্থরের গান করাইবে। সাবধান কোন মুছলমান তথায় গমন

Colors and Sand

¥

করিবেন না, ইহা কঠিন হারাম, যে ব্যক্তি হালাল জানিয়া তথায় গমন করিবে বা হাত তালি দিয়া বাহবা দিবে, সে কাফের, তৎক্ষণাৎ তাহার ঈমান চলিয়া যাইবে, নেকাই বাতেল ইইয়া যাইবে, যতক্ষণ ওওবা না করিয়া বিবাহ না দোহরাইবে যত হেলে হইবে হারামজাদা হইবে।" খোদার মর্জিতে তাহাদের সভা জমিতে পারে নাই, তাহাদের দর্প চুর্ণ হইয়া যায়। হিন্দু পত্রিকা নায়ক হজরত পীর সাহেবের প্রতিবাদ সমর্থন করিয়া তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিল।

(১০) ১৩৪০ দাল শ্রোবণ মাদে ৫ নং ধশ্মতলা করিছেন থিয়েটারে কতিপয় লোক একদল অর্থলোভী নামধারী আলেম লইয়া ওয়াজ ও মিলাদের সভা আহ্বান করেন এবং সমস্ত শহরে বিজ্ঞাপন বিতরণ করেন, হজরত পীর সাহেব এই সংবাদ পাইয়া ইহা শরিয়ত বিরোধী গোনাহ কায়্য ধারণায় তৎক্ষণাৎ গজনবী সাহেবকে ইহার প্রতিবাদের জন্ম পত্র লেখেন। তিনি পুলিশ কমিশনারকে ইহা জানাইয়া এই সভা বন্ধ করাইয়া দিলেন।

অবশেষে কর্তৃপক্ষণণ পীর সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া ধর্মতলা মছজেদে এই সভা করার ব্যবস্থা করেন।

(১১) যশোহর জেলায় কতকগুলি মুছলমান কংগ্রেমী হিন্দুদের দারা প্রতারিত হইয়া থাজনা বন্ধ করিয়া দেন, ইহাতে হিন্দুরা মুছলমানদিগকে রাজ আইন দারা তাহাদিগকে নির্ঘাতন করার বড়যন্ত্র করিয়াছিল। হজরত পীর সাতেব এই সংবাদ পাইয়া তথায় গমন পূর্বক তাহাদের এই গোড়'মির পরিণাম ভয়াবহ ও আল্লাহ রছুলের আদেশের বিপরীত বলিয়া ব্র্বাইয়া দেন, তাহারা নিজেদের তুল ব্র্বিতে পারিয়া থাজনা বন্ধের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে ও থাজনা দিতে আইস্ত করে।

- (১২) ঢাকা নগরীতে এক সময় জমিয়তে ওলামায় হেন্দ ও জমিয়তে ওলামায় বাংলার এক বিরাট কনফারেন্স হয়, তথায় ফুরফুরার হজরত তশরিফ লইয়া যান, সভাস্থলে লোকে হাত তালি দিতে আরম্ভ করেন। কোন আলেম ইহার প্রতিবাদ করিতে সাহসী হন নাই, হজরত পীর সাহেব কটা এত ১৯ এই আমত পড়িয়া বলেন, হাতে তালী দেওয়া এই আয়তে নিষিদ্ধ হইয়াছে। সমস্ত मकलिंग निरुक्त रहेशा याथ्र ७ हार् ाली एम ६ शा वस रहेशा যায়।
- (১৩) মানদীয় লর্ড কর্জন বাহাতুরের আমলে জনাব পীর সাহেব কেবলা আপ্রাণ চেষ্টা করিরা দেশের অরাজকতা দুর করেন। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এক সভা হয়, তথায় মাননীয় নবাব ছলিমুল্লাহ সাহেব উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার বক্তভার রিপোট অবগত হইয়া রাজা পঞ্চম জর্জ বাহাহর হজরত পীর সাহেশকে একখানা ছনদ প্রদান করেন। উহার মর্ম এই যে, পীর সাহেব সমস্ত বাংলা ও হিন্দুস্ভানেয় বে কোন স্থানে সভা সমিতি করিতে পারিবেন, ইহাতে কেই ভাঁহাকে বাধা দিতে পারিবে না, বা ভাঁহার কার্ষ্যের প্রতিরোধ করিতে পারিবে না।

### (১৪) সংবাদ পত্র পরিচালনা 1

5

যথন "মিহির ও স্থাকর" সাপ্তাহিক পত্রিকা মাননীয় নবাব আলি বাহাত্ব সাহেবের পরিচালনা ও মুনশী আবতুর রহিম ও সৈয়দ ওছমান আলি সাহেবছয়ের সম্পাদান বাহির হয়. হজরত পীর সাহেব উহার সহায়তা করেন। মোহাম্মণী পত্রিকা যুখন নষ্ট প্রায় হয়, তখন মাওলানা আকরম থাঁ সাহেব হজরত পীর সাহেবের শরণাপল হন, তিনি তজ্জ্

ş

de

الا

দোয়া করেন এবং লোকদিগকে উহার গ্রাহক ইইতে উৎসাহিত করেন, এই হেতু উহা মৃত্যুর কবল হইতে বাঁচিয়া যায়।

যখন মিহির ও স্থাকর বন্ধ হইয়া যায়, তখন বঙ্গীয় মোছলেম সমাজে জাতীয় সংবাদ পত্রের অভাব হইয়া পড়ে জাতীয় অভাব অভিষোগ বা অপর কোন সমাজিক কথা গবর্ণমেন্টের গোচর করিয়া প্রতীকার প্রার্থনা এবং সমাজের সহারুভুদ্ভি লাভ করার উপায় ছিল না। সেই দারুণ অভাবের কথা জনাব পীর সাহেবের কর্ণগোচর করা হয় এবং তাঁহারই পরামর্শে সংসাহিত্যিক মুনশী শেখ আবহুর রহিম ও অপর কতিপয় সমাজ সেবকের প্রয়ত্ত্বে ১৩১৭ সালের ৮ই মাঘ তারিখে কলিকাতার গ্রীয়ার পার্ক আঞ্জমনে ওয়ায়েজিনের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। সেই সভায় সকলেই হজরত পীর সাহেবকে মোছলেম হিভৈশী নামক সপ্তাহিক পত্রিকার পৃষ্টপোষকতা করিতে অন্ধ্রোধ করেন। তিনি উহা অন্ধ্যোদন করিয়া তাঁহার ভক্ত দানশীল ধনী বৃন্দের মধ্য হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া প্রেস ও প্রেসের সরঞ্জম খরিদ করিয়ার সুযোগ করিয়া দেন।

তংপরে তাঁহার চেষ্টাতে আঞ্জমনে ওয়াএজিন হইতে 'ইসলাম দর্শন" বাহির হয়। তাঁহার দোয়া ও চেষ্টাতে স্থদীর্ঘ ৮ বংসর যাবং 'হানাফী' পত্রিকা চলিতে থাকে। তাঁহার দোয়াতে শরিয়ত ছুয়ত অল-জামায়াত ও হেদায়েত চলিতেছে। তাঁহার চেষ্টাতে বর্ত্তমান 'মোছলেম' পত্রিকা চলিতেছে, এই কাগজের জন্ম তাঁহার রুহ দোয়া করিতেছে সন্দেহ নাই।

গত ১০৫১ হিজরীতে পীরজাদা ফথরোল মোহাদ্দেছিন মাওলানা হাজী আবুজাফর সাহেব হজ্জ করিতে যান, সুলতান এবনে ছউদ যখন ইহা অবগত হইতে পারিখেন যে, বাংলার শীর আমিরোশ শরিয়ত হজরত মাওলানা আবুবকর ছাহেবের

### হজরত পীর ছাহেব কেবলার বিস্তারিত জীবনী ২১৯

মধ্যম ছাহেবজাদা আগমন করিয়াছেন, তখন তিনি শাহি এত্যেকবাল করিয়া তাঁহাকে নিজ দরবারে লইয়া যান। আরও বিভিন্ন দেশের কতিপয় জবরদস্ত আলেমগণকেও তৎসঙ্গে আহ্ব'ন করেন এবং তথায় তাঁহাদের পানাহারের ব্যবস্থা করেন। ছৌলতিয়া মাজাছার পরিচালক মাওলানা সাহেব মধ্যম পীর জাদার সহিছ সাক্ষাভ করিতে আসিয়া বলেন, ছৌলতিয়া মাজাছার প্রান্তানেছা আপনার ওয়ালেদ পীর প্রাণ্ডে প্রতিটাতা বেগম ছৌলতোন্নেছা আপনার ওয়ালেদ পীর সাহেবের আত্মীয়। তৎপরে তিনি তাঁহাকে মাজাছাতে শইয়া গিয়া মন্তব্যবহি বাহির করিয়া জনাব পীর সাহেবের লিখিত মন্তব্য দেখান। পরে জনাব পীর সাহেব কেবলা যে সেই মাজাছাতে এক হাজার টাকা চাঁদা দিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাও দেখাইলেন।

7

j.

٠;.

# ফুরফুরা শরিফের উভয় স্কীমের মাদ্রাছা

এতদেশে বিজয়ী মুছলমান জাতির ওভাগমনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফ্রফ্রা শরিফে এলমে দীন শিক্ষার বন্দোবস্ত করা হয়, সেই হইতে একাল পর্যান্ত অত্রন্থলে শিক্ষার আলো কথনও বিলুপ্ত হয় নাই। এতৎসঙ্গে এলমে তাছাওয়াক স্থায়ীভাবে জারি ইইয়া আদিতেছে।

শপ্তদশ শতাকীতে বাদশাহ আলমগীর নিজ পীর ভাই কোতবোল আফতাব মাওলানা হাজী মোস্তফা মদনী (রঃ) সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ফুরফুরা শরিফে পদার্পণ করেন বলিয়া কথিত আছে। উভারের পীর হজরত মা'ছুম রাব্বানি (র:) ছিলেন।
তাঁহার সাগমন কাল হইতে এই স্থলে ওল্ডস্বীম মাদ্রাছার ভিত্তি
দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়া রইরাছে, তিনি এই মাদ্রাছার জন্ম বহু
সম্পত্তি আয়মাসত্ত্বে বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন, ১০৭৭
হিশ্বীতে প্রদত্ত বাদশাহা সনন্দ পত্রখানা এখনও বর্ত্তমান
আছে। ১৯০৮ সনে উহা সিনিয়ারে পরিণত করাত; সদাশয়
গবর্ণমেন্ট কর্ত্ত্বক ২০০ টাকা ছুই শত টাকা মাসিক সাহায্যের
দন্দোবস্তে এডেড্ রিকগনাইজ মাদ্রাছার অন্তর্ভুক্ত করা
হইয়াছে। এই মাদ্রাছা নিজ্প পীরের নামে ফ্রফ্রা আলিয়া
ফতেহিয়া সিনিয়ার মাদ্রাছা নামকরণ করা হইয়াছে।

কশিকাতা মাজাছার শিক্ষা পদ্ধতি ও পাশ সার্টিফিকেট যেরপ এখনকার শিক্ষা পদ্ধতি ও পাশ সার্টিফিকেট সেইরপ। এখানে আউজন স্থাক্ষ মোদার্মেছ কার্য্য পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। এই মাজাছা ব্যতীত বঙ্গদেশে কোন ধল্ডদ্বীম মাজাছার গবর্ণমেন্ট সাহায্য নাই। ধল্ডদ্বীম মাজাছার জন্য ৩৮ হাত দৈর্ঘ বিশিষ্ট এক বিরাট পাকা গৃহ আছে।

## নিউস্কিম মাদ্রাছা

ইনস্পেক্টর মৌলবি এবাহিম সাহেব, ভূত পূর্বব ডাইরেক্টর
মাননীয় খান বাহাত্ব মৌ: মোহ: আহছান উল্লাহ সাহেব স্কুল
ইনস্পেক্টর রায় বাহাত্র কে, সি, রায় মহোদয়, ভূতপূর্বব শিক্ষা
মন্ত্রী থাজা নাজেমদিন সাহেব, ইনস্পেক্টর মৌ: মোহা: মাজিদ
বখ্শ সাহেব, সহকারী ডাইরেক্টর মৌলবি মাওলা বখস, সাহেব
ও ভূতপূর্বব ডাইরেক্টর টেলার সাহেবের চেপ্টায় ইং ১৯:৫ সালে
নিউস্কিম জ্নিয়ার মাদ্রাছা স্থাপন করা হয়। তাঁহাদের চেপ্টায়
ইং ১৯২৬ সালে হাই মাদ্রাছায় শ্রিণত করা হইয়াছে এবং

31

উহার মাসিক সাহার্য্য ১৫০ টাকা দেড়শক টাকা মঞ্জুর করা ইইয়াছে।

হলরত পীর সাহেব বহু দরিজ ছাত্রকে ফ্রী কিন্ধা হাফ ফ্রী
দিতেন এবং সেই সমস্ত ব্যয় তিনি নিজেই বহন করিতেন। ইহার
জন্ম স্থানক ১৪ জন অধ্যাপক নিযুক্ত করা হইরাছে। নিউজীম
জুনিয়ার ও হাই মাজাছার ফল সন্থোষজনক ও উহার কাজ কর্ম
দিন দিন ইন্নতির দিকে ধাবিত হইতেছে। মাজাছার ছাত্র সংখ্যা
দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় দ্বাদশ সহস্র টাকা ব্যায়ে ১৫০ হাত দৈর্ঘ
বিশিষ্ট এক বিরাট পাকা গৃহ নির্মানের বন্দোহন্ত করা হয়।
ইংরাজি ১৯০৫ সনের ডিসেম্বর মাসে এই ঘরের কার্য্য সমাপ্ত
হইয়াছে। ইহার অর্জেক টাকা হজরত পীর সাহেব নিজেই দান
করিয়াছিলেন। গবর্ণমেন্ট পাঁচ সহস্র টাকা দান করিয়াছিলেন।
উল্লিথিত সাহায্য ব্যতীত তিনি মাজাছাদ্বয়ের ব্যয়োদ্দেশ্যে ২৮
হাজার টাকার সম্পত্তি অরুগীত চিত্তে মাজাছার নামে ওয়াক্ষ
করিয়াছিলেন, ইহা ব্যতীত ভূরি ভূরি দানের বিহিত ব্যবস্থা করা
হইয়াছে।

## হাদিছ শিক্ষা

হজরত পীর সাহেব ওল্ডদীম মান্তাছার জামাতে উলা পরীক্ষোত্তীর্ণ আলেমগণের জন্ম হাদিছ পাঠের ব্যবস্থা করিয়া রাথিয়াছেন। তাহাতে টাইটেল কোর্স ক্লাস পর্যান্ত শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ইহার শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মাওলানা-দিগকে হজরত পীর সাহেব ইছালে-ছওয়াবের মজলিশে ফথ্রোল মোহাদেছিন ইত্যাদি উপাধি প্রদান করিতেন।

#### প্রাথমিক শিক্ষা

বালক বালিকাদের প্রাথামিক শিক্ষার উন্নতির জ্বন্য তাঁহার মাদ্রাছার সন্নিকটে স্বতন্ত্রভাবে মক্তব স্থাপন করা হইয়াছে।

٠,٧

ىك

বিশুদ্ধভাবে কোরআন শিক্ষার জন্ম একজন কারিকে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

## তাছাওয়ফ শিক্ষা

হজরত পীর সাহেব ভাছাওয়ফ শিক্ষার পৃথক এক দাএর।
খানা (খানকা শরিফ) প্রস্তুত করিয়াছেন, বঙ্গ আসাম বরং
আরব, পারশ্য, তুরন্ধ, কাবুল, কান্দাহার, বর্মা প্রভৃতি স্থান
হইতে বহু ভরিকত অরেথী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া
কাদেরিয়া, চিল্ডিয়া, নক্শ বন্দীয়া, মোজাদেদিয়া ভরিকা শিক্ষা
করিয়া যাইতেন। ছাত্রেরা উক্ত মাজাছাদ্বয়ের পাঠ শেষ করিয়া
এলমে-ভাছাওয়াফ শিক্ষা করতঃ উভয় এলমে পারদর্শী হইরা
দেশে প্রভ্যাবর্ত্তন করেন।

#### বোডিং

ছাত্র শিক্ষাগণের স্থবিধা হেতু মান্তাছার সংলগ্ন আজ প্রায়
২০ বংসর হইল ৪৪ হাত দৈর্ঘ এক বোডিং গৃহ প্রস্তুত করিয়া
রাখা হইয়াছে। উহার পার্শ্বে স্থপেয় পানির স্থবিধার জন্ম
একটি নলকুপের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। তথায় দশ সহস্র
টাকা ব্যম্বে এক বিরাট কোতোব খানা স্থাপন করা হইয়াছে।

বহু ছল্ল ভ কেতাৰ, কলমি অনেক কেতাৰ, আরবি, পারশী, উদ্পু, ইংরেজি, বাংলা ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষায় অনেক পুস্তক ্রীপুন্তিকা উহাতে বিভ্যমান আছে। তফছির, হাদিছ, ফেক্ছ, ইতিহাস সংক্রোন্ত অনেক কেতাৰ তথায় আছে। তথায় একটি, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করা ইইয়াছে।

ফুরফুরা ও তৎপার্শবর্তী গ্রাম সমূহের দানশীল মুছলমানগণ ছাত্রদের জায়গীরের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া থাকেন। ় এস্থলে দেশ বিদেশের জটিল মছলা মীমাংসার জ্বতা দারোল এফ্তা স্থাপন করা হইয়াছে।

## হজরত পীর সাহেবের কাশ্ফ ও কারামত

নবী ও পীরগণের অন্তর এত জ্যোতিস্মান যে, তাঁহারা দূর দেশের অবস্থা দেখিতে পান। মেশকাত, ১২৯ পৃষ্ঠা:—

নবি (ছাঃ) সূর্য্য গ্রহণ-কালে বেহেশত ও দোজখ দেখিয়াছিলেন

জারকানির ৬৭৩ পৃষ্ঠা :--

A

4

3

এই দেখার ছই প্রকার অর্থ হইতে পারে—প্রথম এই যে, নবি (ছাঃ) প্রকৃত পক্ষে সেই স্থান হইতে বেহেশত ও দোজ্ধ দেখিয়াছিলেন, অর্থাৎ মধ্যস্থিত পদ্দা (অন্তরাল) গুলি তিরোহিত করা হইয়াছিল।

দ্বিতীয় অর্থ এই যে, উভয়ের আত্মিক (মেছালি) ছবি । অন্ধিত করা ইইয়াছিল।

মেশকাতের ৫২৯ পৃষ্ঠায় আছে, হজরত মকা শরিফে থাকিয়া বয়তুল মোকাদ্দছ দেখিয়াছিলেন।

মেশকাতের ৫৪৬ পৃষ্ঠায় আছে :—

হজরত ওমর মদিনা শরিফে খোৎবা পাঠকালে নাহাও য়ান্দ শহরের যুদ্ধের অবস্থা দেখিতে পাইয়া 'ছারিয়া' নামক ' সেনাপতিকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন।

শাহ অলিউল্লাহ দেহলবি 'কওলোল-জমিল' এর ৮৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;— সমাগত লোকের অন্তরের কথা জানিতে ইচ্ছা করিলে, নিজের অন্তরকে সমস্ত চিন্তা হইতে শূল্য করিয়া সেই লোকটির অন্তরের দিকে রুজু করিবে, তাহার অন্তরের কথা প্রতিবিম্ব স্বরূপ ইহার অন্তরে সংক্রোমিত হইবে, ইহাতে ভাহার মনের কথা ব্বিতে শারিবে।

আগামী ঘটনা জানিবার অন্ত নিজের ছন্তরকে শৃন্ত কয়িয়া সেই ঘটনা জানিবার জন্ত এরপ আকাঞা কহিবে যেরপ ভৃষ্ণার্ড পানির আকান্দা করিয়া থাকে এবং নিজের আত্মাকে যোগ্যতা অনুসারে আলমে মালাকুতের দিকে উন্নত করিতে থাকিবে, ইহাতে ফেরেশভার আওয়াজ, চৈতন্তাবস্থাতে কিন্তা স্বপ্লযোগে উক্ত ঘটনা প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

(১) নোরাখালীর কল্যানদীর মাওলানা ফয়জোর রহমান সাহেব বলিরাছেন:—সন্তবভঃ ১৩৩৩ সালে ২১শে ফাল্ডন তারিখে ইছালে ছওয়াবের ১ম তারিখে হজরত পীর কেবলা সাহেব আদেশ করিলেন যে, অন্ন ১১টার পূর্বেব কেহ দোকান পাট খুলিও না, চলাফেরা করিও না। সকলে বিসয়া কোরআন শরিফ পড়। মাহারা কোরআন শরিফ পড়িতে না পারে, তাহারা যেন কলেমা কিয়া ছুরা এখলাছ পড়েন। ইহা ঘলা সত্ত্বেও অনেকে যাতায়াত করিতে লাগিল। অলুমাণ অর্দ্ধছটা পরে পীর সাহেব বলিলেন, তোমরা বসিয়া পড়, না হয় এখান হইতে চলিয়া যাও। ইহা তামরা বসিয়া পড়, না হয় এখান হইতে চলিয়া যাও। ইহা তামিয়া সমস্ত লোক বসিয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে দোকানগুলি বন্ধ হইয়া গেল। আমি, অশ্বদিয়ার মাওলানা আবছছ ছালাম, আমানাতপুরের মাওলানা ছালামাতুল্লাহ ও কুশাখালীর মাওলানা আবছল গনি সাহেবগণ একস্থানে বসিয়াছিলাম, আমাদের একজন খাদেম বলিল যে, ছজুর, অন্ত ভাত দেরীতে হইবে। ছকুম হইলে, দোকানে এক কেংলী চা ও পরোটা প্রস্তুত করিতে

È

-4,

12-

35

-1

业

বলিয়া আসি, হুজুরেরা ওজু করার ভান করিয়া উহা পানাহার করিয়া আসিবেন; ইহাতে আমরা রাজী হইলাম। যখন আমরা চুপে চুপে ভিতরের দ্বার দিয়া চা-ওয়ালার দোকানে প্রবেশ করতঃ দর প্রাক্তা বন্ধ করিয়া নাস্তা করিতে বসিলাম। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম যে, হজরত পীর সাহেব মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান আছেন, কিন্তু দর প্রাক্তা দেইরূপ বন্ধই আছে। ঈবৎ বাহ্য করিয়া বলিলেন, বাবা নাস্তা করিতে আসিয়াছ ভাল। ইহা বলিয়া তিনি হঠাৎ অদৃগ্য হইয়া গেলেন। আমরা নিতান্ত লজ্জিত অবস্থায় থাকিলাম।

## (২) ভাঁহার বর্ণনা:-

10

১৩৩৪ সালে ত্রিপুরার ধামতী আঞ্জমানে ওয়াএজিনের বার্ষিক অধিবেশনের ১ম দিবসে সভা আরস্তের পূর্বক্ষণে প্রার ৫/৬ হাজ্ঞার লোক উপস্থিত ছিল, পীর কেবলা সাহেব দৰে মাত্র সভাস্থলে গিয়া বসিয়াছিলেন, এখনও সভার কার্য্য আরস্ত হয় নাই। আমি একখানা ফংওয়া স্বাক্তর করাইবার উদ্দেশ্যে দোয়াৎ কলম সহ ফতোয়া খানা হাতে লইয়া হুজুরের সম্মুখে দুগ্রায়মান। হুজুর আমাকে দেখিয়া চক্ষু বন্ধ করিয়া অনুমান ৫ মিনিট কাল মোরাকাবা করিয়া চক্ষু খুলিয়া আমাকে বলিলেন, ভোমার ফংওয়ার মধ্যে এই এই দোষ আছে, ইহা সংশোধন কর, তৎপরে দস্তখত করিব। তিনি ফংওয়ার যাবতীয় মর্মা খুলিয়া বলিলেন, ইতিপুর্বেব এই ফংওয়া খানা প্রায় শ্রাধিক আলেম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, কেহই এই ভুল ধরিতে পারেন নাই। আমি অবাক হইয়া গেলাম, ছোবহানাল্লাহ বেহাম্দিহি।

## (৩) ভাঁহার বর্ণনা:--

সম্ভবত: ১৩২৫ সালের চৈত্র মাসে হুজুর পীর সাহেব বরিশালের শর্ষিনাতে মাওলানা নেছারউদ্দিন সাহেবের বাটীর

সভাতে গুভাগমণ করিয়াছিলেন, ওয়াঙ্কের পর দিন জোহরের পরে হিজলা মছজেদের এমাম মৌলবি রজব আলি সাহেব "তুমি যেন তাঁহাকে (থোদাকে) দেখিতেছ" এই হাদিছের মর্ম্ম विकाम। করেন। আমি তাঁহাকে অনেকক্ষণ বুঝাইলাম। তিনি বলিলেন, আপনি ষাহা বুঝাইলেন, তাহা শুনিলাম। এক্ষণে আস্থন, পীর কেবলা সাহেবকে একটু জিজ্ঞাসা করি। পীর কেবলা সাহেব যে কামরায় থাকেন, আমরা সেই কামরায় গিয়া দেখি যে, বহু লোক হুজুরের নিকট বসিয়া আছেন। আমরা পশ্চাতের দিকে বসিয়া মনে মনে আমাদের দ্বিজ্ঞাস্ত বিষয় ভাবিতে লাগিলাম। পীর কেবলা সাহেব জুমা, আথেরে-জোহর মিলাদ শরিফের কেয়াম ও তকদীরের মছলা ইত্যাদি বিষয়গুলি লোকদিশকে বিস্তারিত ভাবে বৃশাইয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, কেহ কেহ হাদিছের অর্থ বৃঝিতে পারে না, ভক্তন্য অস্থির আছে। কেনগো যখন তুমি ধার্ট ভাটি কিন্তা ধার্ট ভাটি এর দাএরার মোরাকাবা করিবে, তখন উক্ত হাদিছের নিগুঢ় তত্ত্ব আপনা আপনি খুলিয়া यांटेरा। सोलिव त्रक्षव चालि जारूव टेश छिनिया विलिन, আমার উত্তর পাইয়াছি, তিনি আর কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না।

À.

## (৪) তাঁহার বর্ণনা;—

একবার ফুরফুরা শরিফে অনাবৃষ্টি ইইয়াছিল, সকল লোক পীর কেবলা সাহেবকে এছতেছকা নামাজ পড়িবার জন্ম সদের ষাঠে যাওয়ার জন্ম অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু হজরত পীর সাহেব তথায় যাইতে অমত প্রকাশ করিতেছিলেন। মগত্যা লোকের অতিরিক্ত পীড়াপীড়িতে তথায় গেলেন, নামাজ দোয়া পরে মোরাকাবা করিতে লাগিলেন, ইঠাৎ মেঘের শব্দ শুনা গেল, আর দেখিতে দেখিতে চারিদিকে মুমলধারে বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল, কিন্তু ঈদের মাঠে বৃষ্টিপাত হইতেছিল না। তথন তজুর বলিলেন, এখানে কতকগুলি স্থদখোর আছে, এই হেতু এই সভার মধ্যে বৃষ্টী হইতেছে না। সত্তর স্থদখোরেরা বাহির হইয়া যাও। যথমই স্থদখোরগুলি বাহির ইইয়া গেল, অমনি সভাস্থলে বৃষ্টীপাত হইতে লাগিল, লোকদের কাপড় চোপড় ভিজিয়া গেল।

## (৫) ভাঁহার বর্ণনা;--

-4=

3

\*

আমি ১৩২৫ সালের আষাঢ় মাসে ফুরফুরা শরিফে উপস্থিত হইলাম, ইচ্ছা করিয়াছিলাম যে, তথায় মাদেক কাল থাকিয়া তরিকতের ছলুক শিক্ষা করিব। ৪/৫ দিবুস পরে পীর সাহেব আমাকে সঙ্গে লইয়া মাজাছার কোতোবখানায় গেলেন, তথায় তিনি চাস্তের নামাজ অন্তে আমাকে বলিলেন, শামী কেতাবের ১ম জেলদ বাহির করিয়া আন, হুকুম মাত্র আমি তাহা বাহির করিয়া দিলাম। তিনি ঐ কেতাব দেখিতে লাগিলেন, ইতি মধ্যে সামাত্ত একটু চক্ষু বন্ধ করিয়া পরে আমাকে বলিলেম, বাবা তুমি সম্বর বাড়ী যাও। এই গাড়িতে চলিয়া যাও, কলিকাতায় দেরী করিবা না। আমি ফুরফুরা শরিফে থাকিবার জন্ম বারম্বার আরজ করিতেছিলাম, কিন্তু ভজুর বলিলেন, না বাবা যাও, কলিকাভায় দেরী করিবা না। তুর্ভাগ্য বশতঃ কলিকাতার কার্য্য সমাধা করিতে করিতে আমার গাড়ী ফেল ২ইয়া গেল, কাজেই সেই দিবস রওয়ানা হইয়া যখন আমি বাড়ীর ছই মাইল দূর বর্তী স্থানে উপস্থিত হইলাম, তথন এমন বেগে আমার কম্প জর তারন্ত হইল যে, আর আমার চলিবার শক্তি থাকিল না, অগত্যা একখানা নৌকায় উঠিয়া অচৈতত্ত হইয়া পড়িলাম, মাঝিরা আমাকে

ধরা ধরি করিয়া অজ্ঞান অবস্থায় আমাকে আমার বাড়ীতে রাখিয়া আসে। কয়েক দিবস জরে ভূগিয়া স্তস্থ হওয়ার পরে বৃঝিলাম যে, হজরত পীর সাহেব এই জন্মই বলিয়াছিলেন সহর যাও, কলিকাতায় দেরী করিবা না।

- (৬) রংপুরের কাঁশদহ প্রামের মৌলবী মোঃ রেয়াজোল হোছাএন সাহেব বলিয়াছেন, আমি তরিকত সংক্রান্ত ৮টা ভটিল মছলা মীমাংসা করিয়া লইব ধারণায় হজরত পীর সাহেবের নিকট গাইবাল্লা টাউন হল প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বাতাস দিতে থাকি, হজরত পীর সাহেব আমার অন্তর নিহিত ৮টি ছওয়ালের জওয়াব দিয়া তাঁহার থাকিবার নির্দিষ্ট বাসাতে চলিয়া যান।
- (৭) নেজাঁমপুরের বাসখালীর মাওলানা আবছল জাকার সাহেব বিদ্যাছেন, আমি হজরত পীর সাহেবের নিকট মুরিদ হইয়াছিলাম, এক সময় হজরত পীর সাহেব নেজামপুরে আমার বাটির দাওয়াত মজৣর করিয়া দিন স্থির করিয়া দেন, সেই সময় তথাকার ইছাখালীর জবর দস্ত আলেম মাওলানা গোলাম রহমান সাহেৰ বিজ্ঞপ ভাবে আমাকে বলেন, তুমি নাকি ফুরফুরার মাওলানা সাহেবের নিকট মুরিদ হইয়াছ, দেখিৰ তোমার পীর কিরুণ? তিনি কয়েকটি জটিল মছলা ঠিক করিয়া রাখিলেন, হুজুর তাঁহাকে এমানত করিছে আদেশ করিলেন, মাওলানা নামাজ আরম্ভ করিলে, তাঁহার শরীরে মহা কম্পন উপস্থিত হইল, তিনি অতিকপ্তে ছুরা ফাতেহা শেষ করিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলেন, জন্ম ছুরা কোন আয়ত মনে পড়িতেছিল না, বহুক্ষণ পরে ছুরা ফালাক ও নাছ পড়িয়া নামাল শেষ করিলেন। পরে তিনি মাওলানা আবহুল জাকবারকে বলিলেন আপনি মানুষ আনেন নাই, একজন

কেরেশতা আনিয়াছেন। ওয়াজের মধ্যে পীর সাহেব তাঁহার জটিল মছলাগুলির জওয়াব দিয়া দিলেন। এই সমস্ত অবস্থা দেখিয়া তিনি হুজুরের গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহার নিকট মুদিদ হইয়া দেলেন।

(৮) মাওলানা ফয়জোর রহমান সাহেবের উক্তি:-

এক সময় উক্ত মাওলানা গোলাম রহমান সাহেব শায়খোলা হইতে কিছু সরু চাউল নিজের মাথায় লইয়া ফুরফুরা শরিফে উপস্থিত হইলে, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার ছোট পুত্র ছিল, বাতের দোষে তাহার বাকশক্তি রোধ হইয়া গিয়াছিল। হজরত পীর সাহেব বলিলেন, বাবা, তোমার পক্ষে চাউলের পোটলা মাথায় করিয়া আনা ঠিক হয় নাই। তথন তিনি নিজের পুত্রের বাক্শক্তি রহিত হওয়ার কথা বলিলেন। হজুর তুই দিবস তাহার মুখে ফুক দিলেন, তৎপরে বলিলেন, সকালে তাহাকে আজান দিতে বলিবে, সকালে তিনি আজান দিলেন ও তাহার জবান খুলিয়া গেল।

(৯) হুজুরের কামেল খলিফা বগুড়া খল্প-পুরের ছুফি ছাএমদিন সাহেব বলিয়াছেন, আমরা কয়েরজন জাবের এক সময় ফ্রফ্রা শরিফে উপস্থিত হই। ফজরের নামাজের পরে একটুখানি মোরাকাবা শিক্ষা দিয়া হুজুর বলিলেন, বাবা ভামরা আইস মাজাছার পুফরিণির শিয়ালা পরিষ্কার বরিছে হইবে। শীতকাল ছিল, পানিও খুব শীতল ছিল, প্রথমে আমি পুস্করিণীতে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া পানা পরিস্কার করিতে থাকি। আমার সঙ্গে আরও কয়েক জন পুকরিণীতে নামিলেন, কেহ কেহ পুস্করিণীতে নামিতে দেবী করিতেছিল। হুজুর লাইত্রেরীর বারান্দাতে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন। হঠাৎ তিনি পুস্করিণীর পাড়ে উপস্থিত হইয়া বলিলেন; বাবা, তোমরা যে ঠাওাতে

মরিরা গেলে, সরর উঠিয়া আইস। আমরা উঠিয়া আসিলাম তথন আমার সমস্ত শরীর জেকরে কম্পিত হইতেছিল, সমস্ত শরীর হইতে মূর পরিলক্ষিত হইতেছিল। এত দীর্ঘকাল চেটা চরিত্র করিয়াযে হাবভাব পরিলক্ষিত হয় নাই, এই ঘটনাতে তাহাই লাভ হইয়াছিল।

(১•) আরও তিনি বলিয়াছেন, আমি এক সময়ে একটি স্বপ্ন দেখিয়া হঙ্করত পীর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার 'খানকাহ' দোঁক শরিফে উপস্থিত ২ই। হুজুর আমাকে দেখিয়া বলিলেন, দেখত বাটীর মধ্যে খাওয়ার কিছু আছে কি ় বাটী হইতে সংবাদ আসিল, ভাত তরকারী কিছুই নাই। পীর সাহেৰ বলিলেন, যাহা কিছু থাকে আন। কিছু মুড়ি মুড়কি আনা হইল। আমি উহা খাইয়া এত অধিক স্কুম্বাদ পাইয়াছিলাম যে, কখন এইরূপ সুসাদ পাই নাই। ইহাতেই আমার কুধা নিবৃত্তি হইয়াগেল। দোঁক শরিফের একজনার বাড়ীতে হুজুর ওয়াজ আরম্ভ করেন। আমি আমার স্বপ্নের কথা তাঁহাকে বলিতে আকান্ডা জানাই। হজরত বলিলেন, বাবা থাম, তুমি কি হাটে হাড়ী ভাঙ্গিতে চাও। তৎপরে আমি হুজুরের সঙ্গে কলিকাতা টীকাটুলিতে উপস্থিত হই। রাত্রে এশার নামাজের পরে হুজুর বাটির মধ্যে গেলেন, আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, স্বপ্নের কথা তাঁহার নিকট পেশ করিতে পারিলাম না। এবটু পরে হুজুর বাটীর মধ্য হইতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন, বাবা, বাতাস তুমি কি স্বপ্ন দেখিয়াছিলে, আমি বলিলাম, আমি দেখিয়াছি, তজুর একটি অপূর্ব্ব অট্টালিকার মধ্যে বদিয়া আছেন, তথায় মাওলানা রুহল আমিন সাহেব ও হুজুরের অন্তান্ত খলিফাগণ বসিয়া আছেন, হুজুর বলিলেন, বাবা, তুমি মুরিদ

٠

),

কর না কেন ? আমি মুরিদ করিতে অনুমতি দিতেছি। মাওলানা রুহল আমিন সাহেব বলিলেন, তুজুর, ইনি ওয়াজ করিতে পারেন। তুজুর আমাকে ওয়াজের অনুমতি দিলেন। পীর সাহেব বলিলেন, আমার বহু মুরিদ এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন।

7

..

₹₹

₹.

3

- (১১) তিনি বলিয়াছেন, আমি একবার হজরতের থেদমতে ফুরফুরা শরিফে উপস্থিত হই, তৃই চারি দিবস থেদমতে থাকিয়া শিক্ষা করা উদ্দেশ্যে উপস্থিত হইয়াছিলাম। হজরত পীর সাহেব মোরাকাবা তা'লিম দিয়া বলিলেন, বাবা, তুমি সত্তর বাড়ী যাও, কিছুতেই দেরী করিবা না। আমি বলিলাম কয়েক দিবস খেদমতে থাকার ইচ্ছায় আসিয়াছিলাম, হজুর বলিলেন, না বাবা চলিয়া যাও। কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া দেখি, আমার বাটী হইতে লোক আমার সয়ানে আসিয়াছে, আমার ওয়ালেদ সাহেব মরনাপয়, আমি বাটী পৌছয়া দেখি তাঁহার মৃত্যু যাতনা উপস্থিত হইয়াছে' তিনি বলিলেন, বাবা, ছুরা ইয়াছিন পড়, আমি ছুরা ইয়াছিন পড়তে দেখি, তাঁহার প্রাাহর গিয়াছেন, হাত ধরিয়া দেখি, তাঁহার প্রাণ বায়্বাহির হইয়া গিয়াছেন, হাত ধরিয়া দেখি, তাঁহার প্রাণ বায়্বাহির হইয়া গিয়াছেন
- (১২) ত্রিপুরা জেলার রামপুর প্রামের মাওলানা ওয়াএজদিন সাহেব বলিয়াছেন, যে সময় ফুরফ্রাম হজরত ফরিদগঞ্জের সভায় শুভাগমন করিয়াছিলেন, আমি কয়েকটি জটিল মছলা জিজ্ঞাসা করিব ধারণায় তথায় উপস্থিত হইয়া দেখি, তিনি ওয়াজ আরম্ভ করিয়াছেন। আমি সভার পূর্বের উপস্থিত হইতে না পারায় অক্ষেপ করিছেলিম। তৎপরে তিনি ওয়াজের মধ্যে আমার যাবতীয় প্রশের উত্তর দিয়াদিলেন। দভা অত্যে বলিলেন, বাবা মাওলানা ওয়াএজদিন

সাহেব আপনি আমার বাটীতে যাইবেন। তৎপরে আমি একা এক সময় ফুরফরা শরিফে উপস্থিত ইইলাম। হজরত পীর সাহেব আছরের নামাজ দুহলিজে পড়িলেন, আমি মছজেদে জামায়াতে নানাক পড়িয়া দহলিকে উপস্থিত হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলাম একজন পীর মানুষ জামায়াত ত্যাগ করেন। অমনি পীর ছাহেৰ বলিলেন, বেশী বৰ্ষা হইতেছে এজন্য আমি জামায়াতে উপস্থিত হইতে পারিলাম না, ইহাতে আপনি মনে কোন দ্বিধা বোধ করিবেন না। ইহার পরে কয়েক গাড়ী ইষ্টক আনা হইল, তিনি গাড়োয়ানদিগের সহিত কথা বলিতে-ছিলেন, আমি মনে মনে বলিলাম, এইরপ ত্নইয়াদার লোক কিরূপে পীর হইবেন? অমনি পীর সাহেব বলিলেন, বাবা আমি তুনইয়াদার পীর। আমি মনে মনে লজ্জিত হইতেছিলাম পরে তাঁহার নিকট মুরিদ হইয়া তরিকত শিক্ষা করিতে থাকি। আমরা শুনিয়াছি, যুখন হজরত পীর সাহেব প্রথমে নোয়াখালী টাউনে ওয়াঞ্চ করেন, সেই সময় তিনি একজন মাওলানা সাহেবের অন্তর নিহত যাবতীয় মছলাগুলির উত্তর ওয়াজ প্রসংস্থ প্রদান করেন।

(১৩) নওয়াখালী জেলার বশিকপুর গ্রামের মাওলানা আবহুলাহ সাহেব বলিয়াছেন, এক সময় আমরা পাঁচজন লোক ট্রেণে শিয়াখোলায় উপস্থিত হইয়া ফ্রফ্রেমা শরিফে পৌছিয়া অসময়ে পীর সাহেবের বাটীতে অতিথী হওয়া অহুচিত ধারণায় জন্ম কোন লোকের দহলীজে শয়ন করিলাম, অতিরিক্ত মশার জন্ম তথা হইতে রওয়ানা হইয়া পীর সাহেবের দহলিজে উপস্থিত হইলাম। আমরা শয়ন করিতে ইচ্ছা করিলে আমাদের গ্রামবাসি তথাকার মোদারে ছ মাওলানা হাফিজুলাহ সাহেব বলিলেন, আমরা কয়েক জন লোক আহার করিতে বসিয়াছিলাম,

মামাদের বাসন দেওয়া ২ইলে, পীর সাহেব বলিলেন, আরও ৫ খানা বাদনে ভাত তরকারী দিয়া উঠাইয়া রাখ। ৰলিলাম, হুজুৱ, আমৱা সকলেই বাসন লইয়াছি, ডিনি বলিলেন, ৫ খানা বাসনের ভাত তরকারি উঠাইয়া রাখনা কেন? যাহা হউক আপনারা কয়জন লোক ! আমরা ৫ জন। তিনি বলিলেন, পীর সাহেব আপনাদের জনু ভাত তরকারি রাখিতে বলিয়াছিলেন।

- (১৪) আমি ১৩৩৯ সালের শেষ জ্যৈষ্ঠে বশিরহাটে একটা বিরাট সভা করার জন্ম বৈশাথ মাসে ফুরফুরার হজরতকে দাওয়াত দিতে দোঁকের হোজরা শরিফে যাই। হইতেছিল, প্লেশণ হইতে নামিয়া পান্ধী বন্দবস্ত করা উদ্দেশ্যে এক দোকানে দাঁড়াইয়া থাকি, এমতাবস্থায় একজন মৌলবি সাহেবের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, জিজ্ঞাসা করার জানিতে পারিলাম, তিনি চ্ট্রগ্রামের বাশেকা। তিনি বলিকেন, আপনি কোপায় যাইতেছেন? আমি বলিলাম, হজরত পীর সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছি, তৎপ্রবণে তিনি বলিলেন, হম্বত পীর সাহেব আমাকে বিদায় করা কালে ব্লিয়াছিলেন আপনি যান, আর একজন মেহমান আসিতেছেন। ভিনি আপনার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।
- (১৫) মাওলানা আফছারদিন সাহেব বলিয়াছেন, আমি মেছুয়াবাজারে জমিয়ত অফিসে ছিলাম, সেই সম্ঘ ফুরফুরার হজরতের বড় সাহেবজাদা মাওলানা আবছল হাই সাহেব বাড়ীতে পীড়িত ছিলেন। হঠাৎ আমি শুনিলাম যেন পীর সাহেব বলিভেছেন, বাবা মাগুলানা আফছরদিন, এই ঔষধটা লইয়া আইস। আমি সেই ঔষধ লইয়া ফুরফুরা শরিফে উপস্থিত হইয়া জনাব পীর সাহেবকে এই ঘটনা

উল্লেখ করায় তিনি বলিলেন, হাঁ বাবা, আমি বলিয়াছিল।ম, যদি মাওলানা আফছরদিন এখানে থাকিতেন, তবে আবহল হাইর জন্ম এই ঔষধটা আনিয়া দিতে পারিতেন।

(১৬) উক্ত মাওলানা আফছরন্দিন সাহেব বলিলেন, এক সময় আমরা ফুরফুরার হজরতের সঙ্গে কোন দাওয়াতে গিয়াছিলাম, তিনি পান্ধী যোগে ট্রেনের পূর্ব্বে ষ্টেশনে উপস্থিত ইয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের ষ্টেশনে পৌছিতে দেরী হইলে তাঁহার আসবাব পত্র সমস্ত আমাদের সঙ্গে ছিল, ট্রেণ ষ্টেশনে পৌছিয়া গেল। আমাদের ষ্টেশণে পৌছিতে ট্রেণের নির্মিত সময় অপেক্ষা প্রায় অর্জঘন্টা কাল বিলম্ব হইল। ষ্টেশণে পৌছিয়া দেখি, লাইনের পয়েন্ট নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তথায় ছই খানা ট্রেণ একত্রিত হইয়াছিল, এই খানা ট্রেণ শৃভ্যলাবদ্ধ করিতে আধ্বন্টা সময় অতিবাহিত হইয়াছে। আমরা তথায় গিয়া টিকিট লইয়া আসবাব পত্র সং গাড়ীতে উঠিলেই ট্রেণ ছাড়িয়া দিল।

(১৭) কলিকাতার একজন রুটী বিক্রেতা বলিয়াছেন, আমরা কয়েক জন রুটি বিক্রেতা ফুরফুরার হজরতের নিকট মুরিদ ছিলাম, আমাদের বাসার নিকট একজন আজানগাছির মুরিদ ছিল, সে ব্যক্তি আমাদিগকে ফুসলাইয়া পুনরায় আজান গাছি ছাহেবের নিকট মুরিদ করিয়া লওয়ার চেষ্টা করিতেছিল, আমাদের কেহ কেহ আজানগাছি ছাহেবের নিকট গিয়াছিল, এক রাত্রে আমি সপনো যোগে দেখিলাম, যেন ফুরফুরার হজরত উলঙ্গ তরবারি হস্তে ধারণ করিয়া গরম নজরে আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতেছেন, তেমেরা আমার মুরিদ হইয়া এখন একজন বেদয়াতির নিকট মুরিদ হইতে যাইতেছ ? আমি ইহা দেখিয়া পর দিবস সকলকে জানাইয়া

挡

দিলে, সকলেই পুনরায় ক্রফ,্রার হজবতের নিবট গিয়া ভূডন করিয়া তওবা করিলাম।

- (১৮) ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত ভিংরা টেশনের ৮ মাইল দূরে নলুয়। প্রামের খোন্দকার মৌলবী আবতুল মজিদ সাহেৰ বলিয়াছেন, আমি ৭ বংসর যাবং জৌনপুরী মাওলানা আবছুর রব সাহেবের নিকট মুরিদ হইয়া কিছু ফয়েজ লাভ করিতে পারি নাই। এক রাত্রে আমি স্বপনে ফুরফুরার হজরত সাহেবকে ওয়াজ করিতে দেখি, আর এক রাত্রে উক্ত হজরতকে উত্তর দক্ষিণ লম্বামান এক মছজেদে দক্ষিণ পূর্ব্বমুখীন বসিতে দেখিয়া আমি তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হই। তিনি বলিলেন বাবা, তোমারা না আসিলেও চলিত। তৎপরে তিনি আমাকে শ্যুন করিতে বলিলেই আমি শ্যুন করিলে, তিনি একথানা কম্বল দিয়া আমাকে ঢাকিয়া দিয়া আমার লতিফা কলবের উপর তিনবার ফুক দিলেন। ইহাতে আমার কলব কম্পিত হইয়া উথা হইতে জেকর জারি হইতে লাগিল। জাগরিত হইয়া উক্ত জেকর গুনিতে পাইলাম। আমার পার্ধ বর্ত্তী লোকেরা আমার নিজিত অবস্থার কলবের জেকর গুনিতে পাইয়া-ছিলেন। তৎপরে আমি ছোট স্থন্দরদিয়াতে তাঁহার নিকট বয়য়ত করিয়া নৃতন ছবক লই। পাঠক, ইহাতে বুঝা যায় না যে, মাওলানা আবহুল রব সাহেব কামেল ছিলেন না।
  - (১৯) হুগলী জেলার পাহাড়পুরে ত্ইজন ওলীর মজার আছে, ফুরফুরার হজরত একজন অলীর সংবাদ জানিতেন। তিনি সেই অলীর কবরের পাঁচ রশি দূরে মৌলবি মছউদোছ ছোবহান সাহেবের দংলিজে বসিয়া মোরাকাবা করিতে ছিলেন, তিনি ইহা জানিতেন না যে, দক্ষিণ দিকে একজন অলীর মজার আছে, কিন্তু তিনি দক্ষিণ দিক হইতে একটি তীক্ষ

প্রবাদের আণ অম্বভব করিলেন, যাহার তুলনা ছনইয়াতে নাই।
নোরকোবা শেষ করিয়া তিনি উক্ত মৌলবি সাহেবকে দ্বিজ্ঞাসা
করিলেন, ঐদিকে কোন ওলীর মন্ধার আছে কি? তত্ত্বের
তিনি বলিলেন, হাঁ আছে। এখনও মুসলমান বাদশাহ কর্তৃক
প্রদত্ত তাঁহার অনেক আএমা জাএদাদ আছে, এখানকার লোকেরা
উহার অধিকারি ইইয়া আছে।

(২০) নওয়াথালী চরমাদারির মুন্শী আবছছ ছামাদ সাহেব বলিয়াছেন, যে দিবস ছোট হুন্দরদিয়াতে ফুরফুরার হজরত সভা করিয়াছিলেন, উহার পূর্বে রাত্রে অংমি স্বপ্রোগে দেখিতেছি, তিনি যেন বলিতেছেন, আমি কল্য ছোট স্থন্দরদিয়াতে সভা করিব, তুমি তথায় উপস্থিত হইবা।

যদি কখনও মামার তাহাজ্জোদ পড়ার ত্রুটী হইত, তবে পীর সাহেব আমাকে স্বপন্যোগে উহা পড়িতে তাগিদ করিতেন।

(২১) ভবানিগঞ্জের মাওলানা আজিজর রহমান সাহেব বলিয়াছেন, চরপাতার মৌলবি আবহুল হাকিম সাহেব আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কাহার হাতে মুরিদ হইবেন ? আমি তাঁহাকে এস্থোরা করিতে বলিলাম। তিনি চার দিবস পরে সপনযোগে দেখিতে পাইলেন, একস্থানে একটা বিরাট মজলিশ হইয়াছে, তথায় হজরত নবি (ছাঃ) তাঁহার চারি খলিফা, হজরত মোজাদ্দেদ সৈয়দ আহমদ বেরেলবি ও হজরত আব্বকার ছিদিকি (রাঃ)র ডাহিন দিকে ফ্রফ্রার পীর সাহেব আছেন, মৌলবি আংতুল হাকিম সাহেব অনির্দিষ্ট ভাবে বলিলেন, আমাকে শিক্ষা দিন। হজরত নবি (ছাঃ) ফ্রফরার হজরতের প্রতি তাঁহার শিক্ষা প্রদানের আদেশ দিলেন। তিনি শিক্ষা লইলে, সমস্ত লতিফা জারি হইয়া গেল। তৎপরে তিনি উক্ত হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত

নকশবন্দীয়া ভরিকা শিক্ষা করিয়া ছিলেন। ভিনি ১৩৩৮ সালে এন্তেকাল করিয়াছেন।

- (২২) উক্ত মাওলানা সাহেব বলিয়াছেন, ফুরক্ররার হজরত চরপোঁয়া মন্ধলিশে উপস্থিত হইলে, একজন লোক ১৮ বংসর বয়সের এক পুত্রকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল, সেই ছেলেটা মাতৃগর্ভ হইতে বোবা ইইয়াছিল। মগরেবের পরে তাহার পিতা হন্ধরত পীর সাহেবকে তাহার বাকশক্তি পাওয়ার জন্ম দোয়া করিতে আহেদন করিলেন। মাওলানা সংহেব বলিলেন, হজরত পীর সাহেব মোরাকাবার পরে ইহার জন্ম দোয়া করিবেন। হুজুর বলিলেন, এশার জজ্জিফার পরে দোয়া করিব। অঞ্চিফার পরে তিনি ইশারা করিয়া তাহাকে মুখ খুলিতে. বলিলেন, সে মূখ খুলিয়া দাঁড়াইলে, তিনি ৩ বার ফ,ক্ দিলেন। অমনি তাহার জ্বান খুলিয়া গেল, সে বাহিরে গিয়া বলিল, ৰাবা এই দিকে আসেন।
- (২০) রায়পুরার হাজি আশবাফদিন পণ্ডিত বলিয়াছেন, আমি চট্টগ্রামের কাছেম আলি শাহাক্ষীর সহিত উপযুক্ত পীর ধরিবার সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলাম, ইনি মাইছভাণ্ডারের ভক্তছিলেন, তিনি বলিলেন, মাইজভাণ্ডারের পীরের উপর আপনার ভক্তি হইবে না।" এক সময় তিনি আসাকে বলিলেন, আপনার জন্ম সুসংবাদ আনিয়াছি, ফুরফুরার পীর সাহেব নওয়াখালীতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়াছি, তাঁহার কারামত দেখিয়াছী নওয়াখালীর একটা লোক একটা গোবা ছেলেকে তাঁহার নিকট লইয়া গিয়াছিল, উক্ত পীর সাহেব তাঁহার মুখে ফুক দিয়া বলিয়াছিলেন, তোমার ছেলে রাত্তে তিনবার পায়খানায় যাইব যাইব বলিয়া ভাকিলে, তুমি উত্তর দিবা। তাহাই সেই ছেলেটি সেই হইতে বাক্শক্তি পাইয়াছিল।

·

3

. 3

Ž.

٨.

ইহা গুনিয়া হজরত পীর সাহেবের নিকট মুরিদ হইলাম।

- (২৪) ভবানীগঞ্জের কুশাখালীর হানিফ মুনশী বলিয়াছেন তাহার এক পুত্র ফুরফুরার হজরতের নিকট মুরিদ হইয়াছিল, দে ব্যক্তি ইহাতে নারাক্ষ ছিল, যথন তাহার এন্তেকালের সময় উপস্থিত হয়, দে অল্য লোকের নিকট মুরিদ হইতে অস্বীকার করিতেছিল, সে ঐ অবস্থায় বলিতে লাগিল। তোনরা ভাল বিছানা বিছাইয়া দাও। ফুরফুরার হজরত আসিয়াছেন। সেই সময় তাহার শরীর হইতে স্পাষ্ট কলেমার জেকর শুনা যাইতেছিল।
- (২৫) সায়েস্তানগরের অন্ধ আশরাফ আলি মিঞা ফুরফুরার হজরতের নিকট মুরিদ হইরাছিল, তিনি তাহাকে স্থানথেরের বাটী খাইতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। সে এই নিষেধ অমান্ত করিয়া ছই দিবস স্থানথারের বাটীতে খাইরাছিল ইহাতে সে পাগল হইয়া যায়, এই অবস্থায় সে বিষ্ঠা ভক্ষণ করিত। তৎপরে লোকেরা তাহাকে কলিকাভায় হজরত পীর সাহেবের নিকট লইয়া য়ায়। হজুর বলিলেন, সে কি স্থানথারের বাটীতে খাইয়াছে? সঙ্গীরা বলিল, হাঁ। তৎপরে পীর সাহেব তাহাকে তওবা করাইয়া দিলে, সে স্থান্থ হইয়া যায়।
- (২৬) মাওলানা আফছারদিন সাহেব বলিয়াছেন, ফুরফুরার হজরতের এক ফুকে পাবনা জেলার ঈশ্বদী ষ্টেশনের নিকটকর্ত্তী শাহীপুর গ্রামের স্থাঃ থবিরদিন নামক এক বাক শক্তি রচিত ম্যাটরিক পাস যুবক পাবনা ভারাবাডিয়া মাজাছা গৃথে বাক্ শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল, তথায় বঙ্গ গৌরব মৌলবি এ, কে, ফজলোল চক সাহেৰ উপস্থিত ছিলেন।
  - (২৭) পীরশাদা মাওলানা আবৃজাফর সাহেব বলিয়াছেন

হল্পরত পীর সাহেব কবৃতরের ছানা খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, এই হেতু মাদ্রাছা বাড়ীতে একটি পায়রার বাচ্চা প্রতিপালন করা হইতেছিল, হঠাৎ একটি দাঁড়াস সাপ ছানাটীকে হইয়া য়য়। এজন্য বাড়ীর মেয়েরা খ্ব ছঃখ প্রকাশ করিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে সাপ ছানাটি মুখে করিয়া আনিয়া ফেরত দিয়া য়ায়, ছানাটির শরীরে কোন চিহ্ন ছিল না।

(২৮) দোজানগরের ছুফি খবির্দ্দিন বলিয়াছেন, পাবনার ক্ষপুরের হাজি আলিমদিন সাহেবের ঘরের গহনা ও ৫০০ টাকা চুরি হইয়া গিয়াছিল। তিনি মৌলানা ছগিরদিন সাহেবের নিকট এজন্ত খুব কান্দাকাটা করেন। ইহাতে তিনি বলেন, আপনি পীর সাহেব কেবলার খেদমতে হাজির হন, সেই দিবস গতরাত্রে তিনি হজরত পীর সাহেবকে স্বপ্রযোগে দেখিতে পান, হজরত পীর সাহেব তাহার মাধায় হাতদিয়া বলেন, আছা বাবা যাও, আমি দোয়া করিতেছি। তৎপরে হাজী সাহেব নামাজ পড়িতেছিলেন। তিমি জায়নামাজের নীচে একটা পোটলা দেখিতে পান, উহার মধ্যে ১০টি টাকা বাতীত সমস্ত গহনা ও টাকা বহিয়াছে।

J.F.

2

(২৯) তিনি বলিয়াছেন, আমি স্থন্দর বনে সাহেবের আবাদে গিয়াছিলাম, তথাকার লোকেরা আমার নিকট লাঠিতে ফুক দেওয়ার জন্ম অনুরোধ করিতেছিলেন। আমি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা বলিশেন, আমরা জঙ্গলে গিয়া থাকি, তথার বাঘের ভয়। হজরত পীর সাহেব আমাদের জন্ম লাঠি পড়িয়া দিয়াছিলেন। আমরা চারিদিকে লাঠি পুভিয়া কাষ্ঠ কাটিতাম, বাঘ সেই লাঠি দেখিলেই চলিয়া যাইত।

(৩০) ত্রিপুরা রূপশার জমিদার সৈয়দ মৌলবি আবছর রশিদ সাহেবের কর্মচারি মু: মুরোল হক সাহেব বলিয়াছেন, আমার একটি অবিবাহিতা কলার একটি চক্ষু নষ্ট ইইয়া যায়, দেশের ডাক্তারেরা উহার চিকিৎসা করিতে অক্ষম হওয়ায় আমি ভাহাকে লইয়া কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের বড় বড় ডাক্তারকে দৈখাই, সকলেই চকু পরীক্ষা করিয়া বলেন, চকুটি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহার চিকিৎসা অসম্ভব। তৎপরে আমি ক্সাটিকে লইয়া টীকাটুলি মছজেদে ফুরফুরার পীর কেবলা সাহেবের নিকট উপস্থিত হই। তিনি আমাকে বলেন, বাবা তোমরা নব্য শিক্ষিত লোক, আমার উপর কি তোমাদের ভক্তি হুইবে ? আমি বলিলাম, ভক্তি না হুইলে, আমি হুজুরের খেদমতে হাজির হইলাম কি জন্ম তুজুর আমার কন্সার চক্ষে ক্র দিলেন এবং এক খানা ভাবিজ হি থিয়া দিয়া বলিলেন, ভাবিজখানা করেক দিবস চক্ষের উপর ধাকিবে। এত দিবস পরে আমার নিকট সংবাদ লইয়া আসিবা। খোদার মর্জ্জি সেই তারিখের মধ্যে আমার কন্তার চক্ষু একেবারে নিরাময় হইয়া যায়। এই সংবাদটি তিনি কয়েক বংসর পূর্বেব আমার ছুরত অল জাময়াতে প্রকাশ করিয়া ছিলেন।

·37

- (৩১) ফুরফুরার মাজাছার মোদারেছ মাওলানা মুছা সাহেবের চক্ষে ইঞ্জিনের কয়লা পড়িয়াছিল, কোন প্রকারে উহা বাহির হইতেছিল না, চক্ষের যন্ত্রনা হইতে লাগিল, হজরত পীর সাহেবকে উহা জানাইলে, তিনি ৩ বার চক্ষের উপর হাত বুশাইলে চক্ষ্ ভাল হইয়া যায়।
- ৩২। ২৪ প্রগণা মোয়াজমপুরের হাজি হলতান আহমদ সাহেব বলিয়াছেন, কলিকাভার দক্ষিণে আভড়াতে ফ্রফ্রার পীর সাহেব ওয়াজ করিতে যান, শেষ দীবস ফজরের

পরে হুজুর পালকীতে উঠিবার সময় তেল পানিতে ফুক দিয়া পালিতে উঠিতে ছিলেন একটি লোক দৌড়িয়া আসিয়া বলিল, আমার বোতলে ফুক লাগে নাই, সাক্ষিরা বলিতেছিল, হাঁ ফুক লাগিয়াছে যখন সে বোতলটী হজরত পীর সাহেবের সম্মুখে ধরিল তিনি একটু হাসিয়া উহাতে ফুক দেওয়া মাত্র খেতলের তলা খিসারা পড়িল। ইহাতে সেহা হতাশ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

৩০। মাওলানা মকবুল হোছেন আক্লেপুরী সাহেব বলিয়াছেন, হজরত পীর সাহেব যে সময় আক্লেপুরে শুভাগমন করিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি করেক স্থলে মুরিদ করিতে গিয়াছিলেন, পালীযোগে উচ্চনীচ স্থান অতিক্রম করিতে হইয়াছিল, হুজুর বেহারাদিগকে বলিতেছিলেন, ভোমরা জোরে চালাও। সূর্য্য বিহারা বলিয়াছে, হুজুর যেন ৩/৪ সের ওজনের বলিয়া অনুমিত হইতেছিল, স্থাবিহারা শাস রোগ আক্রান্ত ছিল, হজরত পীর সাহেব ভাহাকে জোরে চলিতে বলেন, সে জোরে চলিতে থাকে, ইহাতে সে শাস রোগ হইতে একেবার নিরাময় হইয়া যায়। এখনও সে সুস্থ আছে।

- (৩৪) মালদাহ শীব গঞ্জের মাওলানা হেদাএতুল্লাহ সাহেব বলিয়াছেন, হজরত পীর সাহেব আমাদের বাটীতে গুভ পদার্পন, করিয়াছিলেন, সাড়ে সাত পশারি গোস্ত আনা হইয়াছিল, আমার শ্বন্তরের উপর খাওয়ানের ভার অর্পন করা হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন, পীর সাহেবের সঙ্গীদিগকে সভার দিবস ও সভার পর দিবস তৃপ্তি সহকারে উক্ত গোস্ত খাওয়ান হয়, আরও অনুমান তৃইশত লোককে উহা খাওয়ান হয়; কিন্তু শেষে দেখা গোল আরও কিছু গোস্ত বাকী বহিয়া গিয়াছে।
  - (৩৫) দরগাপুর কলোনী ২৪ পরগণার মাওলানা বজলোর রহমান সাহেব বলিয়াছেন, হজরত পীর সাহেব শেষবারে

وفر

বিশিরহাট আগমন করত: রাত্রে শাহী মছজেদের সম্পুথে ওয়াজ করিতেছিলেন। মনিমোহন ঘোব নামক একজন হিন্দু বর্ত্তমানে তাহার মুছলমানি নাম মনিরোজ্জামান আমাকে বলিলেন, আমি ৪/৫ রশি দূর হইতে পীর সাহেবের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে পাইলাম, যে তাহার চক্ষ্ হইতে ডে-লাইটের স্থায় আলো বাহির হইতেছে।

- (৩৬) বগুড়ার সাবরুলের মোহণদ আলি ছাহেবের বর্ণনা;—আমি একদিন ফুরফুরার মছজিদ সংলগ্ন হুজুরাতে বাদ মগরেব পীর ছাহেবের সঙ্গে অজিফায় আছি, আমি নিয়তের মধ্যে ইচ্ছা করিয়া একটি শব্দ বাদ দিয়াছিলাম। আশ্চহ্যের বিষয় পীর সাহেবের মোরাকাবান্তে আমাকে বলিলেন ''তুমি কেন এ শব্দ বল নাই।"
- (৩৭) আমি একদিন ফ্রফ্রায় জোহরের নামাজের পূর্বের ধারণা করিলাম পীর সাহেব যদি আমাকে হোজরার মধ্যে ছবক দিতেন তাই। হইলে বড়ই ভাল হইত। বাদ জুমা আমরা দায়ার শরীফে ছবক মদ্দ করিতেছি। অনেক লোক সেখানে ছিল, কিন্তু আশ্চর্যোর বিষয় হুজুর এ অধমকেই কেবল দায়ার শরীফ সংলগ্ন হোজরাতে ডাকিয়া ছবক দিয়া রাখিয়া আসিলেন।
- (৩৮) আমি বাড়ী হইতে ফুরফ,রায় রওনা ইইবার কালে তরিকত দর্পণ কেতাবখানি এই ধারনার সঙ্গে পুটলীর মধ্যে রাখিলাম পীর সাহেবের নিকট ইইতে ছবকের এজাজত লইব। কিন্তু কি আশ্চার্য্যের বিষয় আমি ওখানে কেতাব বাহির না করিতেই পীর সাহেব আমাকে বলিন্দেন "তোমার কেতাব আছে ?" আমি বলিলাম, আছে। পীর সাহেব বলিলেন, "তোমাকে এজাজত দিলাম কেতাব দেখিয়া ছবক লইও।"

(৩৯) আমি বাড়ী হইতে ফুরফরায় রওনা হইবার একদিন পূর্ব্ব হইতে আমার দাঁতের গোড়া দিয়া অনবরত রক্তস্রাব হইতে থাকে। আমি নিজেই চিকিৎসক, অথচ নানা প্রকার ঔষধেও কোন ফল পাই নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় বগুড়া হইতে রওনা হইয়া সান্তাহারে পৌছিতেই হঠাৎ রক্তস্রাব বন্ধ হইল। আজ ৩/৫ বংসর ইইল সেই অব্ধিই জার রক্তস্রাব হয় নাই।

**#**1

- (৪০) আমার একদিন সর্দ্ধিজ্ঞর এমন কি নিউমোনিয়ার ভাব, তথাপি ফ্রফুরায় রওনা হইলাম। কলিকাতার টিকাটুলি মসজেদে পীর সাহেবের সহিত সাক্ষাত হইল। হুজুর বলিলেন ''আমার সহিত সীতাপুরে আইস।'' সীতাপুরে রাত্রিতে উপস্থিত হইলাম কিন্তু আহার কালীন দেখি সাদা ভাতের পরিবর্ত্তে ঘিয়ের পোলাও! আমি মনে ভাবিশাম কল্য আমার জ্জার সর্দ্দি ও নিউমোনিয়া না হইয়া যাইবে না। কিন্তু আশ্চার্যোর বিষয় ফজর বাদ সর্দ্দি, জর, ছাতির বেদনা সমস্ত একেবারে নির্দোষরূপে সারিয়া গিয়াছে। রাত্রে দিকভূল হইয়াছিল তাহাও দেখি ঠিক হইয়া গিয়াছে।
- (৪১) আমি একদিন টিকাটুলী মসজিদে হুজুরকে একাকী পাইয়া তাদিরে এত্তেহাদির কামনা করিলাম। হুজুর আমাকে ধমক দিলেন এবং বলিলেন "মেলা মেলা, খাটা যায় না," আমি চুপ করিয়া রহিলাম। বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে কিছুদিন পর রাত্রিতে স্বপ্ন যোগে হুজুরের নেক নজরের দরুণ উক্ত তাদির নছিব হুইল।

আমার চাচাত ভাই মুছা বাল্য কালে মাসের মধ্যে ২/১
দিন ২/০ মিনিট কাল হঠাৎ বেহুশ হইত, এমন কি হাতের
দিনিষ কাড়িয়া লইলে বলিতে পারিত না। আমার চাচা
উহাকে সঙ্গে করিয়া পীর সাহেবের খেদমতে উপস্থিত করিলে

not the Contracta

পীর সাহেব উহার মস্ততে এক ফুৎকার দিলেন। আমার চাচা বলিলেন ''ব্যায়রাম আছে।'' ইহাতে পীর সাহেব আর এক ফুংকার দিয়াছিলেন। আশ্চর্যোর বিষয় সেই অবধি ১০/১৫ বংসর হইল তাহার আর সেই ব্যায়রাম হয় নাই।

(৪২) মধ্যম পীর জাদা কোরগরের হাজি আবতুল মইন হইতে বর্ণনা করিয়াছেন;—

হজরত পীর কেবলা আজ্মীর শরীফে কাওয়ালী ও বাগ্য করার প্রতিবাদ করিলে, তথাকার কতক খাদেম অসন্তুপ্ত হইয়া পড়েন, ইহাতে হজরত পীর সাহেব বলেন, আচ্ছা আপনারা আমার পশ্চাতে বসিয়া হজরত ফুলতানোল হেন্দ পীর মইনদিন চিশতি আজ্মির (কাঃ)র সহিত জিয়ারত করিয়া তাঁহাকে এসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করুন। ভাহারা সকলে হজরত পীর কেবলা সাহেবের পশ্চাতে বসিয়া মোরাকাবা যোগে হজরত মইনদিন চিশতি সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ পাইয়া এতৎসম্বন্ধে জিজ্ঞা করেন। তহুত্তরে তিনি বলেন ফুরফুরার পীর সাহেব যাহা বলিতেছেন, তাহা সত্যই বলিতেছেন।

(৪৩) আরও উক্ত হাজি সাহেবের বর্ণনা:--

নাওলানা আবছল মা'বুদ ছাহেব বলিয়াছেন, ছারহান্দ শরিফের মছজেদের দর হয়াজাতে হজরত পীর সাহেবকে হজরত মোজাদেদ আলফে ছানি (রাঃ) সাহেহবর হাত ধরিয়া দাড়াইয়া কথোপকথন করিতে দেখিয়াছি, ইহা কাশ্ফের কথা।

(৪৪) আরও উক্ত হাজি সাঞ্চেবের বর্ণনা;—

মাওলানা আবহুল মা'বুদ মেদিনীপুরী সাহেব বলিমাছেন, যখন হজরত পীর সাহেব দিল্লিতে হজরত খাজা—বাকি বিলাহ সাহেবের মজার শরীফ জিয়ারতে দাঁড়ান, তখন তিনি হাত লম্বা করিয়া হজরত পীর সাহেবের সহিত মোছাফাহা করেন, (৪৫) আরও হাজি সাহেব বলেন, হজরত ছুফি তাজাম্মোল হোছেন সাহেব ছারহান্দ শরিফে হজরত মাছুমে রাব্বানি (কাঃ)র মজার শরীফ জিয়ারত কালে তাঁহার অছিলা ধরিয়া খোদার নিকট কোন বিষয়ের ছওয়াল করেন, ইহাতে মজার শরিফ ইইতে গুণ গুণ শব্দ গুনা যায়, অনেকে এই শব্দ গুনিয়াছিলেন। ইজরত মাছুম সাহেব বলিতে ছিলেন, যাহা কিছু ছওয়াল করার দরকার হয়, ফুরফুরার পীর সাহেবের কদমের অছিলা ধরিয়া খোদার নিকট ছওয়াল করা।

### (৪৬) মধ্যম পীরজাদার বর্ণনা:-

পীর সাহেবের জনৈক আছীয় বলিয়াছেন মুর্শিদাবাদের কোন ছেশনে আমি কোন গাড়ীতে বসিয়া দেখিতে পাইলাম, ফুরফুরার হজরত সেকেও ক্লাসের টিকিট লইয়া গাড়ীয় দিকে আসিতেছিলেন, আমি তাহার আছ্মীয় গা ঢাকা দিয়া গাড়ীর ভিতরে থাকার ইচ্ছা করিলাম, কিন্তু দেখি, তিনি সেকেণ্ড ক্লাদে না উঠিয়া আমায় থার্ডক্লাসের গাড়ীতে উঠিয়া বলিলেন কি ভাই কেমন আছ ? আমি মনে মনে লচ্ছিত হইলাম। পরে আমি গাড়ীর সকলকে পীর কেবলা সাহেবের পীরছের কথা প্রকাশ করিলে, একজন হিন্দু পীর সাহেবের পা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, আমার কয়েকটি পুত্র ২াত্যা আছে, চাকুরির অভাবে তাহাদের ভরণ পোষণ করিতে জক্ষম। হজরত পীর সাহেব বলিলেম, আচ্ছা বাবা, ভুমি কল্য দশটার সময় থেকাঞ্জি কোম্পানীর **ব**ড় সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে। তিনি সার্টিফিকেট ও স্থপারিশ পত্রগুলি লইয়া দশ্টার সময় উপস্থিত হইলে, বড় সাহেব বলিলেন, তুমি চাকুরি করিবে কি ? তিনি বলিলেন, হাঁ চাকুরী করিব। সাথেব সার্টিফিকেট ইত্যাদি দেখিয়া দিতীয় কেরাণি পদে ৭০ টাকা বেতনে তাহাকে পীর সাহেব উহার মস্ততে এক ফুৎকার দিলেন। আমার চাচা বলিলেন ''ব্যায়রাম আছে।'' ইহাতে পীর সাহেব আর এক ফুৎকার দিয়াছিলেন। আশ্চর্যোর বিষয় সেই অবধি ১০/১৫ বংসর হইল তাহার আর সেই ব্যায়রাম হয় নাই।

(৪২) মধ্যম পীর জাদা কোরগরের হাজি আবর্জ মইন হইতে বর্ণনা করিয়াছেন :—

হজরত পীর কেবলা আজমীর শরীফে কাওয়ালী ও বাগ্য করার প্রতিবাদ করিলে, তথাকার কতক খাদেম অসন্তুষ্ট হইয়া পড়েন, ইহাতে হজরত পীর সাহেব বলেন, আচ্ছা আপনারা আমার পশ্চাতে বসিয়া হজরত স্থলতানোল হেন্দ পীর মইনদ্দিন চিশতি আজ্বনির (কাঃ)র সহিত জিয়ারত করিয়া তাঁহাকে এসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করুন। তাহারা সকলে হজরত পীর কেবলা সাহেবের পশ্চাতে বসিয়া মোরাকাবা যোগে হজরত মইনদ্দিন চিশতি সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ পাইয়া এতৎসম্বন্ধে জিজ্ঞসা করেন। তহত্তরে তিনি বলেন ফ্রফ্রার পীর সাহেব যাহা বলিতেছেন, তাহা সত্যই বলিতেছেন।

(৪৩) আরও উক্ত হাজি সাহেবের বর্ণনা :—

নাওলানা আবছল মা'বুদ ছাহেব বলিয়াছেন, ছারহান্দ শরিফের মছজেদের দরওয়াজাতে হজরত পীর সাহেবকে হজরত মোজাদেদ আলফে ছানি (রাঃ) সাহেহবর হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতে দেখিয়াছি, ইহা কাশ্ফের কথা।

(৪৪) আর ও উক্ত হাজি সাংহ্রের বর্ণনা;—

মাওলানা আবছল মা'বুদ মেদিনীপুরী সাহেব বলিয়াছেন, যথন হজরত পীর সাহেব দিল্লিতে হজরত খাজা—বাকি বিলাহ সাহেবের মজার শরীফ জিয়ারতে দাঁড়ান, তখন তিনি হাত লম্বা করিয়া হজরত পীর সাহেবের সহিত মোছাফাহা করেন,

and the second second

X

(৪৫) আরও হাজি সাহেব বলেন, হজরত ছুফি তাজাম্মোল হোছেন সাহেব ছারহান্দ শরিফে হজরত মাছুমে রাববানি (কাঃ)র মজার শরীফ জিয়ারত কালে তাঁহার অছিলা ধরিয়া খোদার নিকট কোন বিষয়ের ছওয়াল করেন, ইহাতে মজার শরিফ ইইতে গুণ গুণ শব্দ শুনা যায়, অনেকে এই শব্দ শুনিয়াছিলেন। হজরত মাছুম সাহেব বলিতে ছিলেন, যাহা কিছু ছওয়াল করার দরকার হয়, ফ্রফ্রার পীর সাহেবের কদমের ভিছলা ধরিয়া খোদার নিকট ছওয়াল করা।

#### (৪৬) মধ্যম পীরজাদার বর্ণনা:-

পীর সাহেবের জনৈক আছ্মীয় বলিয়াছেন মুর্শিদাবাদের কোন টেশনে আমি কোন গাড়ীতে বসিয়া দেখিতে পাইলাম, ফুরফুরার হন্তরত সেকেও ক্লাসের টিকিট লইয়া গাডীয় দিকে আসিতেছিলেন, আমি তাহার আছ্মীয় গা ঢাকা দিয়া গাড়ীর ভিতরে থাকার ইচ্ছা করিলাম, কিন্তু দেখি, তিনি সেকেণ্ড ক্লাদে না উঠিয়া আমায় থার্ডক্লাসের গাড়ীতে উঠিয়া বলিলেন কি ভাই কেমন আছ ? আমি মনে মনে লক্ষিত হইলাম। পরে আমি গাড়ীর সকলকে পীর কেবলা সাহেবের গীরছের কথা প্রকাশ করিলে, একজন হিন্দু পীর সাহেবের পা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, আমার কয়েকটি পুত ৰুতা আছে, চাকুরির অভাবে তাহাদের ভরণ পোষণ করিতে জক্ষম। হজরত পীর সাহেব বলিলেম, আচ্ছা বাবা, তুমি কল্য দশটার সময় থেকাঞ্জি কোম্পানীর ৰড় সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে। তিনি সার্টিফিকেট ও স্থপারিশ পত্রগুলি লইয়া দশ্টার সময় উপস্থিত হইলে, বড় সাহেব বলিলেন, তুমি চাকুরি করিবে কি ? তিনি বলিলেন, হাঁ চাকুরী করিব। সাথেব সার্টিফিকেট ইত্যাদি দেখিয়া দ্বিতীয় কেরাণি পদে ৭০ টাকা বেভনে ভাহাকে নিযুক্ত করিলেন। কিছু দিবস পরে বড় কেরাণি হন এবং কিছু দিবস পরে তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারি পদে ২৫০ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। উক্ত মৌলবি সাহেব বলেন, অন্ত এক সময়ে সেই হিন্দু লোকটি আমাকে দেখিয়া বলিলেন, আপনি কি কখন মোর্শেদাবাদে গিয়াছিলেন? আমি বলিলাম, হাঁ। তখন তিনি বলিলেন, ফ্রফ্রার পীর সাহেবের দোয়াতে আমি এখন ২৫০ টাকা বেতন পাইভেছি, এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, হায় তাঁহার সঙ্গে আর আমার সাক্ষাৎ হইল না।

# জন্তীহার, পাবনার মৌলবি ডাঃ এস, এম, সমছোল আজম এম, বি, এইচ সাহেবের বুর্ণনা

### (ক) কারামত্ত—

পাবনা জেলার পোঃ পার্স্ব ডাঙ্গা, গ্রাম হাদল নামক স্থানের মাজাছা প্রাঙ্গানে এক বিরাট সভা হয়। আমি উক্ত সভায় হুজুর পীর কেবলা সাহেবের পবিত্র হস্তে মুরিদ হই। তৎপরে ভাঁহার ওয়াজ নছিছত শুনিয়া আফিয়া আমি নিজ বাটীতে উপস্থিত হই। এবং তাঁহারই পবিত্র চেহারা মোবারকের রাবেতাসহ আমি কজরের নামাজের পর কালবের ছবকে মোরাকেবায় নিমগ্ল হই। Ť

**ア**(

আল্লার কি মর্জিজ পীর সাহেব কেবলার পবিত্র চেহার৷ মোবারক আমার দেলে স্পষ্টরূপে প্রতিবিদ্বিত হয় এবং আল্লাহ আল্লাহ জেকর গতি সুন্দর্রপে আমার কলবে ধ্বনিত হইতে থাকে। সরিষার ফুলের স্যায় হরিদবর্ণের রং বিশিষ্ট কালব পদা পুস্তকের ছবির স্থায় অতি পরিস্কাররূপে মানস নয়ণে প্রতিফলিত হইতে থাকে। কালবের আল্লাহ জেকর ধ্বনি আমার শরীরস্থ সমস্ত অংশের জেকরের সহিত একত্র মিলিত ২ইয়া সেই ঘর এবং সমস্ত তুনিয়াময় আল্লাহ আল্লাহ জেকর করিতে থাকে। —ইতিমধ্যে আমি বাহ্সজান লুপ্ত হইয়। উন্মাদ হইতে পারি এই ভয়ে মোরাকাবা ভঙ্গ করি। তৎপর দিবস তাঁহার একজন খলিকা আমার চাচাতে ভাই ( তিনি আমাদের বাটী হইতে একটু দূরে ফরিদপুর নামক স্থানে বাটী নির্মাণ করিয়াছেন।) হাজী কাজী মৌলবী মোহামদ রহিম উদ্দিন মরহুম মগফুর মিঞা ভাই সাহেবের বাটীতে গমন করি এবং তরিকতের এই বিষয় খুলিয়া বলিলে তত্ত্বরে তিনি উহা হাছেল হইয়াছে বলিয়া আমাকে রুহে ছবক (तन। তৎপরে বাড়ী b शिया আসি। কলবের ছব**∓** আমার এক বারের মোরাকাবাতেই স্তমম্পন্ন হইয়াছিল। ইহা পীর কেবলা সাথেবের জলত কারামত। তৎপথে রুহে মোরাকাবা রুচের মোরাকাবা শেষ করিতে আমার এক সপ্তাহ সময় লাগিয়াছিল। তৎপরে উক্ত আমার চাচাতে ভাইয়ের নিকট রহের জেকরের বয়ান করি। তিনি অতি হর্ষোৎফল্ল বলিয়া পরপর ছের, হাছেল হইয়াছে আ্থফায় আমাকে ছবক দেন। বলা বাহুল্য এই ভিন্টি জেকর ছবক আমি এক সপ্তাহেই শেষ লতিফ।র তৎপরে নফছের ছবক লই। এই লভিফার জেকর শেষ করিতে আমার এক মাস সময় লাগে। তৎপরে উহা শেষ

A

করিয়া স্থাব, স্থাতেশ্ থাক, বাদে, ছবক লইরা এক দিনেই শেষ করি এবং ঐ সমস্তগুলির ছোলতানোল আজকার শেষ করিতে প্রায় এক সপ্তাহ সময় লাগে। তৎপর তথবা, এনাবত জোহদ, স্থান, শোকর, তাওয়াকোল, তছলিম রেজা, ছবক ও কানায়াত আমি কিছু দিনের মধ্যে শেষ করিয়া পরে সমস্ত শরীরের ছোলতানোল আজকার স্তম্পান করি। পীর সাহেব কেবলা বহুদ্রে থাকায় আমি যে এসব সম্পান করিলাম, ইহা তাহারই দোয়াও কারামত। আমি যথনই যে ছবক ছায়ের করিয়াছি সেই ছবকেই তাহার রাবেতা তদত্তই মান্য নয়ণে স্থাপন্ত কারামত। আবার এই সমস্ত ছবকে ছায়ের করিতে আমি যে বিমল আনন্দ ও উৎসাহ উদ্দীপনা পাইয়াছি এবং জতি অল্প সময়ের মধ্যে যে এই সমস্ত মাকামের ছায়ের শেষ করিতে পারিলাম, ইহাও তাহার জলন্ত ও অলৌকিক কারামত।

(খ) একদিন রাত্রে ঘুমাইয়া আছি। স্বংগ দেখিতে পাইলাম—আমার ছেরেতাজ পীর দস্তগীর কেবলা আমার বাটিতে তগরিক আনিয়াছেন। তিনি যেন আমার বৈঠকখানা গৃহে চেইকির (তল্পাবের) উপর বিসিয়া আছেন এবং তাঁহারই ছামনে আমার প্রাম ও দেশবাসী বহু মোছলমান ইসিয়া হুজুরের অমূল্য উপদেশ মুগ্ধভাবে শুনিতেছেন। আমি হুজুরের নিকটস্থ হইলে হুজুব একটি লোকের খেলাফ করা কাজ দেখিয়া আমাকে ইলিলেন হে মিঞা? 'এই লোকগুলির নিকট কি মরিয়ত পৌছে নাই? আপনি ইহাদিগের নিকট শরিয় তের বিষয় ও মশ্ম বুঝাইয়া দেন"। আমি কিছুকণ লজ্জিত ভাবে থাকিয়া তাঁহার আদেশ পালনে প্রবৃত্ত হইলাম। ঘুম ভাঙ্গিলে দেখিলাম, যেন আমি বহুতো করিয়া অত্যন্ত ক্রান্ত হইয়া বিশ্রামের জন্য উপবেশন করিতে

যাইতেছি। অতঃপর পীর সাহেব কেবলার নিকট এই স্বগ্ন বিবরণ বলিবার অন্য তাঁহার খেদমত শরিফে গমন করিলাম তিনি তথন আবার আর একটি সভায় আসিয়াছিলেন। কিন্ত বহু লোকের ভীড়ও হুজুরকে অত্যস্ত কর্মক্লান্ত দর্শন করিয়। বেশী কথা বলিতে সাহসী হইলাম না। ইতি মধ্যে পীৰ সাহেব কেবলা আমার দিকে দৃষ্টীপাত করিলেন। আমি সেই স্থযোগে সভয়ে, সসন্মানে ও সবিনয়ে এইটুকু মাত্র বলিলাম— "হুজুর আমাকে দোয়া করিবেন।" হুজুর! উহা ভালরূপ শুনিতে না পাইয়া ( অর্থাৎ বৃদ্ধ বয়সে দাঁত পড়িয়া যাওয়াতে শ্রবণ শক্তির একটু হ্রাস হইয়াছিল।) আমার অতি নিকটে আসিয়া দাঁডাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি বলেন ভত্নতারে আমি তংক্ষণাং বিনয়ের সহিত বলিশাম, "হজুর আমাকে দোয়া করিবেন।" হুজুর উত্তর করিলেন—"হু"। আমি দোয়া করিলাম। আল্লাহ আপনাকে হেদায়েত করুন এবং দেশের লোক আপনার দারা হেদায়েত হটক। আমিন।" আমি হুজুরের এই দোওয়ায় স্বপ্ন বিবরণ ( অর্থাৎ আমাকে ওয়াজ করিবার জন্ম বলা এই পবিত্র কথাটা ) সত্য বলিয়াই ধরিয়া এবং সেই হইতে প্রত্যেক গুক্রবারে আমি বিনা লইলাম৷ ব্যয়ে ওয়াজ নছিহত করিতে লাগিলাম। ছয়মাস পর প্রভ্যেক সোমবারে বিনাব্যয়ে মিলাদ শরিফ পড়িতে লাগিলাম। সপ্তাহে ছুইদিন এই ভাবে কাটাইতে লাগিলাম। মিলাদ শরিফে হজরতের আদর্শ জীৰনী ও হজরতের মহকতের বিষয় সম্বলিত কাহিনী পাঠ করিতে লাগিলাম। ইদানিং প্রত্যেক সপ্তাহ এই ভাবে কাটাইতে কাটাইতে আমার দেল হজরত রাছুলুল্লার মহব্বভে ও আমার পীর দস্তগীর রাহমতুল্লাহ আলায়হের মহক্বতে

-

ভরিয়া গিয়াছে। নিমে আমার কর্ম তালিকা প্রদত্ত ইইল। সপ্তাহিক রুটিন

প্রত্যেক সোমবারে—মিলাদ শরিফ

- ,, বৃহস্পতিৰারে—ওয়াজ শরিফ
- ,, ভক্রবারে—শের্ক, বেদয়াত ও কুফরী সম্বন্ধে নছিহত।

¥.

- ,, চাঁদের ১২ই তারিখে পীর কেবলা সাহেবের পাক রুহে ছওয়াব রেছানী।
- ,, চাঁদের ১৪ই তারিখে সোদলেম, ছুনত অলজামায়াত, শরিয়তে এছলাম, হেদায়েতের
  গ্রাহক সংগ্রহ করুন।

দরিজের বাটা ওয়াজ, নছিহত ও মৌলুদ বিনা ব্যয়ে।
উপরোক্ত রুটিন মতে যে আমাকে দাওয়াৎ করে আমি
তথায় গমন করি এবং ওয়াজ, নছিহত ও মিলাদ পাঠ করি।
কেবল চাঁদের ১২ই ও ১৪ই তারিখে আমি বিনা দাওয়াতে
আমার বিশেষ পরিচিত বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনালয়ে গমণ
করি এবং ঐ ঐ তারিখের লিখিত মতে কাজ করি। ইহাও
আমার পীর দস্তগীর কেবলা সাহেবের কারামত। কারণ আমি
মুরিদ হওয়ার পূর্বেত এমন ছিলাম না। আমার মনে এরপ
ভাবের ভেজ ও প্রতিষ্ঠা ত পূর্বেব ছিল না। আমি আগে
এ সমস্ত কিছুই করিতাম না বরং এই সমস্ত করা মিছামিছি
সময় নই করা জানিতাম এবং অপরকে এই সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে
নিষেধ করিতে আমি ওস্তাদ ছিলাম। আলাহতায়ালার হাজার
শোকর যে, তিনি আমাকে এমন পীর মিলাইয়া দিয়াছেন!
আরও হাজার শোকর যে, তিনি আমাকে আমার পীরের
ব্যেদত শরীফের কায়েমী খাদেম না বানাইয়াই এমন ফয়েছে ফয়েজ

ইয়াব করিয়াছেন যে, যদি আমি তাঁহার পাক দরবারের কায়েমী খাদেম হইতাম, তবে না জানি কতবড় বোজর্গ ব্যক্তি হইতে পারিতাম। যাহা হউক, আমার নছিব মত যাহা মিলিয়াছে তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট। আমি এই অবস্থা হইতে রহত্তর মাত্রার দিকে—পরে বৃহত্তম মাত্রার দিকে ধাবিত হইয়া জগত সমক্ষে সগোরবে হজরত পীর সাহেব কেবলার বোজর্গী প্রচার করিব।

(গ) আমি একদা রাত্রে স্বপ্নে হজরত পীর কেবলা মরহুম, মগফুর রহমতুল্লাহ আলায়হকে দর্শন করি। 'ভিনি এক সভায় উপস্থিত হইয়াছেন। কোথাকার সভা তাহা 'আমি বুঝিতে পারিলাম না কিন্তু তিনি আমাকে কতকগুলি বিষয় উপদেশ দিলেন। কি উপদেশ দিলেন তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। তবে স্থপ ভঙ্গ হইবার সময় আমার মনে এই আন্দোলন হইতেছিল যেন তিনি আমাকে ভাল পথে চলিছে আদেশ করিতেছেন। এ ঘটনাটিও পীর কেবলা সাহেবের হায়াত কালের ঘটনা।

200

17

(ঘ) আমি একদা রাত্রে স্বপ্নে দর্শন করি যে, আমার হল্পরত পীর দস্তগীর কেবলা (রহ:) আঃ আমার গরীব খানায় তশরীফ আনিয়াছেন। বহুলোক তাঁহার নিকট ইসিয়া ওয়াল্জ নছিহত শুনিতেছেন। আমি ও তাঁহার নিকটে এক স্থানে বসিয়া আছি। আমার দিকে তিনি অতি স্নেহ ও মেহেরবাণীর নজরে তাকাইয়া জ্বাছেন। আবার সময়ে সময়ে দৃষ্টি অন্ত দিক করত: লোকদিগকে উপদেশ দিতেছেন। এইরপ অনেক্ষণ পর্যান্ত আমি স্বপ্নন দেখিলাম। অবশেষে স্বপ্নন ভঙ্গ হইল। স্বপ্নন ভঙ্গ হইবার পর দেখিলাম, দায়েরায় এমকানের ছবকে আমার দেল আল্লাহ আলাহ জেকর করিতেছে। এ ঘটনাটিও

পীর সাহেবের হায়াত কালের ঘটনা।

- (৬) আমি একদা রাত্রিকালে স্বপ্নে দর্শন করি আমার পীর দস্তগীর কেবলা (রহ:) আঃ সাহেব আমার বাটাতে আসিয়াছেন। আমার খানকা ঘর ও প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে। রাস্তা ঘাটে জনস্রোত অবিরাম গতিতে চলিয়াছে। পীর সাহেব বসিয়া আছেন। বহুলোক দেখিতে আসিয়াছেন ও আসিতেছেন। আমি পীর সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলাম তিনি সহাস্ত বদনে আমার দিকে তাকাইলেন এবং কি যেন নির্দেশ করিতে লাগিলেন। তিনি সম্মেহে আমাকে কি যেন বলিতেছেন আমি ভাল করিয়া বৃঝিতে পারিলাম না। এই স্বপ্ন আমার তৃতীয় স্বপ্ন। অর্থাৎ পীর সাহেবকে আমি এযাবৎ তিনবার স্বপ্নে দেখিলাম। স্বপ্ন ভঙ্গ হইবার পর দেখি আমার দেল বলিতেছে আসহাদো আয়া মোহাম্মদার-রাছুলুল্লাহ।" এই ঘটনাটি পীর সাহেবের এত্তেকালের পরের ঘটনা।
- (চ) যিনি ফ্রফ্রার পীর হজনত মাওলানা শাহ চুফী মোহাম্মদ আব্বকর সিদিকী অল কোরায়েশী পীর দন্তগীর কেবলা রহমাতুল্লাহ আলারহের হস্তে বয়াৎ ও মুরিদ হইয়াছেন তাঁহার স্বভাবে তিনটী গুণ চিরদিনের জন্ম কায়েম হইয়া গিয়াছে। যথাঃ—
  - ১। সেই ব্যক্তি নামাজী পরহেজগার হটবে।
- ২। সেই ব.ক্তি তহবন্দ, পায়জামা, ছুন্নতি পিরহান ও টুপি ে পরিধান করিবে।
- ে । সেই যাক্তি কদাপি দাড়ী মুগুন করিবে না ও আলবাট, টেরাসিথি করিবে না।
  - (ছ) ফুরফুরার হজরত পীর সাহেব কেবলা বঙ্গ আসামের

ছে) ফুরফুরার হজরত পীর সংহেব কেবলা বন্ধ আগোমের যে জেলাতেই গিয়াছেন সেই জেলার চৌদ্দ আনা লোক এবং বিভিন্ন জেলা হইতে অনেক লোক তাঁহাকে দেখিবার জন্ম, তাঁহার ছইটি কথা শুনিবার জন্ম, তাঁহার দোয়া লাভ করিবার জন্ম, তাঁহার দিকট হইতে পানি, তৈল ও কাল জিরা পড়া লইবার জন্ম লোক সকল পঙ্গপালের স্থায় চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিত, কেহ বা পীর সাহেবকে দেখিবার জন্ম অভি উচ্চ স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিত, কেহ বা গাছের উপর, কেহ বা ঘরের ছাদের উপর দাঁড়াইয়া পীর সাহেবকে দেখিত।

পীর সাহেব সভা স্থানে আসিয়া যে ঘরে বিশ্রাম করিতে থাকেন, লোক সকল সেই স্থানে যাইয়াও পীর সাহেবকে দেখিবার জন্ম দরজার নিকট মস্ত বড় ভীড় ও দাঙ্গা হাঙ্গামার স্ষ্ঠী করিত। যে সমস্ত কৃষক কুল নেহায়েত জরুরী কাজে ষাইতেও সময় নষ্ট হয় বলিয়া অমৃতাপ করে তাহারাও কৃষিকার্য্যাদি বন্ধ রাখিয়া নেহায়েত প্রাণের টানে পীর সাহেবের নুরাণী চেহারা মোবারক দেখিবার জন্ম মহানন্দে কাফেলাভূক্ত হইতেছে। অনেক অসং চরিত্রের লোকেও অসং কার্য্য পরিত্যাগ করতঃ পীর সাহেবকে দেখিতে যাইত। আমি ( লেখক ) দেখিয়াছি, যে সমস্ত লোক মদ, গাঁজার দোকানে যাতায়াত করে এবং যে সমস্ত লোক সর্বাদা বারাজনালয়ে (বারবনিতা গৃহে) যাতায়াত করে তাহারও অতি আগ্রাহের সহিত অসং প্রবৃত্তি ভুলিয়া গিয়া পরিজনবর্গের নিকট ভাল মাত্র্বটির মত হইয়া মোছলমানি লেবাছ পরিধান করতঃ নওসা মিয়ার মত হইয়া কাফেলার অত্যে অত্যে চলিয়াছে। আমি (লেখক) তাহাদের অত্যে অত্যে ঘাইতে না পারিয়া একদা একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম 'ভাচ্ছা আপনারা ত বেশ চলিয়াছেন? ভত্তরে

Ţ

Ť

5

তাহারা বিনীত ভাবে বলিল 'আপনানরা সব সময়ে পীর সাহেবকে দেখেন এবং আপনারা আল্লার পেয়ারা লোক। আর আমরা তুনিয়ার অধম লোক, আমরা কি পীর সাহেবের ভাতি নিক্টবর্তী হইয়া তাঁহার পবিত্র সুখমণ্ডল দেখিব না!" षामि विश्वनाम ''जालमाता छाँशारक ( शीत मार्ट्यरक ) জানেন ?" তত্ত্তেরে তাহারা বিলল,— 'আমরা ত দূরের কথা, সামায় পশু পক্ষী ও বুকলতাদিও তাঁহাকে জ্বানে।' আমি তাহাদের এবন্ধিধ উত্তর গুনিয়া অপার আনন্দনীরে ভাসমান হইলাম। আমি ইহা পীর সাহেবের কারামত মনে করিয়া তাহাদিগকে "আপনি" শব্দে আপ্যায়িত করতঃ ক্রত গমণে অনুরোধ করিলাম। সভা হইতে ফিরিয়া আসিলে পরে আমি দেখিলাম, ভাহাদের চারি ভাগের তিন ভাগ লোক ছুষ্ট-সভাব পরিত্যাগ করতঃ চিরজীবনের জন্ম সাধু-স্বভাব এক্তেয়ার করিয়াছে। আশহামদোলিলাই। আমার বিশ্বাস সভায় তাহারা পীর সাহেবের নিকট বয়াৎ হইয়া মুরিদ হইয়াছে বলিয়া এইরূপ অকুসাৎ পরিবর্ত্তন হইয়া গিশ্লাছে। আমি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি এবং আমার বিশ্বাসী লোক মারফৎ ণ্ডনিয়াছি যে, তাহাদের এই পদ্নিব্দ্তিত হভাব বাস্তবিকই চিরদিনের জন্ম কায়েমী হভাব হইরা গিয়াছে। আমি (লেখক) দেই হইতে নফল নামাজে মোনাজাত করিয়া আসিতেছি। ''হে থোদা—আমার পীর দস্তগীর কেবলা সাহেব যাঁহাদিগকে হেদায়েং করিয়াছেন; মুরীদ ও বয়াৎ করিয়াছেন—তোমার দরবারে আমার স্ববিত্তেষ্ঠ প্রার্থনা ও ফুদয়ের অনুঃস্থলে হইতে অনুরে:ধ তাহাদিগকে গোমরাহ করিও না। বরং তাহাদের প্রত্যেককে এমন এক একটি মহাপুরুষ বানাও যেন ভাঁহারা দেশকে দেশ ->

/犬·

**₹** 

- T. B.

(পৃথিবীর গোমরাহ লোকদিকে) হেদায়েৎ করেন, এবং
পৃথিবীর মধ্যে সর্বত্র লব্বজনপ্রিয় ও মান্ত অলিউল্লাহ ও
আলেম রূপে পরিছিত হয়েন। আমিন।" অনেক হিন্দুও
মুসলমানদের আয় আশায় বুক বাঁধিয়া সানন্দে পথ হাঁটিয়া
পীর সাহেবের কদম মোবারক দেখিতে গিয়াছিল। অন্ধকার
হইতে পঙ্গপাল যেমন চারিদিক হইতে আলোর নিকট ছুটিয়া
আসে, পীর সাহেবকে দেখিবার আশায় চতুর্দিক হইতে লোক
সকল সেইরূপ ভাবে ছুটিয়া আসিতে থাকেন।

- ( ख ) তিনি যথনই যে সভায় গিয়াছেন, তথায় অর্দ্ধ লক্ষেরও বেশী লোক হইয়াছে। সেই বিরাট জন-সভায় তাঁহার বাণী সকলেই সমান ভাবে গুনিতে পারিয়াছেন।
- বে) তাঁহার বাণী সর্ববদাষ্ট কোমল এবং উহা অতি
  সহজে সকল শ্রেণীর লোকের মন অধিকার করিত। দরবারে
  হাজার হাজার মাওলানা, মৌলবী, অলিআকাল, পীর দরবেশ
  জেনারেল লাইনের বহু উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ আমাদের সম্রাট
  কর্ত্বক উচ্চ উপাধিমালায় বিভূষিত বহু দেশমান্ত ব্যক্তিগণ
  অন্তদিকে মিঃ গান্ধী, মাওলানা মোহাত্মদ আলী, মাওলানা
  শওকত আলী, বাংলার মন্ত্রীগণ প্রভৃতি স্বনামধন্ত দেশের
  উজ্জ্লতম ব্যক্তিবর্গ তাঁহার দরবারে উপস্থিত ইইয়া তাঁহার
  বাণী শুনিতেন, তাঁহার আশীর্বাদ লইতেন এবং তাঁহার নিক্ট
  হইতে রাজনীতি মন্ত্রে বহু উপদেশ লইতেন।
- (এঃ) একদা পীর সাহেব কেবলা পাবনা জেলার হাদল নামক প্রামের এক বিরাট সভায় শুভাগমন করিয়া, ছিলেন। ঐ প্রামে প্রকাণ্ড একটি বিলের মাঝখানে, তখন প্রীম্ম কাল। মধ্যাক্ সূর্যা প্রচাণ্ড বিক্রেমে অগ্নি বর্ষণ করিতে

ছিল। পীর সাহেষ একটি জনতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ওয়াজ করিতে ছিলেন। লোকেরা সেই স্থ্যান্তাপের মধ্যে বিসিয়া বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে ওয়াজ শুনিতে ছিলেন, কিন্তু তথন গর্ম একেবারে অসহা। পীর সাহেব কেবলা আকাশের দিকে মুখ করিয়া বলিলেন "আল্লাহ, এত গর্ম সহ্ করিয়া ভোমার বান্দাগণ কিরূপে ওয়াজ নছিহত শুনিবে! তাহাতে আবার একটু বাতাসত নাই।" এই বলিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করতঃ ক্ষণকাল মৌন ভাবে থাকিয়া পুনরায় ওয়াজ করিতে লাগিলেন। ৩/৪ মিনিটের মধ্যে কোথা হইতে একথণ্ড মেঘ আদিয়া স্থাকে ঢাকিয়া ফেলিল এবং সঙ্গে সংস্টেই দক্ষিণ দিক হইতে ধীরে ধীরে মলয় বায়, প্রবাহিত হইতে লাগিল। তথন মনে হইতে লাগিল, যেন বেংশেতের বাগান হইতে স্থিক্ক বায়, প্রবাহিত হইয়া এই সভায় প্রথেশ করিতেছে।

- (ট) পীর সাহেব কেবলা যখন কোন সভায় বসিয়া কিম্বা দাঁড়াইয়া ওয়াজ করিতেন, তখন তিনি যে দিকে মুখ ফিরিয়া যাহার দিকে দৃষ্টীপাত করিতেন সেই ব্যক্তিই অশ্রু জলে বক্ষস্থল প্লাবিত করিতেন।
- (ঠ) পীর সাহেব কেবলা কোন ওয়াজ সভায় যথনই কলেমা তৈরাব পাঠ করিয়াছেন, তথনই সেই সভায় মোমেন ব্যক্তি ত দূরের কথা হাজার অসং প্রকৃতির লোক অঞ্রেগ সম্বরণ করিতে পামে নাই।
- (ড) পীর সাহেব কেবলা বিপুল অর্থশালী লোক। তাঁহার ৩৮টি সন্তান, তন্মধ্যে পাঁচটি পুত্র ও পাঁচটি কন্তা বর্তমান এবং বহু পৌত্র পোঁত্রি ও দৌহিত্র দৌহিত্রি বর্তমান। তিনি নিজ বাড়ীতে পাঁচটি বিভালয় এবং একটি দাতব্য

চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইহা সত্ত্বেও তিনি পর হেজ-গারী পুরা পুরি রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। ইহা সত্ত্বেও তিনি শরিয়তের একটি চুল পরিমাণও খেলাফ করেন নাই। ইহা কম বিশ্বরের বিষয় নহে।

( ঢ ) তাহার একজন বিশিষ্ট মুরিদ ও খলিফা যিনি আসামের বন জঙ্গলে হুদীর্ঘ সাত বংসর কাল আহার নিদ্রা ত্যাগ করতঃ নোরাকাবায় মগ্ন হইয়াছিলেন সেই তাপস কুলরত্ন জনাব হজরত আবহুল মোমেন (রহঃ )কে কেহ ফুরফুরার পীর সাহেব কেবলার কথা জিজ্ঞাস। করিয়াছিলেন। তত্তুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন 'ফুরফুরার হজরত পীর সাহেব কেবলা এলমে জাহের ও এলমে বাতেনের এক অগাধ সমূদ। আমি সেই সমূজের একবিন্দু পানির মত।"

এই জনাব হজরত আবহুল নো'মেন (রঃ) হঞ্জত বেজের (আ:) এর সঙ্গে স্শরীরে চৈত্রাবস্থায় সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। হজরত খেজের (আ:) কে পীর সাহেব কেবলা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা ২ইলে, তিনি উত্তর করিয়া ছিলেন যে, ফুরফুরার পীর সাহেব একজন জ্বরদ্স্ত পীর কামেল মোকাশ্মেল। হব্দরত আবহুল মো'মেন সাহেব যথন । মকা ও মদিনা শরিফে গিয়াছিলেন, তখন তথাকার ৪ জন জবরদস্ত অলিউল্লাহ তাঁহাকে ফুরফুরার হব্দরত পীর সাহেকের মুরিদ বলিয়া বিনাপরিচয়ে চিনিয়াছিলেন। তৎপক্তে আসামের জঙ্গলে যখন উক্ত শাহ সাহেব বেডাইতেছিলেন, তখন এক গভীর অরণ্যের মধ্যে তুইজন দরবেশের সহিত তাঁহার দেখা হয়। তাঁহারা এমনই দরবেশ ছিলেন যে, তুনইয়ায় বসিয়া আছমানি সত্ত প্রস্তুত গরম রুটী প্রয়োজন মত খাইতে পাইতেন। হত্তরত আবহুল মো'মেন সাহেব

ফ্রফ্রার পীর সাহেবের মুরিদ বলিয়া পরিচয় দিলে, উক্ত দরবেশদর তাহাকে বিশেষ ভাবে স্নেহ করিয়াছিলেন। এবং গরম রুটি খাইতে দিয়াছিলেন। উক্ত দরবেশদয় তখন ১৭ বংসর যাবং জঙ্গলে আল্লার এবাদতে লিপ্ত ছিলেন।

## শাহ আবুদুল মো'মেন সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী

ŧ'

之

তিনি হিন্দু ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল প্রতাপান্দ্র সেন, বিট্রামের নওয়াপাড়া গ্রাম তাঁহার জন্মস্থান। তিনি স্থপ্রিদ্ধি নবীন সেনের ভাগিনের। তিনি বাল্যকালে রূপ্প হওয়ায় চট্টপ্রামের ইছাপুরের শাহ আহমছল্লাহ সাহেবের দোয়াতে আরোগ্য লাভ করেন। ইনি এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পূর্বের উক্ত শাহ সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি বলেন এবার তুমি স্থনামের সহিত পাস করিবে। সেবার ভাহাই হইল। তিনি এফ, এ পরীক্ষা দেওয়ার পূর্বের উক্ত শাহ সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি বলেন, এবার তুমি ফেল করিবে। সেবার ভাহাই হইল।

শাহ সাহেব এন্তেকালের পূবের তিনি তাহার নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি তাহাকে বলিলেন প্রতাপ বোধ হয় আমার সহিত আর তোমার সাক্ষাৎ হইবে না, এই শেষ 7

15

泽

সাক্ষাৎ, আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি। তুমি কখনও কুপথগামী হইওনা। খুব সম্ভব তোমাকে গবর্ণমেন্টের অধীন চাকুরী গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু সাবধান, চাকুরীর মোহে অর্থের লোভে সত্যুপত তাাগ করিওনা।

ে খোদার ইচ্ছা হইলে, ভোমাকে ইছলাম কবুল করিতে হইবে, পরে তোমাকে এমন একজন অলিয়ে কামেলের নিকট বয়য়ত করিতে হইবে, যিনি সেই জামানার হাদী ও শ্রেষ্ঠ পীর হঠবেন, কয়েক বংসর হটল তিনি হুগলী জেলায় পয়দা হইয়াছেন। প্রতাপচন্দ্র সেন সাভেয়ার পদে নিযুক্ত হইয়া হজরত নবি (ছাঃ)কে স্বপ্নযোগে দেখিতে লাগিলেন, তিনি তাহাকে ইছলাম গ্রহণ করিতে ইঙ্গিত করিলেন, ইহাতে তিনি বিরাট জমিদারী বাটীস্থ চাকর পূর্ণ জমকাল সংসার দালান, এমারত, স্ত্রী পুত্র সমস্ত ত্যাগ করিয়া মুছলমান পরে ফুরফুরার হজরতের নিকট মুরিদ হইয়া হইলেন। তরিকত মা'রেফাত বিভায় কামেল হইলেন। তিনি হজর্ভ পীর কেবলা সাহেবের অনুমতি লইয়া এশিয়ার অধিকাংশ আওলিয়া ও আম্বিয়ার মজার শরিফ ও পীর দর্বেশগুণের সঙ্গলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। কত বন জঙ্গল গিরিগহ্বর অতিক্রম করিয়াছিলেন, কত জায়গার হিংস্র জন্তুর কবলে পতিত হইয়াছিলেন, কিন্ত খোদার অনুগ্রহে তিনি সকল স্থানেই নিরাপদে রক্ষা পাইয়াছিলেন। ভিনি ভারতের সক্তত্ত করতঃ অবশেষে তাতার, চীন ও জাপান পূর্ববিক বহু বেছি ধর্মাবলম্বীকে মুছলমান করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি বর্মা, মৌলমিন, মাটীন প্রভৃতি স্থানে বহু। লোককে মুরিদ করিয়াছিলেন। তিনি যে দিবস শ্রামদেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই দিবস তথায় রাত্রে তিনি এক

and planting the state of the state of the

পাহাড়ের উপরিস্থিত জঙ্গলে এশার নামাজ অন্তে মোরাকাবার নিমগ্ন থাকেন। কয়েক ঘণ্টা পরে চকু উদ্মীলন করিলে দেখিতে পান যে, তুই দিক হইতে তুইটি ভয়ঙ্কর আকৃতিধারি ব্যাঘ্র তাঁহাকে গ্রাস করিবার জন্ম আক্ষালন করিতেছে, এতদ্বর্শনে তিনি কিছু মাত্র বিচলিত না হইয়া কোর্জান পাকের শুনি বিচলিত না হইয়া কোর্জান সকল ও

আল্লাহ আছমান সকল ও জনিনের আলোক প্রদান কারী) এই আয়তের মর্শ্মের দিকে বেরাল করিয়া নোরাকাবায় বসিলেন; অনেক্ফণ পরে যথন পুনরায় বাঘ ছইটির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তথন দেখিতে পাইলেন যে, উভয়ে সেই স্থানে বসিয়া তর্জন গর্জন করিতেছে, কিন্তু কি এক অপূর্ত্ব আন্দোক রশ্মিতে উভয়ের চক্ষু ঝলসিয়া যাইতেছিল যে, তজ্জ্ব উহার। অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না। তংপরে শাহ সাহেব بهر ( আতস্ক) এর ফরেজের ধারণায় ব্যান্তদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন যে, খোদার বিনা হুকুমে ভোমরা আমার কোন কিছু করিতে আদৌ সক্ষম হইবে না, খোদার যাহা ইচ্ছা আমি তাহা পূর্ণ সন্তুষ্টির সহিত গ্রহণ করিতে সব সময় রাজি আছি, আমি আল্লাহর একজন গোনাহগার বান্দা, রাছুলের নগণ্য উষ্মত এবং ফ্রফ্রার পীর সাহেবের অযোগ্য খাদেম মাত্র। আশ্চধ্যের বিষয় শাহ সাহেবের মূখ হইতে এই কয়েকটি কথা উচ্চারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে রক্ত লোলুপ ব্যাঘ ছইটির আক্রমণ স্চক আম্লালন ও রোষ ক্যায়িত লোছন সমস্তই শান্ত ভাব ধারণ করিল এবং ধীরে ধীরে শাহ সাহেবের কাছে আসিয়া নেহায়েৎ পোষা বিড়ালের মত সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করতঃ প্রত্যুষে চলিরা গেল।

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে শ্যাম দেশের মিনামত

নামক নির্জ্জন পাহাড়ের গাত্রে এক স্থুশীতল গাছের তলায় 'নেছইয়ান মা-ছেওয়াল্লাহ' ( আল্লাহ ব্যতীত অন্ত সকলকেই : ভুলিয়া যাওয়া) মোরাকাবায় বসিলে, খোদার অসীম রহমতে জনাব শাহ সাহেব এমনি ভাবে কয়েক প্রাপ্ত এবং তায়ালার মহব্বতে আত্ম-বিশ্বত হইতে লাগিলেন যে, তাঁহার বাহজ্ঞান সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গেল। যখন তাঁহার চমক ভাঙ্গিয়া গেল ও বাহাজান ফিরিয়া আর্দিল, তখন তিনি নিজেকে সেই দেশে একজন ধনী মুছলমানের বাটীতে শায়িত অবস্থায় পাইলেন, তাঁহার সমস্ত শরীর অস্থি চর্ম্ময় এবং দাভী, গোপ, চুল, হাত ও পায়ের নথগুলি অত্যাধিক পরিমাণে লম্বা ইইয়া গিয়াছিল, চোয়াল গুইটি পরস্পর আটিয়া যাওয়ায় তাঁহাকে কয়েকদিন পর্যান্ত হুধ প্রভৃতি পানীয় নিত্যান্ত কষ্টের সহিত পান করিতে হইয়াছিল। প্রায় ৫/৬ দিন অক্লান্ত সেবা-শুশ্রষার পর যখন তাঁহার কথা বলিবার শক্তি হইল, ভখন তিনি বাড়ীওয়ালা প্রভৃতিকে সমস্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে বাড়ীওয়ালা ও অভাভ কয়েক জন সঙ্গী প্রকাশ করেন যে, আমরা মাঝে মাঝে পর্বত জঙ্গলে শিকার করিতে যাইতাম, এবার মিনামত পাহাড়ের চতুর্দিকে শিকার অঘেষণ করিতে করিতে আপনি যে গাছের তলায় ছিলেন তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া আপনাকে বসিয়া থাকা অবস্থায় গাছের পাতা ও আগাছা দ্বারা সমস্ত শরীর আবৃত দেখিতে পাই, আপনি জীবিত, কি মৃত এবিষয়ে নানাবিধ পরীক্ষার পর যখন জানিতে পারা গেল যে, আপনার দেহ পিঞ্জর ইইতে এখনও প্রাণ শায়, বহির্গত হয় নাই, তখন আপনাকে কাষ্ঠ পুত্তলিকা এবং জড় পিণ্ডের স্থায় সোয়ারীতে করিয়া আমরা বাটীতে আনয়ন করিয়াছি। ইহাতে আমাদের অন্তায় হইয়া থাকিলে, মাফ

করিয়া দিন। আর আপনার সকল বিষয় আমাদিগকে খুলিয়া বলুন। তিনি তাহার সকল বিষয় খুলিয়া বলিলেন। লোকদিগের নিকট উপস্থিত সন তারিখ চ্চিজ্ঞাসা করিয়া তিনি হিসাব করিয়া দেখিলেন, তাঁহার উক্ত সোরাকাবায় বসিবার দিন হইতে বর্ত্তমান সময় পূর্ণ সাত বৎসর চলিয়া গিয়াছে, এই সময়ের মধ্যে তাঁহার কুধা, পিপাসা, প্রস্রাব, পায়খানা, শীত, গ্রীল্ল কোনও কিছু অমুভ্ব হয়, নাই। এইরূপ তিনি বহুস্থান ভ্রমণ করিয়া অবশেষে সিঙ্গাপুরে অবস্থান করিলে, তিনি আত্মিক সাক্ষাতে জানিতে পারিলেন যে, ফুরফুরার পীর কেবলা সাহেব তাঁহাকে কলিকাতায় উপস্থিত হইবার জম্ম আদেশ করিতেছেন। এইরপ পরস্পর পাঁচবার হুজুরের আহ্বানের পর তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার অবশিষ্ট অবস্থা তাঁহার জীবনীতে লিখিত হইয়াছে। কিছু কাল পরে তিনি এন্তেকাল করেন। তাঁহার মজার হাওড়া জেলার বাকুলা প্রামে বর্ত্তমান আছে। ইহাতেই হজরত পীর সাহেবের কামালাতের কিঞ্চিৎ আভাষ পাওঁয়া যায়।

হজরত পীর সাহেবের কারামত সম্পূর্ণরূপে সংগ্রহ করিতে পারি নাই, দ্বিতীয় সংস্করণে পরিত্যাক্ত অংশগুলি যোগ করার বাসনা রহিল।

# হজরত পীর সাধেবের স্বভাব ও চরিত্র

কোরআন শরিফে ছুরা হামিম আছে,ছেজদার ৫ রুকুতে আছে:—

ادفع بالتي هي احسى فاذا الذي بيذك و بينه عداوة كانة ولى حميم \*

## হজরত পীর ছাহেব কেবলার বিস্তারিত জীবনী ২৬৩

"তুনি উৎকৃষ্ট নিয়মে বিনিময় প্রদান কর ইহাতে যে ব্যক্তি ভোমার মধ্যে ও তাহার মধ্যে শক্ততা আছে, যেন অন্তরঙ্গ বন্ধতে পরিণত হইবে।" মেশকাত।

হজরত এবনো আব্বাছ (রাঃ) উহার তফছিরে লিথিয়াছেনঃ—

قال الصبر عند الغضب و العفو عند الاساءة

'ভিৎকৃষ্ট নিয়মের অর্থ ক্রোধের সময় ধৈষ্য ধারণ করা এবং অপকার করার সময় ক্ষমা করা।' মেশকান্ড ৪৫৮ পৃষ্ঠা:—

হজরত বলিয়াছেন, আল্লাহ আমাকে প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহতায়ালার ভয় করিতে, রাপের সময় ও সুস্থ শরীরে ন্তার কথা বলিতে, দরিজতা ও ধনবান অবস্থাতে সধ্যম ধরণের ব্যয় করিতে, যে ব্যক্তি আত্মীয়তা বিচ্ছেদ করে, ভাহার সহিত্ত মিলন করিতে, যে বঞ্চিত করে, তাহাকে দান খ্যুরাভ করিতে, যে অত্যাহার করে, তাহাকে ক্ষমা করিতে আদেশ করিয়াছেন।

হজরত ( ছাঃ ) বলিয়াছেন ঃ—

ان من احبكم الى احسنكم اخلاقا 😯

"নিশ্চর তোমাদের মধ্যে উৎকৃষ্ঠ স্বভাব বিশিষ্ট ধ্যক্তি তোমাদের মধ্যে আমার সমধিক প্রিয়পাত্ত।"

ছুরা আরাফ ২৪ রুকু:-

خذ العفو و أمر بالعرف و اعرض عن الجاهلين ا

'ক্ষমাকার্য্য অবলম্বন কর, উৎকৃষ্ট কার্য্যের আদেশ কর এবং সুর্যদিগের হইতে মুখ ফিরাইয়া লও।''

রুহহাল বয়ান, ১/৮১১ পৃষ্ঠা :—
নবি (ছা:) জিব্রাইল (আ:) কে জিজাসা করিয়াছিলেন

ক্ষমা কার্য্য অবলম্বন করার অর্থ কি ? তিনি আল্লাইকে জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তরে বলেন, খোদা হুকুম করিয়াছেন, যে ব্যক্তি তোমাকে বঞ্জিত করিয়াছে, তুমি তাহাকে দান করিবে, যে ব্যাক্তি তোমার আত্মীয়তা বিচ্ছেদ করিয়াছে, তুমি তাহার আত্মীয়তার হক বন্ধায় করিবে, যে ব্যক্তি তোমার উপর অত্যাচার করিয়াছে তুমি তাহার উপকার করিয়ে। সংকার্য্যের আদেশ কর। তক্চিরে উহার ব্যাখ্যায় আছে, আল্লাহকে ভয় করা, আত্মীয়দিগের হক বন্ধায় রাখা, মিথা। ইত্যাদি হইতে রসনাকে পবিত্র রাখা, হারাম হইতে চক্লুকে বন্ধ রাখা, গোনাহরাশি হইতে অন্ধ প্রত্যন্ধতি কি বাঁচাইয়া রাখা।

শেবাংশের অর্থ—মুর্খ দল মূর্থতা করিলে উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিও না, ভাহাদের সঙ্গে কলহ ফাছাদ করিও না, তাহারা ক্ষতি করিলে, ক্ষমা করিয়া দাও।

হজরত পীর সাহেব অতি নরমভাবি ছিলেন, তামি এই জীবনে তাহাকে কটুকথা বলিতে শুনি নাই, ওয়াজ নছিহত করা কালে তাঁহার কথাগুলি এত শ্রুতিমধুর বলিয়া বিবেচিত হইত যে, শ্রোতাদের হৃদয়পটে প্রস্তর অন্ধিত নকশার আয় অন্ধিত হইয়া পড়িত। কেহ কোন তর্ক করিতে থাকিলে, তিনি নরম ভাষাতে যুক্তি পূর্বভাবে ব্ঝাইয়া দিতেন, অবশেষে সে ব্যক্তি আনন্দিত হইয়া অবনত মস্তকে ক্রটী সীকার করিয়া মুরিদ হইয়া যাইত।

তিনি কথনও কাহার ও উপর রাগান্বিত হইতেন না, যদি কেহ শরিয়তের বিপরীত কোন কার্য্য করিত, তবে তিনি রাগান্বিত হইতেন, কিন্তু নরম ভাষা দারা হাস্ত মুখে বুঝাইয়া দিয়া সংশোধন করিয়া দিতেন। ইহা অবিকলনবি (ছা:) এর রীতি। হাদিছ আছে, মেশকাত, ৩৮৫ পৃষ্ঠা:—

(২জরত) আএশা (রাঃ) মুর্ত্তি বিশিষ্ট বালিশ ক্রেয় করিয়াছিলেন, হজরত (ছাঃ) দ্বারদেশে উহা দেখিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন না, তাঁহার মুখ মণ্ডলে ক্রোধের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছিল। তৎপরে তিনি বলিলেন, এই মুন্তি নিশ্মাতাগণ কেয়ামতের দিবস শাস্তিগ্রস্থ হইবে, ভাহাদিগকে বলা হইবে-ভোমরা যে বন্তর মুর্ত্তি নিশ্মাণ করিয়াছিলে, উহাকে জীবিত করিয়া দাও। বোখারী ও মোছলেম।

তিনি অতি বিনয়ী ছিলেন, কখন গরিমামূলক কোন কথা তাঁহার মুখে এবণ করি নাই। কখন তিনি কোন মঞ্জলিশে ব্যক্তি বিশেষের নিন্দাবাদ করিতেন না, জৌনপুরের মাওলানা হামেদ সাহেব তাঁহার উপর অয়থা দোবারোপ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি কখন ও তাঁহার বা কোন জৌনপুরের খান্দানের আলেমের উপর দোষারোপ করেন নাই। তিনি নিজেকে একজন সাধারণ লোকের তুল্যধারণা করিতেন, নিজের নামে اعقر العباد 'বান্দাগণের মধ্যে নিকুষ্টুত্ম'' লিখিতেন।

যদি কোন মুরিদ তাঁহার উচ্চদর্জা কশ্ফ বা স্থা যোগে অবগত হইয়া তাঁখার নিকট প্রকাশ করিত, তবে তিনি বলিতেন, ইহা তোমাদের ভাল ধারণা, নচেৎ আমি যাহা তাহা আমি জানি।

কোন সৈয়দ জাদা কিম্বা বোলগ্জাদা তাঁহার নিকট শিক্ষা লাভ করিতে আসিলে, তিনি সম্মানের সহিত্তাহাকে তরিকতে দাখিল করিয়া অতি সত্তর খাস তাওয়াজ্জোহ প্রদান করতঃ শেষ দরজা পর্যান্ত পৌছাইরা দিতেন। তাঁহাদের পূর্ক: পুরুষদিগের সম্মানের জন্ম তাঁহাদের দারা থেদমত লইতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন।

তিনি আলেমদিগের সন্ধান করিতেন, ফুরফুরা শরিফে, তালেম দিগের পৃথক শামিয়ানা স্থাপন করিতেন।

a which were the street as

তাঁহার একজন নগন্য খাদেম, যখনই তাঁহার দরবারে উপস্থিত
হইয়াছি, পীর হইরাও তিনি দাঁড়াইরা যাইতেন, আর বলিতেন,
আলেমের এলমের সম্মান করা দরকার, আমি তাঁহার এই
ব্যবহারে লজ্জিত হইতাম। ছোট বড়, ইতর ভদ্র, উচ্চ নীচ
বিশিয়া কোন তারতম্য করিতেন না, কোন শ্রেণীর স্থাদয়ে
আঘাত লাগে, এমন কোন উপাধি ব্যবহার করিতেন না।

কোরআন শরিফে আছে :—
و لا تنابزوا بالالقاب

''তোমরা মন্দ উপাধীতে ডাকিও না।''

তিনি 'এছলাহোল মোয়াহ্ছেদীন' কেতাবে বস্তুবয়নকারি শ্রেণীকে শেখ তুরবাফ, মংস্থা ব্যবসায়িকে শেখ ছোলায়মানি ও তৈলকার সম্প্রদায়কে শেখ রওগন ফোরোশ ইত্যাদি বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, যেহেতু দেশস্থ উপাধিতে ডাকিলে, তাহাদের অন্তরে আঘাত লাগে। সৈয়দ, মোগল, পাঠান ইত্যাদি সম্প্রদায়ের অন্থান্থ সম্প্রদায়ের সহিত এক বৈঠকে আহার করা অমার্জনীয় দোষ বলিয়া গণ্য হইত, অন্যচ নবি (ছা:) বেলাল, ছোহাএব ইত্যাদি ক্রীত দাসদের সঙ্গে একত্রে বসিয়া খাইয়াছিলেন। কিন্তু ফুরফুরার ইছালে ছওয়াবের অছিলাতে এই নিয়মের মূলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে, সমস্ত শ্রেণীর লোক একত্রে বসিয়া পানাহার করিয়া থাকেন। সকল শ্রেণীর পীর ভাইদিগের মধ্যে সহোদর ভাইদের চেয়ে বেশী ভালবাসা হওয়া তাঁহার কারামত।

বঙ্গ আসামে জাতিবিদ্বের খুব বেশী ছিল, এক পেশা অবলম্বী অন্ত পেশা অবলম্বীকে সতন্ত্র জাতি বোধে ঘুণা করিত, তাহাদের জাতিকে ছোট জাতি বলিয়া নিন্দা করিত. অথচ কোর থান ও হাদিছে জাতিনিন্দা ও জাতিকে ঘুণা করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। তাহারা পেশাকে জাতির বিভিন্ন হওয়ার মাপকাটী স্থির করিরাছিলেন। এই জন্ম তাহারা সম্পূদার বিশেষের আলেমকে এমামতের অযোগ্য, পীরত্বের অযোগ্য এবং বিবাহের অযোগ্য ধারণা করিয়াছিলেন।

কারজান শরিকের ছুরা হোজোরাতে আছে:—
يا ايها الذين آمنوا لا يستخرقوم من قوم عسى
ان يكونوا خيرا منهم و لا نساء من نساء عسى ان يكن
خمرا منهن و لا تلمزوا انفسكم و لا تنابزوا بالالقاب
بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك

'হে ঈমানদারগণ, এক সম্প্রদায় যেন অন্ত সম্প্রদায়ের উপর বিদ্রূপ না করে, ইহারা তাহাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে এবং একদল স্ত্রীলোকের। যেন অন্ত দল স্ত্রীলোকের উপর বিদ্রূপ না করে, ইহারা তাহাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে। তোমরা একে অন্তের নিন্দাবাদ করিও না এবং মন্দ উপাধিতে ডাকিও না, ঈমানের পরে মন্দ নাম অতি কদ্যা। আর যে ব্যক্তি তওবা না করে, তাহারাই অত্যাচারী।" তফছিরেবয়জ্বি ৫/৮৮ পৃষ্ঠা:—

EK!

এই আয়ত নাজেল হওয়ার কারণ এই যে, (উম্মোল-মোমিন) ছফিয়া বেন্তে হোয়াই (রাঃ) নবি (ছাঃ)এর নিকট উপস্থিত ইইয়া বলিলেন, (কোরাএমি) স্ত্রীলোকেরা আমাকে বলিতেছেন যে, হে তুই য়িহুদীর কন্সা য়িহুদিয়া। তৎপ্রাবণে হরুরত (ছাঃ) বলিলেন, তুমি কেন বলিলে না, আমার পিতা হারুণ (আঃ), আমার চাচা মুছা (আঃ) ও আমার স্বামী মোহাম্মদ (ছাঃ)।

মেশকাতের ৫৭৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে:—

হাফছা বিবি তাঁহাকে য়িহুদীর কন্মা বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। -: তুল ছুবা الناس انا خلقنا كــم من ذكر و انثى و جعلنا كــم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرسكـم

عند الله اتقاكم 🕝

হৈ লোকেরা, নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোক হইতে স্থী করিয়াছি, আর আমি তোমাদিগকে এই হেডু শ্রেণী প্রেণী ও সম্প্রদায় সম্প্রদায় স্থির করিয়াছি যে, একে অক্সকে চিনিতে পার। নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে সমধিক পরহেজগার ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে সমধিক শরিফ।

তফছিরে-রুহোল-বায়ান, ৪/৬০ পৃষ্ঠা:---

যে দিবস মক্ক। শরিক অধিকার ভুক্ত হইয়াছিল, নবি (ছাঃ)
হজরত বেলাল (রাঃ)কে আজান দিতে আদেশ করিয়াছিলেন,
ইহাতে তিনি কা'বা শরিকের ছাদের উপর আরোহন করতঃ
আজান দিয়াছিলেন। সেই সময় হারেছ বেনে হেশাম বলিয়াছিল
নবি (ছাঃ) এই কাক বাতীত অন্য মানুষ কি প্রাপ্ত হন নাই ?
এই কারণে উক্ত আয়ত নাজেল হইয়াছিল। আবৃকর বেনে
দাউদ 'ভকছিরোল কোরআনে' লিখিয়াছেন এই আয়ত আবু
হেন্দের সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছিল। যে সময় নবি (ছাঃ) বনু বেয়াজা
সম্প্রদায়কে বলিয়াছিলেন যে. তাহারা যেন তাহাদের একটি
স্ত্রীলোককে উক্ত আবু হেন্দের সহিত নেকাছ দেন। ইহাতে
তাহারা বলিয়াছিলেন, ইয়ারাছুলে খোদা, আমাদের কলারা কি
আজাদ করা দাসের সহিত নেকাহ করিবে ? সেই সময় এই
আর নাজেল হয়।

ায়তের অর্থ এই যে, তুনইয়ার সমস্ত মানুষ এক আদম ও হাল্ড্রা হইতে স্বজিত ইইয়াছে। সকলেই এক কংশধর; কাজেই বংশের গৌরবের কোন অর্থ নাই। আলাহতীয়ালার নিকট একটি অপরটির তুল্য। দীন ও পরহেজগারি ব্যতীত একজনের অন্যের উপর শ্রেষ্ঠত হইতে পারে না।

উহার ৪১৭ পৃষ্ঠায় ছবিহ মোছলেম হইতে বর্ণিত হইয়াছে:—

হজরত বলিয়াছেন, নিশ্চয় আল্লাহ জামার নিকট জঠি প্রেরণ করিয়াছেন যে, ভোমরা বিন্যী হও, যেন একে অন্তোর উপর গৌরব প্রকাশ না করে।

মেশকাত ৪১৯ পৃষ্ঠায় ছচিহ বোথারি ও মোছলেম হইতে উন্তকরা হইয়াছে:—

يقول ان آل ابى فلان ليسوا لي باولياء انها و ليى الله و صالع المؤمنين و لكن لهم رحم ابلها ببلالها \*

"হজরত বলিতেন, কোরাএশ বংশধরগণ আমার প্রিয়পাত্র নহেন, ইহা ব্যতীত নহে যে, আমার মিত্র আল্লাহ এবং নেককার ইমানদারগণ, কিন্তু তাহাদের সহিত আত্মীয়তা আছে, ওজ্ঞ তাহাদিগকে পার্থিব সহায়তা করিব,"

ফংহোল-কাদীর, ২/৫৫ পৃষ্ঠাঃ-

4

الناس سواسية كاسنان المشط لا فصل لعو بي على على عجمى انما الفضل بالتقوي \*

''লোকেরা চিরণীর দাঁতগুলির ক্যার সমতুল্য; আজমিদের উপর আরাবিদের ভেষ্ঠত্ব নাই; ইহা ব্যতীত আর বিছুই নহে যে; প্রহেজগারী দারা ভ্রেষ্ঠত্ব লাভ হয়।''

 و اصبر نفسك سع الذين يدعون ربهم بالغدوة و العشى يريدون وجهه

'তুমি উক্ত লোকদের দঙ্গে নিজের অন্তরকে স্থির রাখ যাহারা প্রভাত ও সন্ধ্যাকালে নিজেদের প্রতিপালককে ডাকিয়া পাকে, তাঁহার সন্তোষ লাভের কামনা করে।''

মুক্তেগল-কোরআন, ৩০২ পৃষ্ঠা:---

হজরত বেলাল, আশার, ছোহাএব এইরপ দরিজেরা ছিন্ন কম্বল পরিধান অবস্থাতে হজরতের সঙ্গে থাকিতেন, ধনী কাফেরেরা বলিয়াছিল, ইয়া মোহন্মদ, যদি আপনি তাহাদিগকে মজলিশ ইইতে বাহির করিয়া দিতে পারেন, তবে আমরা আপনার সঙ্গে বসিব, সেই সময় এই আয়ত নাজিল হইয়াছিল।

ছুরা হুদ, ৩ রুকু ঃ—

و ما نرمك اتبعك الاالذين هم ار أن لذا بادى الرأى (الى) و ما اذا بطارد الذين آمنوا انهم ملقوا ربهم و لكنى اواكم قوما تجهلون و يقوم من ينصر في من الله ان طود تهم افلا تذكرون \*

"(কাফেরেরা হজরত নূহ ( আঃ) কে বলিয়াছিল), আমরা ভোমাকে ইহা বাহীত দেখিতেছি নাযে, আমাদের মধ্যের বাহাদেশী নিকৃষ্ট লোকেরা ভোমার সন্তুসরণ করিয়াছে] (হজরত নূহ বলিলেন), আমি ইমানদারদিগকে বিভাড়িত করিতে পারিব না, নিশ্চয় তাহারা নিজেদের প্রতিপালকের সহিত সাক্ষাৎকারী, কিন্তু আমি তোমাদিগকে অজ্ঞ সম্প্রাণায় ধারণা করিতেছি। হে আমার সজাতি, যদি আমি তাহাদিগকে বিভাড়িত করি, তবে সাল হ চায়ালার (শাহি) হইতে কে আমাকে সাহায়া করিবে। তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করিবে না ?"

মেশকাভ, ১৫০ পৃষ্ঠাঃ—

٧.

4

'হজরত বলিরাছেন, আমার উন্মতের মধ্যে জাহিলি এতের জামানার চারিটি কার্য্য বাকি আছে, তাহারা উথা ত্যাগ করিবে না, বোজগীও গুণাবলীর গৌরব করা, বংশাবলীর নিন্দা করা, দক্ষত্রাবলীর দ্বারা পানি আকান্দ্যা করা এবং মৃত্তের জন্ম করা।''

ছহিহ নোছলেম:— اثنتان هما بهم الفرك الطعن في النسب و النياحة

'ভাহাদের মধো তুইটি বিষয় কাফেরদের রীতি আছে বংশনিন্দা ও মৃতের জন্ম ক্রনা।

নেশকাত ৪১৭/৪১৮ পৃষ্ঠায় আবু দাউদ ও তেরমেজি হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে:—

হজরত বলিয়াছেন; যে সম্প্রদায়গুলি নিজেদের মৃত পিতৃ
গণের অহন্ধার করিয়া থাকে, ইহা বাতীত আর দিছুই নহে যে;
তাহারা দোজখের অলার কিন্ধা তাহারা আল্লাহতায়ালার নিকট
উক্ত গোবিষ্ঠা খাদক কীট হইতে নিকৃষ্ঠ যে নিজের নাসিকা দ্বারা
বিষ্ঠা আলোড়িত করিতে থাকে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের
মধ্য হইতে অজ্ঞতা যুগের গরিমাও পিতৃগণের গৌরব লোপ
করিয়া দিয়াছেন। মহুয়্ম হয় ঈমানদার পরহেজগার; বিস্বা
হতভাগ্য বদকার। সমস্ত লোকই অ;দম সন্তান এবং আদম
মৃত্তিকা হইতে।

আরও উথার ৪১৮ পৃষ্ঠায় আহমদ ও বয়হকির এই হাদিছটি বণিত হইয়াছে:—

তোমাদের বংশাবলী লোকের কলম্ব ও নিন্দার বস্ত নছে; তোমাদের সকলেই আদম সন্তান; সকলেই ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতায় তুল্য; যেরূপ পূর্ণ হয় নাই এইরূপ তুইটি মাপের পালির সমধিক ধার্মিক ব্যক্তি বেলালের ন্যায় হাবশী গোলাম হইতেও সমধিক শরিক। যদি ভোমরা গৌরব করিতে চাহ, তবে পরহেজগারির ও আল্লাহতায়ালার অন্তগ্রহের গৌরব করিতে পার। ইহাতে বুঝা যায় যে, প্রকৃত পক্ষে 'কফু'র হিসাব করিতে হইলে, দীনদারি, পরহেজগারী, গুণ ও যোগ্যভার দারা উহার হিসাব করিতে হইবে।

و العنظرد الذين يدعون ربهم بالغدوة و العشى و العشى يدعون ربهم بالغدوة و العشى يريدون و جهلاه ما عليك من حسابهم من شيئ و ما من حسابك عيهم من شيئ فتطود هم فتكون من الظلمين \*

"আর তুমি উক্ত ব্যক্তিদিগকে বিতাড়িত করিও না যাহারা প্রভাত ও সন্ধাকালে নিজেদের প্রতিপালকের নিকট দোয়া করিয়া থাকে, তাঁহার সন্থোয লাভের কামনা করিয়া থাকে, তোমার উপর তাহাদের কোন হিসাবের ভার নাই, লাহাদের উপর তোমার কোন হিসাবের ভার নাই, কাজেই তুমি তাহা-দিগকে বিতাড়িত করিলে, অত্যাচাহিদিগের অহর্গত হইবে।"

তকছিরে মুজেহোল কোরজান. ১২৩ পৃষ্ঠা :—

কোরা এশদিগের নেতারা বিহু নাছিলে, ইয়া মেহিম্মুদ, বেলাল, এ শনা মছউদ, মেকদাদ ও আশ্বারের ন্যায় দহিত্য ও গোলামেরা সর্বদা আপনার দরবারে উপস্থিত থাকে, যদি আপনি এই গোলাম ও দরিজ্ঞদিগকে নিজের দরবার ইইতে বিহাছিত করিতে পারেন, তবে আমরা আপনার সহে উঠা বসা করিব; দীনের কথা ও কোরখান শহিক শ্রবণ করিব। হজরত বলিয়াছিলেন অংমি নিজ হইতে ইম নদাহ দিগনে তিতাতি করিতে পারিব না। তাহারা বলিল তাহাদের সঙ্গে বসিতে আমাদের লজ্জা ও সঙ্কোচ বোধ হয়। যদি আমাদের আগমন কালে শহাদিগকে চলিয়া যাইতে বলেন, তবে আমহা আপনার আদেশ মানিব। সেই সময় এই আয়ত নাজেল ইইয়াছিল। এইরেশ ছুরা কাহাকের ৪ রুকুতে আছে।

### হজরত পীর ছাহেব কেবলার বিস্তারিত জীবনী ২৭৩

"হজরত বলিয়াছেন, হে লোকেরা, নিশ্চয় ভোমাদের প্রতিপালক এক, তোমাদের পিতা এক, পরহেজগারী ব্যতীত আজা–
মিদের উপর আরবিদের এবং কৃষ্ণাঙ্গদিগের উপর শ্বেতাঙ্গদিগের শ্রেষ্ঠিত্ব নাই। আলোহতায়ালার নিকট ভোমাদের মধ্যের সমধিক পরহেজগার ব্যক্তি সমধিক শ্রেষ্ঠ।"

এই জাতিবিদেষ ধ্বংস করার জন্ম হজরত (ছাঃ) সমশ্রেণী নহে এইরূপ সম্প্রদায়ের মধ্যে নেকাহ সম্বন্ধে প্রবর্ত্তন করিয়া-গিয়াছেন। তলখিছোল-হবির, ২/২৯৯ পৃষ্ঠা;—

আব্ দাউদ ও হাকেমের রেওয়াএত :—
يابنى بياضة انكحوا اباهند و انكحوا علية و كات حجا
ما اسناده حسي ¥

হজরত বলিয়াছেন, হে বেয়াজা-সম্প্রদায়, তোমরা আবৃ হেন্দের সহিত নেকাহ শাদীর আদান প্রদান কর। ইনি হাজ্জাম ভিলেন। ইহার ছনদ হাছান।

হজরত [ছাঃ) ফাতেমা বেন্তে কয়েছকে বলিয়াছিলেন, তুমি ওছামার সঠিত নেকাহ কর, ওছামা আজাদ করা গোলাম ছিল ও কয়েছের কন্যা ফাতেমা কোরাএশি ছিল।

नात्रकूरिन ७ आयू नाष्ट्रितत भाता हिल्तत त्तर स्वादण ;— ان بلالا ذكم هالله بندت عوف اخت عبد الرحمي بن عوف ع

''নিশ্চয় বেলাল আওফের কন্সা, আবহুর রহমান বেনে আওফের ভগ্নী হালার সহিত নেকাহ করিয়াছিলেন।

আমাদের দেশের ভাইগণ নিজেদের গণ্ডী ব্যতীত অন্ত

কোন গোত্রে কক্সা আদান প্রদান একেবারে রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। নবি (ছাঃ) য়িহুদী ছফিয়া বিবির সহিত নেকাহ করিয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ ইতি পূর্কে উল্লিখিত হইয়াছে।

হজরত আলি (রা:) খাওলা বেন্তে এয়াছের সঙ্গে নেকাই করিয়াছিলেন, ইনি ইমামা দেশের হানিফি সম্প্রদায়ের কন্সা, এমামা যুদ্ধে ধৃতা হইয়া নীত হইয়াছিলেন, ইনি মহাদদে বেনে হানিফার মাতা।

হজরত এমান হোছেন (রা:) শংর বারু বিবির সহিত নেকাহ করিয়াছিলেন, ইনি পারশ্য বংশধর ইয়াজ্ব-দাজোদের কল্যা ও এমাম জ্বনোল আবেদীনের মাতা।—তারিখোল খমিছ, ২/৩১৬/৩১৯।

আমাদের দেশের লোক বস্ত্রবীরন, তৈলকারি, মৎস্থ ব্যবসা চাষ করা, ইত্যাদি ব্যবসা দ্বারা জাতি বিভাগ করিয়া লইয়াছেন, আমার ধারণা, ইহা বল্লাল সেনের অনুকরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে, কারণ আলাহতায়ালার নবিগণ, হজরতের ছাহাবাগণ, পীর বোজগগণ উক্ত প্রকার পেশা অবলম্বন করিয়াছিলেন, কাজেই উক্ত প্রকার পেশা নবি ও ছাহাবাগণের ছুন্নত, আলাহ ও রাছুলের আদেশ অনুযায়ী যে কোন হালাল পেশা অবলম্বী শরিক হইতে পারেন।

ভফছিরে দোরে লি-মন্ছুর, :/৫৭ পৃষ্ঠা:—ভফছিরে-আছি জি ১৯৪ পৃঃ।

اول من حاك أدم عليه السلام

''প্রথমেই হজরত আদম (আঃ) বস্ত্রবয়ণ করিয়াছিলেন।'' হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, হজরত আদম (আঃ) কৃষিকাধ্য করিতেন।

হজরত নৃহ ( আঃ ) সূত্রধর, হজরত ইদরিছ ( আঃ ) দরজি,

হজরত ভুদ <del>ও</del> ছু<sup>ণ</sup>লেহ (আঃ) স**ও**দাগর ছিলেন। এবরাহিম ( আঃ ) কুষিকার্য্য করিতেন। হজরত শোয়াএব (আঃ) ছতুম্পদ জন্তু প্রতিপালন করিতেন। উহার ছগ্ধ শাবক ও লোমদারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন। এক রেওয়াএতে আছে, হজরত এবরাহিম (আঃ) উক্ত কাষ্য করিতেন। হজরত লুভ (আঃ) কৃষিকার্যা করিতেন। হজরত মুছা (আঃ) কিছু দিবস ছাগল চরাইতেন ও শ্রমিকের কার্য্য করিতেন।

হজরত দাউদ (আঃ) জেরা প্রস্তুতকারী (কর্মকার) ছিলেন। হজরত ছোলায়মান ( আঃ ) খোশ্মা পত্রদারা জাম্বিল, চেটাই ও পাখা প্রস্তুত করিয়া উহা বিক্রেম্ন পূর্ব্বক জীবিকা নির্বাহ করিতেন। হজরত ইছা (আঃ) কোন পেশা অবলম্বন না করিয়া দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিতেন।

হজরত মোহম্মদ ( ছাঃ ) শেষ বয়সে যুদ্ধে উপার্জ্জিত অর্থ দারা জীবিকা নির্ববাহ করিতেন।

agr.

লেখক বলেন, হজরত নবি (ছাঃ) বালাকালে হালিমা বিবির ছাগল চরাইয়াছিলেন।—আহওয়ালোল আহিয়া ২/:৮। তিনি একবার আবু তালেবের সঙ্গে, দ্বিতীয়বার খোদাংজা বিবির মাল আছবাব লইয়া তাহার ময়ছারা নামক গোলাম সহ শাম পেশের বোছরা নামক স্থানে বাণিজ্য উপলক্ষে গমন করিয়াছিলেন। – তারিখোল খমিছ, ১/১৯১/২৯৬; তারিখে ভাবারি; ২/১৯৪/১৯৬; ওহজিবোল-আছমা আলোগাড; ১/২৪/ २ ७ ।

আরও তিনি পারিশ্রমিক লইয়া ছাগল চরাইতেন।— ছহিহ বোধারি; ১/৩০১; তারিখোল-খমিছ; ১/২৯৩/ তিনি খোদায়জা বিবির চাকুরি করিতেন; তারিখে তাবারি; ২/১৯৬/১৯৭

হজরত ইউস্থক ( আঃ ) মিসরের রাজার কোষাধ্যক্ষ হওয়ার চাকুরি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

রেয়াজোছ্—ছালেহিনের ৩৩৭ পৃষ্ঠায় আছে, ২ঞ্জরত এছমাইল (আ:) বন্য পশু শীকার করিতেন। ইংা ছহিহ্ বোখারিত আছে।

হজরত ছোলায়মান (আঃ) মৎস্থ ব্যবসায়িদিগের চাকুরি করিয়াছিলেন। তিনি মৎস্থ বহন করিয়া লইয়া তাহাদের কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন এবং নিজে মৎস্থ বিক্রয় করিয়াছিলেন, ইহা তফছিরে মায়ালেমের ৬/৪৮ পৃষ্ঠায় ও তফছিরে আবুদাউদের ৭/৫৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

তফছিরে কবিরের ১/০৮৪ পৃষ্ঠায় ও ক্রেল বায়ানের ১/ ১০৬ পৃষ্ঠায় আছে, বনি-ইছরাইল দিগের এক সম্প্রদায় 'আয়লা' নামক স্থানে অবস্থিতি করিত, তাঁহারা সমুদ্রের মংস্থা ধরিয়া কতক বিক্রেয় করিত, কতক লবণ দিয়া রাখিত, তাঁহারা এই ব্যবসায়ে ধনাঢ্য হইয়া গিয়াছিল।

রুহোল মায়ানির ১/২৩৪ পৃষ্ঠায় ও এবনো কছিরের ১/১৮০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

صادو ها علانبة و باعوها بالاسواق 🖎

''বনি ইছরাইলগণ প্রকাশ্য ভাবে মংস্থা শিকার করিতেন এবং বাজারে বাজারে উহা বিক্রেয় করিতেন।

এই বনি হছরাইলদের সম্বন্ধে কোরতান পাকে ছুরা বাকারের ৬ রুকুতে আছে ;—

و انى فضلتكم على العلمين [

"অরে নিশ্চর আমি তোমাদিগকে জগদাসিদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিলাম।"

তণছিরে রুহোল কবিরের ১/৩২০/৬০৮/৬০৯ প্র্চায়, তফছিরে কবিরের ২/৪৭৯ প্র্চায় ও তফছিরে রুহোল মায়ানির ১/৫৪৯ প্র্চায় লিখিত আছে যে, হজরত ইছা ( আঃ ) এর

Sin et Michigan was Villetenia

বারজন 'হাওয়ারি'র মধ্যে কতক মংয় ব্যবসায়ী, কতক বাদশাহ, কতক রজক ও কতক রংকর ছিলেন।

তফছিরে-রুহোল-বায়ানের ১/৬১০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, হজরত শমউন হাওয়ারিদিগের প্রধান ছিলেন।

তফছিরে কবিরের ২/৪৭৭ পৃষ্ঠার ও রুহোল-মায়ানির :/৫৯০ পৃষ্ঠার লিখিত আছে, যখন বনি ইছরাইলগণ হজরত ইছা ( আ: )-এর অবাধ্যতা করিল, তখন তিনি মংস্তা ব্যবসায়ী শমউন, ইয়াকুব ও ইউহানার নিকট গমন করিয়া বলিলেন, এখন তোমরা মংস্তা শীকার করিতেছ, যদি, তোমরা আমার অনুসন্থণ কর, ভবে তোমরা অনন্ত জীবনের জন্ম মনুষ্য শীকার করিতে পারিবে. ইহাতে তাঁহারা উক্ত হল্পরতের মো'জেজা দর্শনে তাহার উপর

কোরআন শরিফের ছুরা ইয়াছিনের ঠাটি এই তই তথানে হজরত শমউনকে লক্ষ্য করতঃ তৃতীয় রাছুল (প্রেরিত মানুষ) বলিয়া উল্লেখ করা হইগ্নাছে, তাঁহার দোয়াতে ওন্থাকিয়ার বাদশার মৃত কন্সা জীবিত হইয়াছিল।

1

কোরআনের আয়তে البحر মংস্ত শীকার বিশুদ্ধ হালাল বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

এমাম এহইয়া বেনে আবি কছির, ইনি তাবেয়ি ছিলেন, ছাহাবা আনাছের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, ইমনের তায়ি বংশধর ছিলেন, তহজিবোত্তহজিব, ১১/২৬৮ ও ভাজবেরাভোল হোফ্যাজ. ১/১৪৪ পৃষ্ঠা :—

আ । এই আ । এই এই কাৰিক ছিরের ।

তুল্য কেহ ধাকী নাই।

قال شعبة هو احسى حديثًا من الزهري \*

THE MERICANIA STATE

''শো'বা বলিয়াছেন, এহইয়া জুহরি অপেকা শ্রেষ্ঠতর মোহাদেছ ছিলেন।''

قال ابوحاتم ثقة اسلم لايروى الاءن ثقة

"আবু হাতেম বলিয়াছেন, এইইয়া বিশ্বাস ভাল্পন এমাম, বিশ্বাস ভাল্পন ব্যতীত কাহারও নিকট হইতে রেওয়াএত করেন না।"

قال العجلى ثقة كان يعد من اصحاب الحديث

''আজালি বলিয়াছেন, তিনি বিশাস ভাজন, মোহাদেছ গণের মধ্যে গণ্য।''

তহজিবোতহজির, উক্ত পৃষ্ঠা :— اعام احدا بعد الزهري اعلم بحديث

قال ایوب ما اعام احدا بعد الزهری اعلم بحدیث اهل الهدینه می یحیی

, আইউব বলিয়াছেন, জুহরির পরে এহইয়া ব্যতীত মদিনা— বাসিদের হাদিছের শ্রেষ্ঠতম আলেম আর কাহাকেও জানি না '

"এমাম এহইয়া বেনে আবি কছিরের পরিজনগণ মংস্তা বাবসায়ী ছিলেন।"

1

À.

হজরত আরুবকর (রাঃ) সওদাগরি করিতেন, বস্তু বিক্রেয় করিতেন।—ছহিহ বোখারির হাশিয়া, ১/২৭৮। হজরতের কোন ছাহাবা কসাই ছিলেন, ছহিহ বোখারী, ১/২৭৯।

কোন ছাহাবা স্বৰ্ণকার ছিলেন- উক্ত পৃষ্ঠা।

কোন ছাহাবা কর্মকার, দরজি, বস্তুব্য়নকারী, সূত্রধর হাজ্জাম (রক্ত মোক্ষণকারি), ছিলেন। ২৮১/২৮৩।

ছহিহ বোখারি, ১/৩১৩ পৃষ্ঠা :--

عن رافع كذا اكثر اهل المدينة حقلا

'বাফে' বলিয়াছেন; আমরা অধিকাংশ মদিনাবাসীগণ কৃষক ছিলাম।"

عن ابى جعفر قال ما بالمدينة اهل بيت هجرة الايز رعون على الثلث و الربع

আবু জা'ফর বলিয়াছেন; মদিনা শরিফে হেজরতকারিদ প এমন কেহ ছিল না যে; তৃতীয়াংশ কিম্বা চতুর্থাংশ ভাগে চাষ না করিতেন।

زا رع على و سعد بن مالك و عبد الله بن مسعود و عمر بن عبد العزيز و القاسم و عروة و آل ابى بكرو آل عمر و ال على و ابن سيرين

"হজরত আলি; ছা'দ বেনে মালেক আবত্লাহ বেনে মছউদ ওমার বেনে আবত্ল মাজিজ; কাছেম, ওরওয়া; আবু বকর, ওমার ও আলি (রাঃ) এর বংশধরগণ ও এবনো-ছিরিণ ভাগে চাষ করিতেন।"

TA'

হজ্বত ছালমান ফার্সি (রাঃ) খোশ্মাপত্রদারা চেটাই প্রস্তুত করিয়া বিক্রেয় করতঃ উহা দারা জীবিকা নির্ববাহ করিতেন।—ওছদোল গবাহ, ২/৩৩১

এসাম আবু হানিফা বস্ত্র বিক্রেয় করিতেন।—-খয়রাতোল হেছান।

মইছোল-ছুনাহ বাগাবির পিতা চর্ম্ম শেলাই করিতেন কিম্বা বিক্রেয় করিতেন। মেশকাতের ১০ পৃষ্ঠার হাশিয়া।

নাফহাতোল-উনছ কেতাবে আছে; পীর আবু ছইদ; পীর আবৃল-আব্বাছ; পীর আবহুলাহ ও পীর আবু মোহমাদ জুতা ও মোজা শেলাই করিতেন। পীর হামত্ন রজক ও পীর ইয়াকুব তৈলকর ছিলেন।

The market of the second of th

উপরোক্ত বিশিষ্ট পেশা অবলম্বন করিলে, জাতি পৃথক হইতে পারে না, উহাতে মানুষ ইতরজাতি বলিরা গণ্য হইতে পারে না।

হজরত বলিয়াছেন;—

ارصيك-م يتقوى الله و السمع و الطاعـة و ان كان عبدا حبشيا \*

"আমি তোমাদিগকে আল্লাহতায়নার তয় করিয়। এবং (আমিরের) হুকুন শুনিতে ও মানিতে যদিও হাংশী গোলাম হয় অছিএত করিতেছি।" শেখ আবুল খায়ের তিনাতি, আছ-কালানী, হেমছি, মালেকি, হাবশী ও শেখ মালেক দীনার বড় বড় পীর ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা দাস বংশোদ্ভব ছিলেন।

2

ক্তিহ মোকাছ্ছের, মোহাদ্দেছ; কারি ও মুক্তিদিগের মধ্যে জতি অল্পই শরিকোন্নছ্ব ছিলেন; কিন্তু তাঁহারা জগদ্বরেণ্য হট্যা

একণে আস্ত্রন, শারাফাতের সঙ্গে পেশার কোন সম্পর্ক আছে কিনা; তাহার আলোচনা করা হটক।

কোর আন শরিক ঘোষণা করিয়াছেন ;—
।।।।। ১১ ১১ ১১ ১১ ।।।।।

'নি\*চয় তোমাদের মধ্যে সমধিক প্রহেজগার ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে সমধিক শ্রিক।''

মেশকাত ৪১৭ পৃষ্ঠায় ছহিহ রোখারি ও মোছলেম হইতে উন্নত করা হইয়াছে ;—

سئل رسول الله صلعم اي الناس اكرم قال اكومهم عند لله انقهم \*

নবি (ছাঃ) জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন; লোকদের মধ্যে কেন ব্যক্তি নম্ধিক শরিফ? হজরত বলিলেন, ভাহাদের মধ্যে সম্ধিক পরহেজগার ব্যক্তি আল্লাহতায়লার নিকট সম্ধিক শরিফ।" बरफाल-साहांतः ७/२०० शृष्ठी :— ان كان المسبوب من الاشراف كالفقهاء و العلوية يعثر ↔

ফ্রিক্স ও আলাবি (হজরত আলীর বংশধর) গণের তুল্য শ্রিফ্দিগকে (উক্ত শক্গুলিতে) গালিদিলে; গালিদাভার উপর তা'জিরের ব্যবস্থা হইবে।"

এস্থলে আশরাফদিগের মধ্যে দৃষ্টান্ত স্বরূপ ছুই শ্রেণীর নামোল্লেখ করা হইয়াছে।

উक तकाव, ७/১৫७ शृष्टी ;—

1

بان المراد بالاشراف مي كان كريم النفس هسى الطبع و ذكرالفقهاء والعلوية لان الغالب فيهم ذلك لل

"যে ব্যক্তি উদার অন্তকরণ সংপ্রকৃতি বিশিষ্ট লোক হয়, সেই আশরাক মধ্যে গণ্য হইবে। এস্থলে ফকিহ্ ও আলাবিগণের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, যেহেতু অনেকক্ষেত্রে তাঁহাদের মধ্যে উক্ত গুণাবলী পাওয়া যায়।

শারাফত নছবি, দীনি ও ত্নইয়াবি এই কয়েকভাগে বিভক্ত ইয়া থাকে।

যাহারা হক্তরত নবি (ছাঃ)এর ছাহাবা ও প্রাচীন বোদ্ধর্ণদিগের আওলাদ, ভাহাদিগকে শরিফোঃছব বলা হয়, বিস্তু শর্ত এই
যে, তাঁহাদের মধ্যে উল্লিখিত শারাফাতের অর্থ পাওয়া যায়
এই হেতু হজরত (ছাঃ)এর চাচা আবু লাহাব ও হজরত নূহ
(আঃ)এর পুত্র কেনয়ান উহা হইতে বহিগত হইয়া গিয়াছে।
হজরত বলিয়াছেন, প্রতেক বংশগত সম্বন্ধ ও অছিলা কর্তিত
হইবে, কেবল আমার বংশগত সম্বন্ধ বাকি থাকিয়! ঘাইবে।
হজরত নবি (ছাঃ)এর আওলাদকে সেয়দ বলা হয়। তাঁহার
ছাহাবাগণের অাওলাদকে শেখ আলাবি, শেখ ছিদ্দিকি, শেখ

Same in the same

ফারুকি, শেখ ওছমানি শেখ আব্বাছি, শেখ কোরাএশী ও শেখ আনহারি বলা হয়।

ইহা যেন আনণ থাকে যে, প্রহেজগার শরিফোরছব লোকদের সন্মান করা সকলের পক্ষে ওয়াজেব, ইহাতে হজরত (ছাঃ) ও ছাহাবাগণের পাক রুহ সন্তুর্ত্ত হন। পক্ষান্তরে এই শরিফো-রাহবদিগের কর্ত্তব্য, ভাঁহারা যেন অন্য সম্প্রদায়ের প্রহেজগার লোকদিগের প্রতি ঘুণা প্রকাশ না করেন, বরং তাহাদিগকে নিজেদের ভাইয়ের তুলা জ্ঞান করেন।

্মেশকাভ, ৪৬৮ পৃষ্ঠা;—

হজরত বলিয়াছেন, আমি তোমাদের জন্য ছইটি স্থ্রকিত ননোরম বিষয় ত্যাগ করিয়া যাইতেছি, প্রথম আলাহতায়ালার কোরজান, দিতীয় আমার আহলে-বয়াত আমি তাঁহাদের সম্বয়ে তোমাদিগকে আলাহতায়ালার ভয় দেখাইতেছি, আমি তাঁহাদের ত্যাবধান, রক্ষণাবেক্ষণ, সন্মান ও মহব্বত করিতে আলাহতায়ালার কথা স্বরণ করাইয়া দিতেছি।—ছহিহ মোছলেম।

আরও ১৬৯ পৃষ্ঠা :--

হজরত বলিয়াছেন, হে লোকের! আমি ভোমাদের মধ্যে এরপ বিষয় ত্যাগ করিয়া ঘাইতেছি যে, যদি ভোমরা উহা গ্রহণ কর, তবে ভোমরা আন্ত হইবে না, প্রথম আল্লাহতায়ালার কোরআন দিতীর আমার আহলে-বয়েত।— তেরমিজি।

আরও ৫৭৩ পৃষ্ঠা :--

হজরত বলিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে আনার আহলে-বহেত (হজরত) নুহ ( আঃ) এর জাহাজের তুলা, যে বাজি উহাতে আরোহণ করিবে, সে ব্যক্তি পরিত্রাণ পাইবে। আর যে বাজি উহা ২ইতে পশ্চাৎ পদ হইবে, বিনষ্ট হইবে।—আহমদ।

छेल शृष्ट्रा ;—

হজরত বলিয়াছেন, ভোমরা আলাহভায়ালার মহকতে কর, আমার মহকতে কর এবং আমার মহকতের জন্ম আমার আহলে-বয়তকে মহকতে কর।—তেরমেজি।

আরও ৫৭১ পৃষ্ঠা ;—

7

হজরত ওমার (রাঃ) ওছামাকে সাড়ে তিন সংস্র ট কা ও
নিজের পুত্র আবত্লাহকে তিন সহস্র টাকা প্রদান করিয়াছিলেন।
ইহাতে আবত্লাহ নিজের পিতাকে বলিয়াছিলেন, আপনি ওছামাকে
তামার উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিলেন ? তত্ত্তরে (হজরত) ওমর
(রাঃ) বলিয়াছিলেন। জায়েদ তোমার পিতা অপেক্ষা নবি
(ছাঃ) এর সমধিক প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং ওছামা ভোমার
অপেক্ষা হজরত (ছাঃ)এর সমধিক প্রিয়পাত্র ছিলেন, এই হেতু
আমি হজরতের প্রিয়পাত্রকে আমার প্রিয়পাত্রের উপর ক্রেষ্ঠত্ব

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায়, হজরত নবি (ছাঃ) এর ও

ছাহাবাগণের বংশধরগণের সন্মান ও মহববত করা বড় এয়াজেব।

শারাফাতে-মালি, ভালুকদার, জ্ঞমিদার, বাদশাহ ও আমির

কবির—লোকদের নিকট ইহারা আশরাফ বলিয়া পরিচিত হইয়া

থাকেন। মেশবাতের ৪১৮ পৃষ্ঠায় তেরফেজি ও এবনো—সজাতে

যে হাদিছটা আছে, ভাহাতে এই কথা বুঝা যায়;—

الحسب المال و الكرم التقوى \*

' অর্থ দারা 'হাছাব' ( ত্নইয়ার গৌরব ) লাভ হয় এবং পরহেজ-গারি দারা শারাফাতে দীনি লাভ হয়।"

المتألفة المتألفة المتألفة

اكثر نشبا فكيف من له الدين الحق و هو فيه واسخ و كيف يرجم عليه من دو نه فيهبسبب غيره \*

"যে কোন ব্যক্তি কোন ধর্মের অনুসরণ করিয়াছে, সে অবগত আছে যে, যে ব্যক্তি তাহার স্বধর্মাবলম্বী সে তাহার বিরুদ্ধ ধর্মাবলম্বী অপেক্ষা সমধিক শরিফ যদিও এই শেষোক্ত ব্যক্তি উচ্চ বংশধর ও সমধিক অর্থশালী হয়। কাজেই যে ব্যক্তি সভ্য ধর্মাবলম্বী হয় এবং উহাতে স্থদক্ষ হয়, তাহার অবস্থা কি হইবে ? অন্য প্রকার শরিফ তাহা অপেক্ষা অগ্রগণ্য হইবে কিরপে ?

আরও তিনি উহার ৭/৫৮০/৫৮১ পৃষ্ঠায় লি,খিয়াছেন, যখন শারাফতে খোদায়ি ( অর্থাৎ ) দীনি আসে, তথন তথায় বংশ এবং অর্থের কোন মর্য্যাদা থাকিতে পারে না। তুমি দেখ না যদি কাফের উচ্চতর বংশের হয় এবং ঈমানদার নিয়তর বংশের হয়, তবে একের স্থিত অভ্যের তুলনা হইতে পারে না। এইরূপ পরহেজগার মুছলগানের সহিত গরপরহেজগাঙের তুলনা হইতে পারে না. এই হেতু কাজায়ি পদ, সাক্ষা প্রদান ইত্যাদি দীনি কার্যের জন্ম প্রত্যেক উচ্চ বংশধর ও নিম্ন বংশধর ব্যক্তি, দীনদার, আলেম ও নেককার হইলে, যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন। আর ফাছেক ব্যক্তি, বংশে কোরাএশী ও অর্থে কারুনের তুলা হইলেও উপরোক্ত প্রকার কার্যোর উপযুক্ত হইতে পারে না। কিন্তু যদি এক ব্যক্তি দীনদার ও উচ্চ বংশধর হয়, পকাত্তরে অন্ম ব্যক্তি নিম বংশধর ও দীনদ।র হয়, তবে মানুষের নিকট প্রথম ব্যক্তি অগ্রগণ্য হইয়া থাকে, আলাহতায়ালার নিকট উভয়ে সমান, কেননা আলাহ বলিয়াছেন, মানুষ যাহা চেষ্টা করিয়া করে, তাহারাই ফল প্রাপ্ত হয়, আর শারাফতে নছবি চেষ্টা করিয়া লাভ করা সম্ভব হয় না।"

এইরূপ মর্ম তফছিরে-রুহোল-বায়ানের ৪৬১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

ছহিহ বোখারি, ১/৫৩১ পৃষ্ঠা :—

كان عمريقول ابو بكر سيدنا و اعتق سيدنا بلالا \*

হজরত ওমার (রাঃ) বলিতেন, আব্বকর আমাদের সৈয়দ এবং তিনি আমাদের সৈয়দ বেলালকে মুক্তি দিয়াছিলেন।"

ইহা দীনি শারাফাতের নিদর্শন।

দীনি শারাফাতের মধ্যে সবচেয়ে বড় এলমি শারাফাত।

কোরআন শরিফের ছুরা মোজাদালাতে আছে :—

و الذين اوتوا العلم درجت \*

'বাহারা এলম প্রদত্ত হইয়াছেন, আল্লাহ তাঁহাদের দরজা

উচ্চ করিয়াছেন।"

13

মেশকাত ৩৪ পৃষ্ঠা :—

হজরতের হাদিছ—

ات العلماء و رثة الانبياء 😵

''নি\*চয় আলেমগণ নবিগণের উত্তরাধিকারী।''

আরও ১৮৪ পৃষ্ঠা :—

হাদিছ—

ان الله يرفع بهذا الكتاب الواسا

"নিশ্চয় আল্লাহ এই কোরআন কর্জু ক কতকগুলি সম্প্রদায়কে উন্নত করিবেন।"

মেশকাভ, ১:০ পৃষ্ঠা :—

والهو--\* اشراف امتي حملة القران و اصحاب الليل

''আমার উদ্মতের মধ্যে কোরআনের আলেম ওহাফেজ ও তাহাজ্জদ পাঠ কারিগণ আশরাফ।''

· IV for

100

হজরত ছালমান ফার্সি (রাঃ) পারশ্যবাসি অগ্নি উপাসক ছিলেন, পরে খ্রীষ্টান হইয়াছিলেন, অতঃপর মুছলমান হইয়া ব্য আলেম হইয়াছিলেন।

এস্তিয়াব, ২৷৫৭২ পৃষ্ঠা;—

হজরত আলি বলিয়াছেন :--

علم العلم الاول و النَّخر بحر لا ينزف و هو منا اهل لبيت \_

"ছালমান প্রাচীন ও পরবর্ত্তিদিগের এল্ন অবগত হইরাছেন তিনি এরূপ (বিজার) সাগর যে শুস্ক হওয়ার নহে, তিনি আমাদের আহলে-বায়েত।

बहूरलाल-गांवार, २।००८ शृष्ठी--

قال رسول الله صلعم سليمان صنا اهل البيت [

''নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, ছালমান আনাদের আহলেবায়েত।'' ইহা-এলমি শারাফাত।

আজমি লোকেরা বিবাহে আরবদের কফু হইতে পারে না, কিন্তু আজমদেশের আলেমগণ আরবি আলাবিদের কফু হইতে পারে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে।

দোরে বল-মোখতারে আছে:--

و ان (فسر الحسيب) بالعالم فكفؤ (للعوية) لان شرف العلم فوق شرف النسب و المال كما جزم به البزازي و ارتضالا الكمال وغيرلا و لذا قيل ان عايشة رض افضل من فاطمة وض ذكرلا القهستاني \*

'ঘদি হাছিবের অর্থ গালেম গ্রহণ করা হয়, তবে আলাবীর কফু হ্ববে কেননা-এলমি শারাফাত নছবি ও মালি শারাফত অপেকা ভোষ্ঠ; এই হেতু ইহা কোন কোন আলেম

## হজরত পীর ছাহেব কেবলার বিস্তারিত জীবনী ২৮৭

বলিয়াছেন, বাজ্জাজি এই মতের উপর দৃঢ় আস্থা স্থাপন করিয়াছেন। কামাল প্রভৃতি ইহা মনোনীত স্থির করিয়াছেন। নিশ্চয় আএশা (রাঃ) ফাতেমা (রাঃ) আপক্ষা শ্রেষ্ঠতম। কাহাস্তানি ইহা রেওয়াএত করিয়াছে।

আল্লামা শামি রন্দোল-মোহতারের ২/৬৪৪ পৃষ্ঠায় এই মতটি যুক্তিপূর্ণ স্থির করিয়াছেন।

হজরত পীর সাহেব একবার আমাকে বলিয়াছিলেন, রাবা, মূল শরিফোরছব জ্প্পই ছিল, যাহাদের রীতি নীতি শরিয়ত নোয়াফেক, আমরা তাহাদের সহিত বিবাহ শাদী প্রথা প্রবর্তন করিয়া শরিফ বানাইয়া লইয়াছি।

আমি জানি, হজরত পীর সাহেব নিজের আত্মীয় একটি স্ত্রীলোকের বিবাহ এইরূপ লোকের সহিত করাইয়া দিতে প্রস্তাব করেন যে, সে তাঁহাদের কফু নহে।

স্বয়ং হজরত পীর সাহেব বাংলা ও আসামে সাম্যভাব প্রতিষ্ঠা করার জন্ম গর-কফুর সহিত বিবাহ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। তাঁহার এই কাষ্য বাংলার সামাজিক বন্ধন অনেকটা শিথিল হইয়া গিয়াছে।

কয়েক জন উচ্চ শিক্ষিত লোক গর-কফুর সহিত বিবাহ আদান প্রদান করিতেছেন। বহুস্থানে এই সাম্যস্চক নিয়ম প্রচলিত ইইতেছে।

শরিফোরছব না হইলে, এমান ও পীর হইতে পারেন না।
ইহা বাংলা ও আনামের প্রবল ভাবধারা ছিল। হজরত পীর
সাহেব বলিতেন, বাবা, আবুবকরের ইচ্ছা, প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে
এমন কি মেহতরের পুত্র পীর হউক। তিনি কার্য্যে ভাহাই
করিয়া দেখাইয়াছেনা সমস্ত শ্রেণীর আলেমদিগকে শিক্ষা
দিয়া পীর বানাইয়া খেলাফতনামা দিয়া গিয়াছেন, তাঁহার
প্রচেষ্ঠায় সর্বব শ্রেণীর আলেমপ্রণ অবাধে এমাম হইতেছেন,

সমস্ত শ্রেণীর মধ্যে গাঢ় প্রীতি প্রণয় প্রকাশিত হইয়ছে, জাতিভেদ একেবারে যেন মুছিয়া গিয়াছে, এতবড় কার্য্য আর কাহারও দ্বারা হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। পক্ষান্তরে একদল পীর আছেন, তাহারা নিজেদের খান্দানের লোক বাতীত কদ আসামের কোন লোকের পীর হওয়া পছন্দ করেন না। বরং অসম্ভব মনে করেন। ক্রিটাটা ইউল্লে বিধারি ইউল্লেখিয়া হিন্দ্র হিন্দ্র বিধারিক হান করেন।

একদল পীর আছেন, তাহারা বিদেশী পীরের নিকট মুরিদ হইতে নিষেধ করেন, কিন্তু ইহা একেনারে বাতীল দাবি, হজরত নবি (ছাঃ) মকা শ্রীফ ত্যাগ করতঃ মদিনা শ্রীফে হেদায়েত করিতে গিয়াছিলেন। মক্কা ও মদিনার ছাহেবাগণ কুফা, বাসরা, শাম, মিসর, এয়মন ইভাাদি দুরদেশে হেদায়েত করিতে গিয়াছিলেন। এয়মনের পীর হজরত শাহ জালালিদিন মোজার দি সাহেব ঞীওট্ট, চট্টগ্রাম, নওয়াখালী ত্রিপুরা ইত্যাদি হেদায়েত করিয়াছিলেন। শাহ জালালদ্দিন তবরেছি (রাঃ) ভবরেজের মানুষ হইয়া মালদহ, মোশেদাবাদ, আসাম হেদাএত করিয়াছিলেন। খান জাহান আলি, গ্রীশাহ সুলতান, মীর সৈয়দ মাত্মুদ মাহি ছওয়ার' ুরু সৈয়দ আত্মদ তর্লুরি, শাহ হাছান, রাস্তি শাহ, শাহ এছরাইল, হজরত আখিছেরাজ, হজরত আলাওল ২ক, হছরত মুর কোত্র আলন (কঃ) প্রভৃতি বহু বৈদেশিক পীর বঙ্গ আসাম হেদাএত করিয়া গিয়াছেন। হজরত নৈয়দ আহমদ বেরেলবী ও মাওলানা কারামত আলি ছাহেব বিদেশী পীর হইয়া বন্ধ আসাম হেদাএত করিয়া কি দোষের কার্য্য করিয়াছেন।

কোন কোন পীর বলেন, আমাদের খান্দান ব্যতীত কাহারও নিকট মুরিদ হইতে নাই। ইহাও বাতীল দাবি। হন্ধরত নবি (ছাঃ)এর জামাতা ও চাচাত ভাই হন্ধরত আলী, চাচা হজরত মাববাছ ও নাতি হজরত এমাম হাছান ও হোছেন (রাঃ) উপহিত থাকিতে হন্ধরত বলিলেন, আল্লাহতায়ালা আবৃবকর ব্যতীত কাহারও এমামত কব্ল করিবেন না।ছহিহ বোখারির হাদিছে আছে, আল্লাহ ও ঈমানদারগণ আব্বকর ব্যতীত কাহারও খেলাফত কব্ল করিবেন না। মেশকাত ৫৫৫, পৃষ্ঠা।

হজরত আব্বকর ( রাঃ)র এত্তেকালের পরে তাঁহার পুত্র খলিফা না হইয়া হজরত ওমার ( রাঃ) খলিফা হইয়াছিলেন। তাঁহার পরে তাঁহার পুত্র খলিফা না হইয়া হজরত ওছমান (রাঃ) খলিফা হইয়াছিলেন। তাঁহার পরে হজরত আলি (রাঃ) খলিফা হইয়াছিলেন।

কাদেরিয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দীয়া ও মোজাদেদিয়া তরিকার শেজরাগুলি পড়িলে, বুঝা যায় যে, প্রায় অধিকাংশ স্থলে পীরের খান্দান ব্যতীত. অন্য বংশের লোক খলিফা ও পীর হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট লোকেরা মুরিদ হইয়াছিলেন। হজরত 'খোলাফায়ে-রাশেদীন'এর পরে হাছান বাসারি, ফোজাএল বেনে এয়াজ, এবরাহিম আদহাম, হোজায়ফা–মারয়াশি, আবু হোবায়রা বাসারী, মোমশাদ এলব দায়নুরী, আবু ইছহাক শামী জোয়ুন মিশরী, হবিবে-আজামি, দাউদ তায়ী, জোনাএদ বগদাদী, শেখ শিবলী, মারুফ কারখি, আবু এজিদ বোন্ডামি 'প্রভৃতি পীরগণ নবী ও ছাহাবাগণের বংশধর ছিলেন না এবং কোন পীরের বংশও ছিলেন না।

বড় পীর ছাহেবের পরে তাঁহার পুত্র সৈয়দ আবত্ল অহহাব খলিফা হইয়াছিলেন, ইহার পরে এযাবং যত পীর তাঁহার তরিকার খলিফা হহয়াছেন, কেহই বড় পীর সাহেবের বংশধর নহেন। পীর হজরত মন্টনন্দিন চিশতির থলিফা পীর থাজা কোতবদ্দীন বথতিয়ার কাকি, তাঁহার থলিফা পীর হজরত শেক ফরিদন্দিন গঞ্জে শাকার, তাঁহার থলিফা পীর হজরত নেজামন্দিন আওলিয়া. তাঁহার থলিফা পীর হজরত আখিছেরাজ আওদী, তাঁহার খলিফা পীর হজরত আলায়োল হক লাজরী ছিলেন। ইহারা কেইট পীরের বংশধর ছিলেন না।

থাজা বাহাউদ্ধীন নকশবন্দীর খলিফা নাৎলানা ইয়াকুব চারখি ও খাজা সালাউদ্দিন গেজদেওয়ানি, তাঁহাদের খলিফা খাজা ওবায়ত্লাহ আহরার, তাঁহার পরে মাওলানা মোহ'ম্মদ জাহেদ, খাজা মোহদদ আমকানকি ও খাজা বাকি বিল্লাহ পীর হইয়াছিলেন, ইহারা নিজ নিজ পীরের বংশধর ছিলেন না।

হজরত এমাম রাকানি আহমদ ছারহান্দির খলিফা শেখ আদম, তাঁহার খলিফা সৈয়দ আবজুল্লাহ,, তাঁহার খলিফা শেখ আবজুর রহিম ছিলেন, ইহারা কেইই পীরের আওলাদ নহেন।

শাত আবজুল আজিজ দেহলবির খলিফা—বেরেলীর তজহত মোজাদ্দেদ সৈয়দ আহমদ ছাতেব, তাঁহার খলিফা—ছুটি নুর মোহাম্মদ নেজামপুরী, মাওলানা এমামদ্দিন ছাতুল্লাপুরী, মাওলানা হাফেজ জামাল উদ্দিন ও মাওলানা কারামত আলি জৌনপুরী প্রস্তুতি শত শত পীর ছিলেন, কিন্তু কেত্রত সৈয়দ ছাতেবের আওলাদ নহেন।

যদি পীরের আওলাদ জাতেরি ও বাতেনি উভয় এলম শিক্ষা না করিয়া থাকেন এবং লোকদিগকে জেকর, মোরাকাবা শিক্ষা দিতে না পারেন ও পীরের পাঁচটি শর্ত আয়ত্ত না করিয়া থাকেন. তবে ভাঁহাদের নিকট মুরিদ হওয়াতে কি ফল হইবে ?

(कह कह तलन, रिमयन ना, इहेटल, भीत्र इख्या याय ना,

এতৎসম্বন্ধে মধ্যম পীর জাদা জমিয়তে-ওলামার মূফতি মাওলানা আবু জাফর ছাহেবের যত্নে লিখিত বাতেল দলের মতামত কেতাবের ৩৭ পৃষ্ঠায় যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ;—

''আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন ;—

٠ م

牵

7

Ĭ.

উহারাই শ্রেষ্ঠ যাহারা অধিক পরহেজগার (এবং সম্পূর্ণরূপে কোরআনের উপর আমল করে)। নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন যে, যে আমার ভরিকত মতে চলিবে সে আমার আওলাদ। বোথারি শরিফে লিখিত আছে, একদা নবি (ছাঃ)কে কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, মানুবের মধ্যে সম্ভ্রান্ত কাহারা ?

ভত্তরে নবি (ছাঃ) ফরমাইয়াছিলেন যে, আল্লাহর নিকট সম্মানী ঐ ব্যক্তি—যাহারা সমধিক মেত্তাকি। এবনোজারির রেওয়াএত করিয়াছেন যে, নিশ্চয় কেয়ামতের দিবস হছব-নছব সম্বন্ধে কিছুই জিজ্ঞাসা করা হইবে না। এবনো আছাকেরের রেওয়াএতে লিখিত আছে যে, তোমরা মুছলমান পরম্পর ভাই ভাই। যদি সৈয়দ বাতীত পীর না হয় ও পীরের ছেলেই পীর হয়, তবে নবি (ছাঃ)এর বাদে ছাহাবাবৃন্দ কি প্রকারে পীর হইয়াছিলেন গ এবং কেবল যে তাঁহাদের ছেলের ছেলের। পীর হইয়াছিলেন তাহার কোন প্রমাণ নাই। ছাহাবাগণের প্রভ্যেক্ট যে উচ্চ বংশধর ছিলেন, তাহারও কোন প্রমাণ নাই। তারিখে এবনো খালকানে আছে যে, হজরত মার্ক্য কারখি জনৈক য়িত্দীর পুত্র ছিলেন। হজরত জাফর ছাদেক (রাঃ)এর নিকট মোছলমান হইয়া জাহেরী বাতেনী এলম শিক্ষা করতঃ তাবশেষে বড় পীর সাহেবের পীরান-পীর হইয়াছিলেন।

আমাদের বঙ্গ আসামে কোন নিম শ্রেণীর হিন্দু মুছলমান হইলে, মুছলমান সমাজ তাহাকে সমাজভুক্ত করিয়া লইতে রাজী হয় না, এমন কি বাদিয়া বাজ্বান্দার প্রভৃতি গোমরাহ মুছলমানগণ শরিয়তের পাশ্ববন্দী করিলে, তাহাদের সঙ্গে বিবাহ শাদী করাত দ্রের কথা, এক মজলিশে খাইতে ও এক মছজেদে নামাজ পড়িতে দেওয়া হয় না। মাওলানা আকরাম খাঁ সাহেবের আপন ভাই খ্রীস্তান হইয়া পুনরায় মুছলমান হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেন, কিন্তু তাঁহাকে আর সমাজে গ্রহণ করা হইল না।

তুরা পাহাড়ের প্রায় ৮০ হাজার পারো, কুকি ইত্যাদি পাহাড়ী জাতীয়া মুছলমান হইতে বহু চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু বঙ্গ আসামের অন্ধ মুছলমান সমাজ তাহাদিগকে সমাজে খাওয়ার ও নামাজ পড়ার ব্যবস্থা করিয়া দিতে রাজি হয় নাই, এখন তাহারা খ্রীষ্টান ২ইয়া যাইতেছে। রংপুরের একজন মুছলমান বাজ্ঞানদার (আহাদের আত্মীয় স্বজ্ঞাবাজনা বাজাইত ) খাঁটি দীনদার হইয়া যায়, তথাকার মুছলমান সমাজ তাহাকে এক মছজেদে নামাজ পড়িতে অনুমতি দেয় নাই। এজন্য ফুরফুরার হজরত পীর সাহেব মাওলানা মনিরোজ্জামান সাহেব সহ তথায় গিয়া তথাকার লোকদিগকে বহু বুঝাইলেন, বহুলোক তাঁহার তকুৰ মান্ত করিয়া তাহার বাটীতে দাওয়াত জিয়াফত স্বীকার করিল, কিন্তু পার্শ্বর্ত্তী কয়েকটী লোক জিয়াফত সীকার করা দূরে থাকুক, হজরত পীর ছাহেবের উপর এনকার করিয়া বসিল। খোদার ফ**জ**লে অনেক শোক হজরতে<sup>র</sup> তাবেদারী করিতেছেন, এনকারকারিরা খোদার আজাব গজবে গেরেফতার হইয়া আছে।

দাতকীরার একটী মেহতরের ক্সা মুছলমান হইয়া ১০

পারা কোর লান শরিফের হাফেজ হইয়াছিল। তথাকার নামজাদা তছিরন্দিন স্রদার তাহাকে নেকাই করেন। ইহাতে সাতকীরার মুছলমান সমাজ তাহার সহিত এরূপ বয়কট আইছ করে যে, তাহার জন-মজুর, ঘরামি, কুষাণ সমস্ত হন্ধ করিয়া দেয়। আমি ও যশোহর-বাঁকড়ার সংভ্ম দেশের হাদী মাওলানা ছানাউল্লাহ সাহেব তথায় উপস্থিত হইয়া অনেক বুঝাইতে থাকি, কিন্তু তাহারা আমাদের উপদেশ অবহেলা করিয়া বয়কট কার্য্য বলবং রাখিয়া দিল। বেচারা তছিরদিনে সরদার কয়েক বংসর পরে একেবারে অভাব গ্রন্থ হইয়া পড়ে, শেষে ভিনি তাঁহার দেই নব ইছলামধারিণী স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া ফুরফুরা শরিফে হঙ্গরত পীর ছাথেবের বাটীতে উপস্থিত হন। হজ্জরত পীর ছাহেব তাঁহার এই নিদারুণ ছঃখের কাহিনী গুনিয়া বলিয়া-ছিলেন, সাতকীরার লোকেরা এখনও এত বড় জাহেল হইয়া আছে, আমি ত ভাহা জানিনা।

পরে হজরত পীর ছাহেব উক্ত স্ত্রীলোকটিকে বাটীর মধ্যে যাইতে আদেশ কয়েন। হজরত পীর ছাহেব বাটীর মধ্যে গমন পূর্বেক বড় পীর আশ্বাকে বলেন, তুইখানা বাসনে ভাত তরকারি দিরা একখানা সেই সাৎক্ষীরার মেয়েটিকে হাইতে দেংই হউক। সার একথানা বাহিরে তছিরদিন সরদারকে খাইতে দেওয়া হউক। যদি আপনি আপনার দাদা হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর শাফায়াত চান, তবে এ মেয়েটীর বুটা ভাত তরকারি আহার করুন। আর আমি বাহিরে ভট্টিরদিন শরদারের ঝুটা খাইব। খোদা যদি আবু বকরের আর কোন বনিদ্গী কবুল না করেন, তবে আশা করি, এই আমলের জন্ম বেতেশতে দাখিল হুইতে পারিব ও নবি (ছাঃ) এর শাফায়াত হটতে বঞ্চিত হইব না, পীর আশ্মা সেই হুকুম তা'মিল

់ក្រ

করিলেন। সাতক্ষীরাবাসিগণ হজরতের হৃদয় বিদারক কথা শুনিয়া এখন তাহাকে সমাজে লইয়াছে। হজরত পীর ছাহেব এইরপ কত সহস্র পতিত ব্যক্তিকে সমাজ ভুক্ত করিয়া দিয়াছেন, তাহার ইয়তা করা যায় না।

খুলনা শোলপুর, শ্যামগঞ্জ নারাকপুর ইত্যাদি অঞ্চলে মংস্থা ব্যবসায়ী শেখ ছোলায়নানি সম্প্রদায়কে মুছলমান বেহারারা পালকিতে লইত না। হজরত পার ছাহেব শ্যামগঞ্জের সভাতে বলেন, ইহারা অহাতা সম্প্রদায়ের আয় শরিয়তের পায়ন্দী করিতেছেন, ইহাদের দলের নামজাদা আলেম সকল দেশ হেদা-এত করিতেছেন, ইহাদের স্ত্রীলোকদের স্থানান্তরে যাওয়া কালে পর্দ্ধা রক্ষার জ্বতা পালকির দরকার, কাজেই বাবা মুছলমানগণ ভোমরা এজতা আপত্তি করিও না, বরং বেহারাদিশকে এই কার্য্য করিতে অন্যুরাধ করিবে। ভাহার এক উপদেশে খোদার মজ্জিতে এখন বেহারারা পার ছাহেবের তুকুম মাতা করিতেছে।

কোর জান ঘোষণা করিয়াছে ;—
৪৯ টিন তিন ক্রিয়াছে করে হে যে, ইমানদারগণ ভাই।
ভাই।

ত্নইয়ার সমস্ত হালাল বাবসায়িগণ সহোদর ভাষেইর তৃলা। হজ্জরত পীন সাহেব আল্লাহতায়ালার এই তৃক্ম অনুসারে বঙ্গ আসামের সমস্ত প্রকার পেশা অন্লম্বীদিগকে সহোদর ভাইয়ের ভায় বাবহার করিয়া নিয়াছেন।

হজরত বলিয়াছেন :-

الاسلام يهدم ما قبلها

''ইছলাম উহার পূর্কাকার সমস্ত গোনাহ লোপ করিয়া দেয়।

মূহলমানদের ধর্মের তুকুম অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, মুচি
মেঙতর, চণ্ডাল ইত্যাদি যাবতীয় শূদ্র সকলেই শেরককারী, একই
পর্যায় ভূক্ত, মুছলমান হইলে, সবই সমান হইয়া যায়। নবি
(ছাঃ), ছাহাবাগণ, প্রাচীন পীরগণ সকল প্রোণীর লোককে
মুছলমান করিয়াছেন, ইহাদের মধ্যে কোন ভারতম্য করেন নাই।

যাহারা মুচি, মুর্জাফরোশ, কোল, ভীল, কৃকি, নাগা প্রতৃতি যে কোন শ্রেণীর নব ইছলামধারিগণকে সমাজে লইতে ইতস্তেতঃ. করে, তাহারা হাশরে নবীর শাফায়াত হইতে ২ঞ্জিত হইবে।

হজরত (ছাঃ) বলিবেন, তোমাদের প্রতিবন্ধকতার জন্ম বিজাতীয় লোকেরা ইছলামের দিকে আকৃষ্ট হইতে পারে নাই, আমার উদ্মতের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে পারে নাই কাজেই ভোমরা আমার শাফায়ত হইতে খারিজ।

বর্ত্তমানে কোন হিন্দু মুছলমান হইলে, নারী রক্ষা সমিতির পাণ্ডারা কোটে মোকাদ্দমা রুজু করিয়া মুছলমানদিগকে হয়রান ও ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া থাকে, কাজেই যে বালেগ হিন্দু নরনারি মূলমান হইতে চাহে, ভাহাকে কোটে কিন্তা থানার পুলিশ অফিসারের নিকট স্বেচ্ছায় মুছলমান হওয়ার জন্ম এক খানাদরখাস্ত করিয়া অনুমতি লইতে হইবে, ভৎপরে ভাহাকে মুছলমান করিলে, ক্ষতিকর সম্ভাবনা থাকিবে না।

হজরত পীর সাহেব সহগুণে পর্বতের ক্যায় অচল ছিলেন, ছোট বড় যে কেহ তাঁহার নিকট মছলা মাছায়েল জিজ্ঞাসা করিত, উহার উত্তর দিতে কুঠা বোধ করিতেন না, বরং দীর্ঘ সময় পর্যান্ত তাগাকে ব্ঝাইতেন। যদি সে তুইবার তিনবার জিজ্ঞাসা করিত, তিনি অসন্তর্গ হইতেন না, বরং হাস্ত মুখে

জন্থান দিতেন। যদি কেই তাহাকে তিরস্বার করিত, তিনি অসন্তও ইইয়া বলিতেন, এই ব্যক্তি ত আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছে না, তবে আপনি কেন তিরস্কার করিতেছেন ? তাহার ভৃপ্তি না হওয়া পর্যান্ত আমি তাহাকে বুঝাইব।

তিনি অর্দ্ধশতাব্দীর অধিক কাল ধরিয়া সুস্থ অসুস্থ সকল অবস্থাতে লক্ষাধিক লোককে তরিকতের শিক্ষা দিয়াছেন, কখনও কোন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিতে পারিব না বলিয়া ফেরত দেন নাই। সময় অসময় বিদেশিদের জনতা ফুরফুরা শরিফে লাগিইয়াই থাকিত, হুজুর সাধ্যানুসারে তাহাদের পানাহারের হারের ব্যবস্থা করিতেন।

হজরত পীর সাহেৰের ক্ষমাগুণ বর্ণনাতীত। হঙ্করত নবি (ছাঃ)কে গওরছ বেনেল হারেছ হত্যা করিতে উন্নত হইয়াছিল এমতাবস্থায় তাহার হস্ত হইতে তরবারী পড়িয়া যায়, হজরত সেই তরবারি খানা লইলেন বটে, কিন্তু তাহাকে ক্ষমা বিশ্বমা ছিলেন।

তায়েফবাসির। হজরতের উপর কি ভীষণ অত্যাচার করি-য়াছিল, হজরত তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছিলেন।

কোরেশকুল হজরতের উপর কি ভীষণ মশ্মান্তিক উৎপীড়ন করিয়াছিল, কিন্তু তিনি মক্কা শরিফ অধিকার করিয়া তাহাদি-গকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছিলেন।

আমাদের হজরত পীর সাহেব কবিকল আঁ-হজরতের এই ছুরতের অনুসরণ করিয়াছিলেন। নত্যাখালীর মাওলানা হামেদ সাহেব ফুরফুরার হজরতকে যোগী সন্ন্যাসী কাফের বলিয়া ফংওরা জারি করিয়াছিলেন, কিন্তু হাজিগঞ্জের বিরাট বাহাছ সভায় সেই ফংওয়া বাঁতীল হওয়া সপ্রমাণ হয়, সেই সময় হজরত পাঁর সাহেব অ্যাচিত ভাবে মাওলানা হামেদ সাহেবকে ক্ষনা করিয়া দিয়াছিলেন।

মোহাত্মদী সম্পাদক মৌঃ আকরম থাঁ হজরত পীর ছাহেবকে নির্লজ্জ ভাষায় যে গালি বর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা গুনিলে মানুব মাত্রের সহিঞ্জ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু আবার উক্ত মৌঃ সাহেব তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তিনি অবলীলাক্রমে ক্ষমা করিয়া দিলেন, তাহার সমস্ত বে-আদবী ভুলিয়া গিয়া শেষ সময় পর্যান্ত অতি সদয় গ্রহার করিয়া গিয়াছেন। ইহার জন্ম থাঁ সাহেব হজরত পীও সাহেবের এস্তেকালের পর তাঁহার যে গুণগরিমার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাতে বৃঝা বায় যে, থাঁ সাহেব তাঁহার ব্যবহারে এত মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহার এত প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

পাংশার খাতক পত্রিকার সম্পাদক মৌঃ নজির দিন সাহেব ক্রফ্রার ইছালে ছওয়াবের কুৎসা ও নিন্দাবাদ কয়েক কলম ব্যাপী নিজের পত্রিকায় পত্রস্থ করিয়া নিজের ও নিজের পরিজনকে মহা বিপন্ন দেখিয়া হজরত পীর সাহেবের শরণাপন্ন হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তজুর অম্লান বদনে ভাঁহাকে ক্ষমা করিয়া মুরিদ করেন।

·514.

ভূজুরের অংজীয় ও প্রতিবেশী তাঁহার কোন ক্ষতি করিলে কখনও তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে তৎপর হন নাই।

এসেম্বলীর গত নির্বাচন কালে হুজুর নিজের পুত্র মাওলানা আবছল কাদের সাহেবকে যশোহরবাসী উকিল মেলবী আবছল আলি সাহেবের সমর্থন কল্পে মনিরামপুর অঞ্চলে প্রেরণ করেন, ইহাতে হুজুরের কোন খাস ভক্ত পরোক্ষ ভাবে তাহাকে অপমানিত করেন, ইহাতে হুজুরের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হুইলে, তিনি ক্ষমা করিয়া দেন।

এইরূপ হুজুরের কোন মুরিদ মহা অপরাধ করিলেও তিনি মাফ করিয়। দিতেন।

হজরত পীর সাহেবের দান খ্যুরাত বর্ণনা করা মুশকিল।
তিনি বহু প্রতিবেশী দরিজ, বিধবা ও এতিমদিগকে গোপনে
দান করিতেন, বিধবাদিগের তত্ত্বাবধান করিতে অতি আগ্রহ
শীল ছিলেন। ইছালে- ছওয়াবের সময় বহু দরিজের সাহায্য
করিতেন। তাঁহার বাটীতে ২৭/১৮ জন তালেবোল-এলমের
জায়গীরের স্থায়ী ব্যবস্থা আছে। নিজের বাটীর বিরাট মাজাছাতে বংসরে বংসরে যে অভাব হইতে. তিনি নিজের তহনিল
হইতে উহা পূরণ করিতেন।

একবার কয়েকজন তালেবোল-এলম তাঁহার সঙ্গে গোয়াল পাড়া সভার জন্ম রওয়ানা হইয়া যায়, কিন্তু ধুবড়ী গিয়া পীর সাহেবের সঙ্গে তাহাদের যাওয়ার হ্যোগ হইল না, ইহাদের দেশে কিরিয়া যাওয়ার পাথেয় ছিল না। হজরত পীর সাহেব নিজ হইতে তাহাদের পাথেয় দিয়া দিলেন। এইরপ তিনি সঙ্গী লোকদের তত্বাবধান করিতেন। পীড়িড্দের সেবা শুশ্রাষা করিতে যাইতেন, জানাজাতে,উপস্থিভাইইতেন।

তাঁহার জমিদারিতে প্রজাদের উপর অত্যাচার নাই, তাহারা সন্তান তুলা প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে, কোন প্রজার ৫/৬ বংসারের খাজনা বাকী পড়িয়া গোলে, ২/১ বংসারের খাজনা উন্তল দিয়া বাকী খাজনা মাফ চাহিলে, হুজুর তংক্ষণাং তাহাকে মাফ কিয়া দিতেন।

কেহ বিপদে পড়িলে, তিনি তাহার বিপদ উদ্ধারের চেষ্টা করিতেন। হানাফী পত্রিকা অচল প্রায় হইলে, তামি হজরত পীর সাহেবের নিকট হইতে ২-০০ টাকা ধার লইতে রেঙ্গুন হইতে হানাফী অফিশে তার করি। তিনি ২-০০ টাকা ধার দেন, বহু বংসর পরে আমি উহা পরিশোধ করি। তিনি নিজ হইতে ২৫ টাকা হানাফীতে সাহায্য করেন। হানাফী অবস্থা শোচনীয় হইলে, তিনি গুবিদ আলি মোলা, ধ্য়াছেল মোলা, হাজি এলাতি বখশ ও মঃ জয়নোল-আবেদীন সাহেব-গণকে ডাকাইয়া ৬ মাসের জন্ম ২০/২৫/৩০ টাকা করিয়া মাদিক সাহাযোর ব্যবস্থা করিয়া দেন।

কেহ কোন চাকুরী, জায়গীর, মছজেদ ও মান্তাছার সাহায্যের জন্ম স্থপারিশ লইতে মাসিলে, বিনা আপত্তি দন্তখত করিয়া দিতেন। অক্যায় ভাবে কেহ কোটে অভিযুক্ত ইইলে, উহার তদবীর করিয়া দিতেন ও দোয়া খায়ের করিয়া ভাহাকে অপাায়িত করিছেন।

তিনি কোন স্থানে গেলে, পীর আওলিয়ার মজারের কথা জানিতে পারিলে, যতদুর হউক তথায় উপস্থিত হইয়া জিয়ারত করিয়া আদিতেন। কোন গোরস্থানের নিকট দিয়া গেলে, গোর-বাসিদের জন্ম দোয়া ক্রিভেন।

তথাকার খাদেমেরা কোন বেদ্য়াত কার্যা করিতে থাকিলে, উছা নিষেধ কবিতেন।

নবি ( ছাঃ )এর দরণারে দারবান ছিল না, যে কোন লোক তাঁহার সাক্ষাৎ করিতে পারিত। এইরূপ হজরত পীর সাহেব কেবলার দরবারে কোন দারবান ছিল না, ছোটবড সকলেই ভাঁচার জিয়ারত লাভে আনন্দিত ২ইত, নিজের মনোবাঞ্চা প্রকাশ করিতে স্রযোগ পাইত।

হজরত পীর সাহেবের সহিত কেহ মোছাফাহা করিতে ইচ্চা করিলে, তিনি সানন্দে মোছাফাহা করিতেন, পক্ষাত্রে কতক পীর কাহারও সহিত মোছাফাহা করিতে কুণ্ঠা বোধ করিয়া থাকেন, কেহ বাধ্য হইয়া মোছাফাণা করিলেও সাবান দ্বারা হাত ধৌত করিয়া থাকেন।

1

সমাগত আলেমদের মান মর্যাদার প্রতি যেরপ দৃষ্টি রাখিতেন, সেইরপ অশিক্ষিতদের প্রাপ্য সন্মান মথোচিত ভাবে সম্পাদন করিতেন। আমির জ্বমিদারদের যেরপে সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন, গরিব দরিজের প্রতি সেইরপ দ্যা অনুগ্রহ করিতেন।

অগ্রহার পীরদের স্থায় লেবাছ পোষাকে তাঁহার কোন আড়র্মর ছিল না তিনি স্থতী কিম্বা পশানি লম্বা পিরহান ব্যবহার করিতেন, আচকান ব্যবহার করিতে তাঁহাকে দেখি নাই। পিরাহানে ঘুণ্ডি ব্যবহার করিতেন। লম্বা পিরহানের নীচে নিম আস্তিন কোরতা ব্যবহার করিতেন। কখন পায়জামা, কখন তহ্বন্দ ব্যবহার করিতেন। প্রস্রাব পায়খানার তহ্বন্দ আলাতহেদা, নামাজের তহ্বন্দ আলাহেদা ছিল। মস্তকে আরবি টুপি, পায়ে ছলিমশাহী জুভা ব্যবহার করিতেন। একখানা ক্রমাল ব্যবহার করিতেন। নামাজে পাগড়ী ব্যবহার করিতেন, অন্যান্ত সময় দৈবাৎ পাগড়ী ব্যবহার করিতেন, অনেক ক্ষেত্রে কেবল টুপী ব্যবহার করিতেন।

দৈবাৎ আবা চোগা ব্যবহার করিতেন, হজরত পীর সাহেব বলিয়াছেন, বাবা, উচা ব্যবহারে গরিমা হয়, এই হেতু উচা ব্যবহার ত্যাগ করিয়াভি।

ভিনি খ্রীস্টান, হিন্দু ও শিয়াদের পেশ্বাক ব্যবহার করিতে কঠোর ভাবে নিষেধ করিতেন।

তিনি অধিকাংশ সময় চাউলের ভাত থাইতেন, হালওয়া গে'স্ত, মংস্ত ও ঘৃত বাবহার করিতেন, যখন যাহা সুযোগ হুইত তাহাই খাইতেন। যদি কোন তরকারী লক্ষা ঝাল ইত্যা-দির জন্ম থাওয়ার অযোগ্য হুইত, ভবে উহার ত্র্পাম না করিয়া খাওয়া ত্যাগ করিতেন। খাত সামগ্রীর জ্বদিস্তাংশ উহার মালিকের অনুমতি তইয়া সঙ্গীদিগকে দিতেন।

পরম ত্ধ মিসরিস্থ পান করিতেন। মুগী ও বকরির গোস্ত অধিকাংশ সময় ভক্ষণ করিতেন, দৈবাৎ গো-গোস্ত ভক্ষণ করিতেন।

শক্তি উৎপাদনকারী খান্ত না খাইলে, তিনি লক্ষ লক্ষ মুরিদকে ভাওয়াজ্জোই দিতে ও ৫/৬ খণ্টা দাঁড়াইয়া অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া ওয়াজ নছিহত করিতে সক্ষম হইতেন কিরূপে ?

তুই চারিটি বেশরা ফকির গো-গোস্ত খাওয়া তরিকতের পথের কন্টক বলিয়া প্রকাশ করে, ইহা তাহাদের ভুল ধারণা। খোদা কোরআন শরিফে গো, উট, ছাগল ও মেষের গোস্ত খাইতে আদেশ করিয়াছেন। নবি (ছাঃ) গরু কোরবানি করিয়াছেন। সমস্ত গোস্ত অপেক্ষা গো-গোস্ত বেশী শক্তি উৎপাদক, অথচ লঘু পথ্য ইহা ডাক্তারদের স্থির হিদ্ধান্ত মত গো-গোস্ত না খাইলে, মুছলমানগণ যোদ্ধা ও বীর জাতিতে প্রণত ইইতে প্রিতেন না।

কারআন শরিকের ছুরা আরাফের ৪ রুকুতে আছে:—
قل من حرم زینة الله التی اخرج لعباده و الطیبات
من الرزق دّل هی للذین آمنوا فی الحیوة الدنیا
خالصة یوم القیمة \*

'তুমি বল, আলাহভায়ালার সৌন্দর্যাঞ্চনক বিষ্ণুলি যাহা তিনি নিজ বান্দাগণের জন্ম বাহির করিয়াছেন এবং পাক রুজি কোন ব্যক্তি হারাম করিয়াছে? তুমি বল, ইহা ইমানদারদিগের জন্ম এই তুনইয়াতে, বিশেষতঃ কেয়ামতের দিবস।''

মুছলমানগণ কাপড় পরিধান করিয়া ও গোস্ত, চর্বি ভক্ষণ করিয়া তওয়াফ করিতেছিলেন, সেই সময় মোশরেকগণ ভাহাদের উপর দোষারোপ করিতেছিল, সেই সময় এই আয়ত নাজেল ŀ

The state of the state of

হইয়াছিল।--ক্হোল বায়ান, ১/৭১৫।

কারসান ছুরা মায়েদা, ১২ রুকুতে আছে;—
يا ايها الذين أسنوا لا تحرموا طيبت ما احل الله لكم
و التعتدوا ان الله لا يحب المعتدين و كلوا مما رزقكم
الله حلالا طيبا و اتقوا الله الذي انتم به مؤمنون \*

"হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ যাহা হালাল করিয়াছেন, তোমরা তাহা হারাম করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমা অতি-ক্রমকারিদিগকে ভাল বাসেন না।

আর আল্লাহ যে পাক হালাল বস্তু তোমাদিগকে জীবিকা স্বরূপ প্রদান করিয়াছেন তাহা ভক্ষণ কর এবং যে আল্লাহর উপর তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছ তাহাকে ভয় কর।"

উক্ত আরতের ব্যাখ্যায় তফছিরে-মায়ালেম ও থাজেনের ২/৭০ পৃষ্ঠায়, মাদারেকের ২/২৩৪ পৃষ্ঠায়, কবিরের ৩/৪৫২ পৃষ্ঠায়, এবনো-জরিরের ৭/৬-৮ পৃষ্ঠায় ও বয়জ্ববির ২/১৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে;—

একদল ছাহাবা ভাল ভাল খাগ্য ভক্ষণ ও সুস্বাত্ শরবত পান ত্যাগ করিতে, বংসর ব্যাপি রোজা ও রাত্রি জাগরণ করিতে, চট পরিধান করিতে, জমিতে পর্যাটন করিতে, লিঙ্গ ছেদন করিতে, স্ত্রী ও সুগন্ধি বর্জন করিতে এবং মাংস চর্বিব ভক্ষণ ত্যাগ করিতে দৃঢ় সঙ্কল্ল করিতেছিলেন। তখন হজরত বলিয়াছিলেন, আমি এরপ কার্য্য করিতে আদেশ প্রাপ্ত হই নাই, আমি মাংস ও তৈলাক্ত বস্তু খাইয়া থাকি, রোজা এবং একতার করিয়া থাকি, স্ত্রী গ্রহণ করিয়া থাকি। যে ব্যক্তি আমার ছুলতের প্রতি এনকার করিবে, আমার পথত্রী হইবে।

নবি (ছাঃ) মুরগি, ফালুদা ভক্ষণ করিতেন, হালওয়াও ঘৃত পছনদ করিতেন। পীর শ্রেষ্ঠ হাছান (বাসারি) তৈল পরিপক মোরগ ও ফালুদা ইত্যাদি রকম রকম খাত খাইতে বসিয়া ফরকদকে না দেখিয়া বলিলেন যে সে কি রোজা রাখিয়াছে ? ভাহারা বলিলেন না। সে এই রকম খাত খাওয়া পছন্দ করে না, ইহাতে তিনি তাঁহাকে ভ্রমনা করেন। লোকে উক্ত হাছান বাছারিকে বলিয়াছিলেন যে, অমুক ফালুদা খায় না। সে বলিয়া থাকে, আমি উহার শোকর আদায় করিতে পারিব না, তিনি বলিয়া—ছিলেন। সে ঠাণ্ডা পানি পান করে কি ? ভাহারা বলিলেন, হাঁ। তিনি বলিলেন, সে জাহেল, ফালুদা অপেক্ষা ঠাণ্ডা পানি বড় নেয়ামত।

হজরত পীর সাহেব কয়েকটি নেকাহ করিয়াছিলেন। কোরহান শরিফে হাছে:—

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع ا

"ভোমরা ভোমাদের পছন্দ অনুসারে ( এক হইতে ) চুই, তিন, চারিটি নেকাহ করিতে পার।

মেশকাত, ২৭৪ ;—

32

اسسك اربا و فارق سترهن [

''নবি (ছা:) বলিয়াছেন, তুমি চারিটি স্ত্রী রাথিয়া অবশিষ্ট গুলি ত্যাগ কর।''

আমাদের নবি (ছা: ) ১৫টি নেকাহ করিয়াছিলেন, করেকটি তালাক দিয়াছিলেন, ১৩টির সঙ্গে সঙ্গম করিয়াছিলেন। একত্রে ১১টি লইয়া বসবাস করিয়াছিলেন। ৯টি ত্যাগ করতঃ এত্তেকাল করিয়াছিলেন।—তহজিবোল আছমা ১/২৭।

অনেক স্ত্রীলোক স্বামী হীনা নিরুপায় অবস্থাতে ছিল, তাহাদের সতীত রক্ষার ও ভরণ পোষণের উপায় ছিল না, এই হেতু নবি (ছাঃ) তাহাদের সতীত রক্ষা ও ভরণ পোষ্ণ করার জন্য কয়েকটা বিবাহ করিতে বাধ্য হইরাছিলেন। যাহা আরও স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধীয় অনেক গুপ্ত মাছায়েল আছে যাই। সভাস্থলে পুরুষদিগের নিকট প্রকাশ করিতে সম্বোচ বোধ হয়, এই হেতু হঞ্জরত কয়েকটি বিবাহ করিয়াছিলেন, যেন তাহাদের কর্তৃক উক্ত মছলাগুলি উন্মতের নিকট প্রকাশ হইতে পারে। হঙ্গরতের স্ত্রীগণের নাম, থাদিজা, ছওদা, হাফজা, ওন্মে-হবিবা, উন্মে-ছালমা, জয়নব, ময়মূনা জোয়ায়রিয়া, ছফিয়া এই দশজন আয় মাবিয়া ও রায়হানা এই ছটি দাসী ছিল। তহজিবোল-আছমা, ১/২৩।

হজরত নবি (ছাঃ) হেজরতের তুই কিম্বা তিন বংসর
পূর্বে অর্থাৎ ৫১ কিম্বা ৫০ বংসর বয়সে হজরত আন্দার সহিত
নেকাহ করিয়াছিলেন, সম্ধিক ছাইহ মতে তথ্য হজরত
আনুশার বয়স ৬ বংসর ছিল।—তহজিবোল আছ্মা, ২/২৫১।

ন্ত্রীলোকের অলিগণ একজন জামানার মোজাদেদ জবংদন্ত পীরের সহিত কল্যা বিবাহ দিতে পারিলে, ত্নইয়াতে গৌরবাহিত ও পরকালে উপকৃত হইতে পারিবেন, এই হেতু তাঁহারা অভিশয় আগ্রহ প্রকাশ করেন, হজরত গীর সাহেব ছুন্নত আদায় করা নিয়তে এবং অধিক আভলাদ হইলে, নথির উদ্মত বৃদ্ধি হইবে এবং ভাহারা পীর ও আলেম হইলে, ইছলাম প্রচার পক্ষে সমধিক স্থায়োলাভ হইবে, এই হেতু কয়েকটি বিবাহ করিয়াছিলেন।

-: कात निविद्य हुवा शामित नाह काति नाव होने के ति है।

लिस्सारं स्थान का का किस्सान की किस्सान किस्सा

গ্রীঠানগণ সংসার বৈরাগাকে আল্লাহর সন্তোষ লাভ উদ্দেশ্যে নিজ হইতে গাবিস্থার করিয়াছিল, আমি উহা করজ করি নাই, কিন্তু তাহার। উহার উপযুক্ত রক্ষনাবেক্ষণ করিতে পারে নাই।" হাদিছে আছে ;—

لا رهبانية في الاسلام

''স্ত্রীপরিজন ত্যাগ করতঃ বৈরাগ্য অবলম্বন করা ইছলামের রীতি নহে।''

ছহিত বোখারি ও মোছলেমের হাদিছে আছে;—

عن انس رض قال جاء ثلثة رهط الى ازواج النبي صلعم الله عليه و سلم يسألون عنى عبادة النبي صلعم فلما اخبروا بها فكانهم تقالوها فقالواين نهن من النبى صلعم وقد غفرالله ما تقدم من ذنبه و ما تأخر فقال احد هم اما انا فاصلى الليل ابدا وقال الآخر انا اصوم النهار و لا افطر وقال الآخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابداً فجاء النبى صلعم اليهم فقال انتم الذين قلتم كذا كذا اما و الله انى لاخشا كم لله و اتقا كه له لكنى اصوم و افطر و اصلى و ارقد و اتورج النساء فهن رغب عن سنتى فليس منى

(হজরত) আনছার (রাঃ) বলিয়াছেন, তিনটী লোক নবি (ছাঃ) এর বিবিদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া নবি (ছাঃ) এর এবাদ হ সম্বন্ধ কিজ্ঞাসা করিছে লাগিলেন। যখন তাহা-দিগকে তৎসম্বন্ধ সংবাদ প্রদান করা হইল, তাহারা যেন উহা অপর্যাপ্ত মনে করিতেন। তৎপরে তাহারা বলিলেন, আমাদের সঙ্গে নবি (ছাঃ)এর সম্বন্ধ কি? আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে নব্যুতের পূর্ব্ব ও পরের গোনাহ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। তাহাদের একজন বলিয়াছিল, আমি সমস্থ রাত্রি নামান্ধ পড়িয়া থাকি। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, অনবরত দিবসে রোজা রাখিব, কখনও রোজা ভঙ্গ করিব না। তৃতীয় ব্যক্তি বলিল, আমি স্থাকি বিবাহ করিব না।

35

J

পরে নবি (ছাঃ) তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ভোনরা কি এইরূপ এইরূপ বলিয়াছ? নিশ্চয় আমি ভোমাদের চেয়ে সমধিক থোদা ভীক এবং ভোমাদের চেয়ে সমধিক পর-হেজগার, কিন্তু আমি রোজা করি, রোজা ভঙ্গ করিয়া থাকি। নামাজ পড়িয়া থাকি, শুইয়া থাকি, স্ত্রীলোকদের সহিত নেকাহ করিয়া থাকি। যে ব্যক্তি আমার ছুয়ত হইতে বিমূখ ঽয়, সে আমার তরিকা এই হইল।

ইহাতে বুঝা যায় যে, স্ত্রীপরিজন সহ সংসারে বিজড়িত থাকিয়া এবাদত বন্দিগী, মোরাকাবা ও মোশাহাদাতে নিমগ্ন থাকাই বেশী ফলদায়ক।

गांखलांना क्रि वित्रशांखन :— چیست دنیا از خدا غافل بودن نی گهاش و نقر لافرزند و زن

ত্নইয়া কাহাকে বলে ? খোদাকে ভুলিয়া থাকা। বিষয়পত্র, টাকাকড়ি, সন্তান ও স্ত্রী তুনইয়া নহে। তফছিরে রুহোল— বয়ান, ১/৬৮৯।

হল্পরত (ছা:) ওছনান বেনে মঞ্জউনকে বিলয়াছিলেন, কি হইয়াছে উক্ত সম্প্রদায়ের যাহার! স্ত্রীলোক সকল, খাছ্য স্থান্ধিবস্তু, নিজা ও তুনইয়ার কাম্য বিষয়গুলি হারাম করিয়াছে, আমি তোমাদিগকে পাদরি ও তাহাদের দরবেশ হইতে আদেশ দিতেছি না, গোস্ত ও স্ত্রীলোক ত্যাগ করা আমার দীন নহে, না গির্জাঘর প্রস্তুত করা আমায় ধর্ম। আমার উন্মতের দেশ ভ্রমণ রোজা করা, তাহাদের সংসার বৈরাগ্য এবাদতে সাধ্য সাধনা করা। তোমরা আলাহর এবাদত কর, তাহার সহিত কোন, বিষয়ের শরিক করিও না। হজ্জ কর, ওমরা কর, নামাজ স্থান্পার কর, জাকাত প্রদান কর, রমজানের রোজা

কর, সোজা পথে থাক, আল্লাহ তোমাদের জক্ম সোজা ব্যবস্থা করিবেন। তোমাদের পূর্ববকার উদ্মতেরা কঠোর ব্যবস্থা অব-লম্বন করিয়া বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। তাহারা নিজেদের পক্ষে কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, এই হেতু আল্লাহ তাহাদের উপর কঠোর হুকুম প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাদের অবশিষ্ট লোকগুলি গিজাঘিরে ও উপাসনালয়ে রহিয়া গিয়াছে।

ওছমান বেনে মজ্জন (রাঃ) নবি (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ইয়া রাছুলালাহ; আমার মনে ইচ্ছা হয় যে, খাসি হইয়া যাই, আপনি আমাকে ইহার অনুমতি দিন। হজ্বত বলিলেন, তুমি ইহা করিও না, রোজা রাখাই আমার উত্মতের খাসী হওয়ার ব্যবস্থা। তিনি বলিলেন, আমার ইচ্ছা হয় যে; পর্বত শৃঙ্গে থাকিয়া বৈরাগ্য ত্রত পালন করি। হজ্বত বলিলেন, না, আমার উত্মতের বৈরাগ্য ত্রত নামাজের অপেক্ষাতে মছজেদে উপবিষ্ঠ থাকা। তিনি বলিলেন; আমায় ইচ্ছা হয়; সমস্ত টাকা কড়ি ত্যাগ করি। হজ্বত বলিলেন; না; কেননা মধ্যে মধ্যে তোমার ছদকা করা; নিজের জীবনকেও পরিজনকে ভিক্ষা বৃত্তি হইতে রক্ষা করা; দিকি ও এতিম-দিগের প্রতি দয়া করিয়া ভাহাদিগকে দান করা উহা অপেক্ষা উত্তম।

23

তিনি বলিলেন; আমার ইচ্চা হয় যে; নিঞ্চের স্ত্রী খণ্ডলাকে তালাক দিই। হজরত বলিলেন; না। আমার উনতের হেজরতের অর্থ আল্লাহ যাহা হারাম করিয়াছেন; উহা ত্যাগ করা; কিম্বা আমার জীবদ্দশাতে আমার নিকট হেজরত করিয়া আসা কিম্বা আমার এত্তেকালের পরে আমার গোর জিয়ামত করা, অথবা একটী, তুইটি; তিনটী; কিম্বা চারিটি স্ত্রী ত্যাগ করিয়া এত্তেকাল করা।

ভিনি বলিলেন, যদি আপনি আমার স্ত্রীকে তালাক দিতে
নিবেধ করেন, তবে আমার ইচ্ছা হয় যে, তাহার সহিত সঙ্গম না
করি। হজরত বলিলেন, না, কেননা যদি কোন মুছঙ্গমান
নিজের স্ত্রী কিলা ক্রীতদাসীর সহিত সঙ্গম করে এবং উক্ত
সঙ্গমে সন্তানের স্থিতি না হয়, উহা তাহার জন্ম বেহেশতের
খাদেন হইবে। আর উহাতে সন্তান হইরা তাহার পূর্বেব মরিয়া
গোলে, কেয়ামতের জন্ম অগ্র প্রেরিভ ও শাফায়াতক:রী হইবে।
আর তাহার পরে মরিলে কেয়ামতের দিবস জ্যোতি হইবে।

তিনি বলিলেন, আমার ইচ্ছা হয় গোস্ত ভক্ষণ না করি.
হজরত বলিলেন, না আমি গোস্ত পছনদ করিয়া ভক্ষণ করি।
যদি আমি খোদার নিকট প্রত্যেক দিবস উহা আমাকে খাওয়াইতে ছওয়াল করিতাম তবে তিনি উহা আমাকে খাওরাইতেন। তিনি বলিলেন, আমার ইচ্ছা হয় যে কোন স্থান্ধী
স্পর্শ করিব না। হজরত বলিলেন, না, কেননা হজরত জিবরাইল
(আ:) আমাকে দিনান্তর উহা ব্যবহার করিতে আদেশ করিয়াছেন এবং জুনার দিবস উহা ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।
হে ওছমান, তুমি আমার ছুলত ত্যাগ করিও না, যে ব্যক্তি
আমার ছুলত ত্যাগ করতঃ বিনা তওবা মরিয়া যায়, ফেরেশতাগণ কেয়ামতের দিবস তাহার চেহারাকে আমার হাওজ হইতে
অন্তা দিকে কিরাইয়া দিবেন।

একজন বলিয়াছিল, আমি ত্রান্ট 'খাছি' (খোর্মা ও তৈল হইতে প্রস্তুত এক প্রকার খাত্য) খাইরা থাকি না, ইহাতে কাজি এয়াজ বলিয়াছিলেন, যদি তুমি উহা খাইয়া পরহেজগারি, করিতে, ভবে ভাল হইত। আলাহ বিশুদ্ধ হালাল বস্তু খাওয়া না পছন্দ করেন না। তুমি তোমার পিতা মাতার কিরপ উপকার করিয়া থাকো ? আত্মীয়দের হক কিরপ বজায় করিয়া - থাকে? আত্মীয়দের হক কিরপে বজায় করিয়া থাক? প্রতিত্রিশদের সহিত কিরপে সহাত্মভূতি করিয়া থাক? মুছলমান-দিগের উপর কিরপে দয়া অন্তগ্রহ করিয়া থাক? কিরপে রাগ সম্বরণ করিয়া থাক? যে তোমার উপর অত্যাচার করিয়াছে তাহাকে কিরপে ক্ষমা করিয়া থাক? যে, তোমার অপকার করিয়য়াছে, তুমি কিরপে তাহার উপকার করিয়া থাক? কিরপে লোকের যাতনা সহ্য করিয়া থাক? উক্ত থাত ত্যাগ করা অপেক্ষা এই কার্যাগুলি করা তোমার পক্ষে প্রয়োজনীয়।

অত্যাধিক সংসার বৈরাগ্য এবং স্থপাতু ও উপদের খাছগুলি সম্পূর্ণ বর্জন অন্যলম্বনে অন্তর ও মস্তিস্কের তুর্বলতা স্থাই করে।

উক্ত প্রকার গুর্বলভাতে চিন্তাশক্তি আহত হইয়া পড়ে, ইহাতে কুওয়াতে-নজরিয়া সংক্রান্ত কামালাতগুলি ফওত হইয়া যায় ও কুওয়াতে আমালিয়া সংক্রোন্ত কামালাতগুলির হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া যায়, কেননা এই কামালাতগুলির পূর্ণতা কুয়য়াতে নজরির পূর্ণতার উপর নির্ভর করে।

সারও পূর্ণ বৈরাগান্তত ত্নইয়ার ধ্বংস, কুষি ও বংশ লোপ করিয়া দেয়। যখন ত্নইয়া ও আখেরাতের আবাদি বৈরাগ্য ব্রত ভাগে করার, মা'রেফাত, মহব্বত ও এবাদত করার উপর নির্ভর করে, তখন জ্ঞান স্বীকার করে যে, পবিত্র ও হালাল বস্তু মন্তুয়োর পক্ষে হারাম নহে।

হজরত পীর সাহেব প্রত্যেক প্রীর জন্ম পৃথক পৃথক ঘর বাড়ী তাঁহার প্রাপ্য অংশ, প্রত্যেক পুত্র ও কন্সার প্রাপ্য এমন ভাবে শৃঙ্খলার সহিত দিয়া গিয়াছেন যে, কাহারও কিছু বলিবার স্থযোগ নাই।

তাঁহাদের নিয়মিত হক আদায় করিয়া, এতবড় মাদ্রাছা পরিচালিত করিয়া লক্ষ্য লক্ষ্য লোককে হেদাএত করিয়া ও তা'লিম তাপয়াজ্জোহ দিয়া ৯৬ বংসর কালাতিপাত করিয়া গিয়াছেন, ইহা কম অলৌকিক কার্য্য নহে।

হজরত পীর সাহেবের ধৈর্য্য (ছবর), তাঁহাকে অভিশয় বিপন্ন ও পীড়িত হইলেও চু:খিত ও মলিন মুখ দেখা যাইত না, দেশে কি বিদেশে বিরাট জমাত পরিবেষ্টীত থাকিতেন, সেই পীড়া, অবস্থাতে লোকদিগকে তাওয়াজ্জোহ তা'লিম দিতে কুঠা বোধ করিতেন না, মছলা মাছায়েলের জওয়াব দিতে কন্ট বোধ করিতেন না।

দীর্ঘকাল পীড়িত থাকা সত্তেও মোশাকাবা মোশাহাদা করিতে ভূলিতেন না।

## হজরত পীর সাহেবের এবাদত বন্দিগী

ফছরে নামাজ পড়িয়া জেকর, মোরাকাবা ও মোশাহাদা শেষ করিয়া জাকের ও মোরাকাবা কারিদিগকে তাওয়াজ্জোহ তা'লিম দিতেন। এশরাক পড়িয়া পুনরায় তাহাদিগকে তালিম দিতেন। ইশরাক কখন তই রাকয়াত, কখন চারি রাকয়াত পড়িছেন। চাস্ত নামাজ কখন ৬ রাকয়াত, কখন ৮ রাকয়াত পড়িয়া আহার করিতেন। ইহার পর একটুশয়ন করিতেন, এই শয়ন কয়া ছৢয়ত। জোহর আউওল ওয়াজে পড়িতেন। কখনও এশরাকের পরে, কখন জোহরের পরে মাজাছার দিকে বাইতেন। অমেক সময় জোহর হইতে

<u>5</u>,

خل

আছর, মগরেব এশা পর্যন্ত তরিকত পন্থিদিগকে ছলুক শিক্ষা দিতেন। কথন ইশরাকের পরে, অধিক সময়ে জোহরের পরে কোরআন মজিদ তেলাওয়াত করিতেন। সময় সময় হাফেজ-দিগের দারা কোরআন মজিদ শুনিতেন, কখনও উহার আছরে অন্তির হইয়া দাড়াইয়া যাইতেন, কখনও অশ্রুপাত হইত, কখনও মুখ হইতে আল্লাহ শব্দ বাহির হইত, ইহাতে ভরিকতপন্থিগণ আত্ম-বিশ্বতি সাগরে ময় হইয়া পড়িতেন। এশার নামাজের পরে বাড়ীর মধ্যে, কখন হোজরা শরিফে বিশ্রাম করিতেন।

অধিকাংশ রাত্রে তাহাজ্ঞদ নামাজ পড়িয়া দর্কদ শরিষ্ট পড়িতে পড়িতে ফজর করিতেন।

## হজরত পীর সাহেবের এন্তেকালের পূর্বব ও প\*চাতের ঘটনাবলী

গয়ার শাহ মির লোহমদ আলি সাহেব বলিয়াছেন, আমি বৃহস্পতিবারে টীকাটুলিতে কাশফ অবস্থাতে দেখিতে পাইলাম যে, আছমানের দার থূলিয়া গিয়াছে, হজরত পীর সাহেব আরশ মোয়াল্লাতে কুরছির উপর বসিয়া আছেন। তাঁহার সম্মুখে সাদা মুর দোলায়মান হইতেছে। হজরত পীর সাহেব বলিলেন, হে শাহ সাহেব, আমার নিকট আইস, ইহা কোন মুর তুমি কি জান, ইহা ভাজাল্লির মুর।

বৃহস্পতিবারে রাত্রে স্বপ্নে দেখিতে পাইলাম, ফুরফুরা শরিফে বাঁশ কাটা হইতেছে, তথার তুইটা লাশ বাহির করা হইয়াছে। এমতাবস্থার হজরত পীর সাহেনকে সন্ধান করিতে লাগিলাম, দেখি, তিনি আলিশান অট্টালিকাতে কুর্ছির উপর আছেন। হুজুর আমাকে হাতের ইশারা করিয়া বলিসেন, হে শাহ সংহেব আমি চলিয়া আসিয়াছি. তুমি সত্তর ফুরফুরা শরিফে চলিয়া আইস। আমি সকালে রওয়ানা হইয়া ফুরফুরা শরিফে পৌছিয়া দেখি, হুজুর এস্তেকাল করিয়াছেন। আর একটি পরহেজগার স্থালাক ঐ সময়ে এস্তেকাল করিয়াছেন।

ছুফি তাজাম্মোল-হোসেন সাহেবের দিতীয় পুত্র মৌঃ আবু ছায়াদাত মোহদ্দে হোভেন সাহেব বলিয়াছেন, মৌলবি শফি সাহেব কয়েকজন লোকসহ বৃহস্পতিবার দিবা গত রাত্রে ১/২ টার সময় কলিকাভার দিক্ হইতে হাজি এলাহি বখশ সাহেবের বাটী অভিক্রম করিয়া ময়দানে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন, হজ্পরত পীর সাহেবের বাটী যেন সাদা ধবধবে হইয়া গিয়াছে, আর যেন উহার উপরি সংশে কয়েকটা 'ডে-লাইট' জালান রহিয়াছে।

er.

Z,

হজরত পীর সাহেবের জামাতা আকুনি নিবাসী মৌলবি কাজি আবতুল মানান সাহেব ও চট্টগ্রাম লেজামপুরের ইছাখালির মাওলানা ইছমাইল সাহেব বলিয়াছেন বৃহস্পতিবার রাতি ১/২টা হইতে ফজর পর্যান্ত হজরত পীর সাহেবের বাটা গোরস্তান পর্যান্ত মুরে মুরানি (আলোক পরিপূর্ণ) দেখিতে পাইলাম।

ছুফি সাংহবের উক্ত পুত্র ও আকুনির মৌলবি আবছ্ল মারান সাহেব বলিয়াছেন, আমরা সেই রাত্রে এক বোজর্গের গোর জিয়ারত করিতে গিয়াছিলান, তথা হইতে আসা কালে হজরত পীর সাহেবের বাটীর উপর ডে-লাইটের আলোকের ক্রায় আলোক দেখিতে পাইয়াছি।

উক্ত মৌলবি আবহুল মান্নান সাহেব ও পীরজাদাগণ বলিয়াছেন, এত্তেকালের তিন চারি দিবস পূর্বে হইতে হজরত পীর সাহেবের চেহারা মোবারক কেবলা মুখী হটনা গিয়াছিল, কিছতেই অন্যদিকে ফিরিয়া ছিল না, বাটীর লোকে শরবত ইত্যাদি দিলে হুজুর পাছের দিকে হাত লম্বা করিয়া লইতেন, কিন্তু মুখ ফিরাইতেন না। কলিকাতার ডাক্তার এ, কে, বোস পূর্ব্ব দিক হইতে পীর সাহেবকে কয়েকবার ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু পীর সাহেব উত্তর দিলেন না ও মুখ ফিরাইলেন না। হজরত পার সাহেব কয়েক দিবস মোশাহাদা সাগরে নিমজ্জিত অবস্থাতে ছিলেন, ইহাতে তুনিয়ার সমস্ত চিন্তা তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল, এক ধেয়ানে, এক চিন্তাতে ভাজালি সাগরে ডুবিয়াছিলেন, ইহাকে استغراق বলা হয়। ইহা সত্তেও তিনি বেল্প ছিলেন না, যদি তাঁহাকে ওষধ আনার কথা বলা হইত, তিনি না বলিতেন। পীরজাদাগণ বলেন, পীর সাহেবের এস্তেগরাকের ফয়েজ এত প্রবল ছিল যে, আমরা ছুরা ইয়াছিন পড়িতেছিলাম, এক তুই বারের পরে ভামাদের উপর এস্তেগরাকের ফএজ এভ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, আমাদের মুখ হইতে কোরগান পাঠ বন্ধ হইতেছিল। বড় পীরজাদা বিত্রত হইয়া আল্লাহোতাকবর শব্দ বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিগাছিলেন, এই শব্দ বাহিরের লোক গুনিতে পাইয়াছিল। হজরত পার সাহেবের শরীরের কম্পন এবং উচা হইতে জেকরের শব্দ দেখা ও শুনা যাইতেছিল, এমনকি ঘরের মধ্যে পীর মাতা ও ভগ্নিদের শরীরও আল্লাহতায়ালার জেকরে কম্পিত হইতেছিল।

হন্ধরত পীর সাহেবের এন্তেকালের সময় তাঁহার নিকট তাঁহার পাঁচটী পুত্র, তাঁহার নাতি মৌলবি সৈয়দ দেলাওয়ার

;

3.

হোছেন, কাজি মোহাশ্মদ ছয়কুল্লাই ও ছুফি আবহুল জব্বার সাহেব উপস্থিত ছিলেন।

গয়া জেলার শাহ সাহেব, মাওলানা আবহুদাইয়ান, ডাক্তার আবহুল মালেক, মাওলানা হাফিজ্লাহ ও মাওলানা আবুজফর সাহেবগণ গোছল দিয়াছিলেন।

তাঁহার গোছলের সময় হুজুরের পাঁচ ছাহেবজাদা।
নথমাথালীর মাওলানা হাফিজুল্লাহ সাহেব, তথাকার মাওলানা
মোজাফফর হোছেন ছাহেব, নদীয়ার মাওলানা জামালদিন
ছিদ্দিকি ছাহেব, কুমিল্লার মাওলানা আবছল থালেক ছাহেব,
হুগলীর মাওলানা হাফেজ নেছার আহমদ ছাহেব, হুগলীর
হাফেজ আবছল লভিফ ছাহেব, নদীয়ার মৌলবি আবু ছায়াদাত
মোঃ হোছেন ছিদ্দিকি সাহেব, কলিকাতার মৌলবি শফিউদ্দিন
ছাহেব, গয়ার শাহ মীর মহম্মদ আলি ছাহেব, হুগলীর শাহ
মুর মোহাম্মদ ছাহেব, হুগলীর হাজী আবছল মাওলা ছাহেব,
হুগলীর মুন্শী মতলুবোর রহমান ছাহেব, হুগলীর মওলবি
ছয়ফুল্লাহ ছাহেব, মাওলানা দেলাওয়ার হোছেন ছাহেব,
মাওলানা ছাজী আবছলাইয়ান ছাহেব ও ডাজার আবছল
মালেক ছাহেব উপস্থিত ছিলেন।

দৈয়দ মৌলবি দেলাওয়ার হোছেন ও মৌলবি আবুছায়াদাত মোহাত্মদ হোছাএন ছিদ্দিকি সাহেবদ্বয় পানি আনিয়া দিতেছিলেন।

পীরজাদা মাওলানা আবু জাফর সাক্তেব বলিয়াছেন, আমি একবার হুজুরের চেহারা মোবারক আর একবার কদম মোবারক দেখিতেছিলাম, এরপ নূর আমার চক্ষে প্রকাশিত হুইতেছিল মে, আমার চকু ঝলসিয়া যাইতেছিল।

গয়ার শাহ মির মোহত্মদ সাহেব বলিয়াছেন, গোছল

P.

.

দেওয়া কালে হুজুরের চেহারাতে নুর চমকিতে দেখিতেছিলাম, উহাতে একটু কালিমা পরিলক্ষিত হইতেছিল, কিল কাফন দেওয়া কালে তাঁহার চেহার। লাল রং বিশিষ্ট দেখিতেছিলাম। আর দফন করা কালে ভাষার চেহারা কপুরের ফায় সাদা धवधरव इडेग्राहिल। তিনি বলিয়াছেন, আমি যখন পীর সাহেবকে নামাইতে ছিলাম, তখন ভাঁহার ওজন ৩।৪ সের বলিরা অনুমিত হইয়াছিল। হজরত পীর সাহেবের গোরে নামান কালে পাঁচ পীরজাদা, বরিশালের মাওলানা নেছার উদ্দিন ছাহেব, নদীয়ার মাওলানা জামালদ্দিন ্ছাহেব, মাওলানা আবহুদ্দাইয়ান ছাহেব, হুগলীর মৌলবি দেলাওয়ার হোছেন ছাহেব, ঢাকার মৌলবি আবহুছ ছাত্তার ছাহেব, কলিকাতার মৌলবি শফিউদ্দিন আহমদ ছাত্তেব, হুগলীং ছুফী আবহুল জব্বার ছাহেব ও গয়ার শাহ মীর মোহম্মদ আলি সাহেব উপস্থিত ছিলেন।

উপর চইতে মৌশবি দেলাওয়ার হোছেন ও মাওলানা জামালদিন সাহেবদয় মস্তক ধরিয়া, গয়ার শাহ মির মোইন্দ ছাহেব এক হাতে মহাড়া, অন্ত হাতে পার্শ্বদেশ ধরিয়া ও চতুর্থ পীরজাদা মৌলবি নজমোছ-ছায়াদাত ছাত্তেব মোবারক ধরিয়া গোরের মধ্যস্থিত লোকদের হস্তে সোপর্দ করিয়াছিলেন।

হজরত পীর সাহেব বৃহস্পতিবার দিবাগত শুক্রবার ভোরে ৫টা ৪৫ মিনিটের সময় এন্তেকাল করিয়াছিলেন; আর শনিবার বৈকাল প্রায় ৫টার সময় তাঁহার জানাজা নামাজ সম্পন্ন হয় এবং অনুমান ৫॥ টায় তাঁহাকে দফন করা হয়।

ফ্রফ্রার বিখ্যাত দাএরা শরিফের সম্থ্যস্থ

গোরস্থানের মধ্যে যেখানে পীর সাহেবের ৫ম পুরুষের উর্দ্ধের তৃইঙ্গন অলির মজার আছে। অর্থাৎ হজরত মাওলানা মোস্তফা মদনীর তৃই সাতেবজাদা হজরত হাজী মাওলানা অজিহন্দিন নোজ্জতবা এবং হজরত মাওলান। ফুরন্দিন মোক্তাদা সাহেবছরের মজার আছে; তাহার পূর্বর পার্শে প্রায় পঁচিশ বংসর পূর্বর হইতে হজরত পীর সাহেব একটী গোর কাঁচা ইট দারা নিজের জন্ম প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং অভিএত করিয়াছিলেন যে, আমাকে সম্ভব হইলে, উহাতে যেন দকন করা হয়। সেই গোরে হজরত পীর সাহেবকে দকন করা হয়য়াছে।

কবিরি, ৫৬৬ পৃষ্ঠার :—
و من حفر لنفسه قبرا فلا باس به و يوجر عليه كذا
عمل عمر بن عبد العزيز و الربيع بن خيثم وعيرهما
ذ كر لا في التاتارخانية \*

'যে ব্যক্তি নিজের জন্ম কবর খনন করিয়া রাখে, উহাতে দোব নাই, ইহাতে ছওরাব লাভ হইবে। তুমার বেনে আবত্ল আদিজ, রবি বেনে খয়ছম প্রভৃতি উহা করিয়া ছিলেন, ইহা তাতার থানিয়াতে আছে।

ভাঁহার জানাজাতে বিভিন্ন জেলা হইতে অনুমান ৫০ সহস্র লোক সমবেত হইয়াছিলেন। বরিশালের মাওলানা নেছার আহমদ সাহেব, মাওলানা আহমদ আলি এনাএতপুথী, নওয়াখালীর মাওলানা হাফিজুল্লাহ, নেজামপুরের মাওলানা এছম।ইল, ফরিদপুর, মহারাজপুরের মাওলানা আহতল গফ্র, হোজাঘাটার মাওলানা হাফেজ নেছার আহমদ, মাওলানা জামালদিন, মাওলানা আহমত্লাহ, মাওলানা আফহবিদিন, মোলবি মোহাম্মদ ইউছোফ, মাওলানা আবত্ল ওয়াহেদ ফারুকি,

শাসছোল-ওলামা, মাওলানা মক্তহার হোছেন, মাওলানা হাজি আবদে আলি, মৌলবি আবছল থালেক এম, এ, শাহ মাহতাবদ্দিন, থান সাহেব কাজি মহমুদর রহমান, সৌলবি সৈয়দ নপ্দের আলি এম, এল, এ, থান বাহাত্ত্র এ, এফ. এম, আবত্ত্ব রহমান এম, এল, এ, মৌলবি সিরাজোল ইছলাম এম, এল, এ, মৌলবি মির্জ্জা আবত্ত্ল হাফিজ এম, এল, এ, (টাঙ্গাইল), মৌলবি মফিজদিন চৌধুরি এম, এল. এ, (দিনাজপুর), মৌঃ সৈয়দ আহছান আহমদ, মৌলবি হাযেজ বশিবদ্দিন আহমদ, মৌলবি আবত্ত্ল আজিজ এম, এ, মৌঃ মোজান্মেল হোছেন, মাওলানা আজিজার রহমান এছলামাবাদী. মাওলানা সুরমোহশ্মদ, হাজী মৌলবি আবত্ত্ল লভিফ ও মৌলবি রিফকুল হাছান প্রভৃতি ভথায় উপস্থিত ছিলেন।

হজরত পীর সাহেব ১৩২৯ সালের ফাল্পন মাসের ২৩শে রাত্রে হজ্জে যাওয়ার পূর্বেব বলিয়াছিলেন, আমি ইনশাল্লাহ এবংসর হজ্জে যাইব, আমার কায়েম মকাম আমার বড় ছেলে মাওলানা আবত্ল হাইকে স্থির করিলাম। উপস্থিত সভাতে মাওলানা এনাএতপুরী প্রভৃতি উহা উক্ত সভাতে ঘোষণা করেন।

জানাজার এমাম কে হটবেন, ইহা লইয়া জল্পনা কল্পনা হইতে থাকে, কেহ বড় পীরজাদাকে, বেহ মাওশানা নেছারদিন আহমদ সাহেবকে এমাম স্থির করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। শুক্রবার দিবাগত রাত্রে মন্তান সাহেব দাএরা শরিফে হজরত পীর সাহেবকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন, হুজুর, আপনার জানাজার এমাম কে হইখেন, ইহাতে হুজুর বড় পীরজাদাকে এমাম হইতে আদেশ দেন।

গয়ার শাহ মির মোহাম্মদ আলি সাহেব বলেন, গোরের নিকট হইতে আমরা একটু সরিয়া আসিয়াছি, কেবল পীরজাদা মৌ: নজমোছ ছায়াদাত গোরের নিকট দাঁড়াইয়াছিলেন, এমতাবস্থার আমি হজরত পীর সাহেব কেবলার গোরের অবস্থা কাশফ করিতে মোতাওয়াজ্জ্হ হইয়া দেখি হজরত পীর সাহেব উঠিয়া বিসিয়াছেন, আর ছইটি ১০/১১ বংসর বয়য় স্থন্দর ছেলে গোরে উপস্থিত হইয়াছে। আমি ব্ঝিলাম যে, পীর বোজর্গদিগের গোরে মোনকেব নিকর ফেরেশতাদ্বয় এইরপ আকৃতি ধরিয়া আসিয়া থাকেন, যেরূপ মালাকোলমাওত তাহাদের সম্মুখে অতি স্থন্দর আকৃতিতে দেখা দেন।

এমতাবস্থাতে বিহ্যাতের গতিতে হজরত নবি (ছাঃ) পীর সাহেব ও তাঁহাদের মধ্যস্থলে তশ্বিফ আনিলেন। হজ্করত পীর সাহেব নবি (ছাঃ) এর সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন, মোনকের নকির ছওয়াল না করিয়া চলিয়া গেলেন।

1.5

**V**:

হজরত পীর সাহেব শেষবার মদিনা শরিকে হজরতের রওজা মোবারক জিয়ারত করিতে যান, আমিও তাঁহার খেদমতে ছিলাম। বিদেশিদিগকে রাত্রে মছজেদে নাবাবির মধ্যে থাকিতে অনুমতি দেওয়া হয় না। খাদেমেরা হজরত পীর সাহেবকে কয়েক জন অনুচর সহ উহার মধ্যে থাকিতে অনুমতি দিয়াছিলেন বড় শীরজাদা মাওলানা আবত্ল হাই সাহেব, কোয়গহের হাজি আবত্ল মতিন, হাজি আবত্ল মইন, সস্কবতঃ নওয়া খালীর মাওলানা মোহঃ হাতেম সাহেব হজরতের সঙ্গে ছিলেন, এই খাদেমও হুজুরের সঙ্গে ছিল। সেই সময় হজরত পীর সাহেব হজরত নবি (ছাঃ) এর অছিলা ধরিয়া আলাহতায়ালার নিকট দোয়া করিয়াছিলেন, হে খোদা, তুমি শুক্রবারে আমার জানকবজ করিও।

খোদার দরবারে তাঁহার এই দোয়া মকবুল হইয়াছিল, হন্ধরত নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন ,— 3.

ما من مسلم يموت يوم الجمعة او ليلة الجمعة الاودالا الله فتنة القبر \*

"যে মৃছলমান জুমার দিবস কিন্তা রাত্রে মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়, আল্লাহ তাহাকে গোরের ফাছাদ হইতে রক্ষা করিবেন। তেরমেজি ইহাকে হাছান বলিয়াছেন।—শরহোহ-ছদূর, ৯৮।

এমাম ছিউতি বলিয়াছেন, ৮ ব্যক্তির গোরে ছওয়াল হইবে না, তন্মধ্যে যে বাক্তি জুমার দিবস কিম্বা রাত্রে মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়।—শামি, ১।৭৯৭।৭৯৮।

হুজুর দীর্ঘকাল রক্ত আমাশা রোগে আক্রান্ত হইয়া এন্তেকাল করিয়াছিলেন, ডাক্তারের। নাকি বলিয়াছিলেন, হুজুরের পেটের নাড়ি টুক্রা টুক্রা হইয়া বাহির হইয়াছে।

হলরত বলিয়াছেন:--

الشهداء خهسـة (الي) المبطون \*

"পাঁচটা লোক শহীদ, তন্মধ্যে পেটের পীড়াতে যে ব্যক্তি মরে।" মেশকাতের ১০৫ পৃষ্ঠায় ছহিহ বোথারি ও মোছলেম হইতে এই হাদিছটা উদ্ধৃতি করা হইয়াছে।

আলাহতায়ালা তাঁহাকে এই পীড়ার জন্ম শাহাদতের দইজা দান করিয়াছেন।

অধিকন্ত অলি, গওছ কোতব জামানার মোজাদেদের গোরে ছওয়াল না হওয়া ও গোরের আজাব না হওয়া বড় কথা নহে।

হজরত পীর সাহেবের গোর শরিফের উপর অশ্বর্থ গাছের একটী শাথা পশ্চিম দিকে ঝুকিয়াছিল, তাঁহাকে গোর দেওয়ার পর উহা আপনা আপনি পূর্ববিদিকে ঝুকিয়া গোরের উপর ছায়া দিয়া আছে।

পাবনা, পাঁচটিকরির অন্ধ হাফেজ আছগার সাহেব আমাকে বলিয়াছেন, হুজুরের এস্তেকালের রাত্রে আমি বগুড়াতে ছিলাম, কে যেন একজন স্বপ্নযোগে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন, হে হাফেজ, ফুরফুরা শরিফ হইতে জগতের আশ্চর্য্য বস্তু অদৃশ্য হইয়া গেল। ফুরফুরা শরিফে ক্রন্দনের রোল পড়িয়াছে, তুমি তথার উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্রনা দাও। তৎপরে কয়েক দিবস পরে হজরত পীর সাহেশের গোর শরিফ জিয়ারত করিতে দাঁড়াইলে তথা চইতে আতরের স্থান্ধ পাঁই।

হজরত পীর সাহেবের জামাতা মৌ; কাজি আবছল মায়ান সাহেব দফনের পর দিবস প্রজুরের গোর শরিফের নিকট জিয়ারত করিতে বসেন, এত তেজ ফয়েজ তাঁহার উপর পতিত হয় যে, তিনি উন্মাদপ্রায় হইয়া পড়েন, বড় পীরজাদা ইহা জানিতে পারিয়া শরবত পড়িয়া কয়েকবার তাঁহাকে পান, করিতে দেন, হই দিবস পরে তাঁহার তবিয়ত সুস্থ হইয়া যায়

তিনি বলিয়াছেন, আমি ছুই দিবস পর্যান্ত গোর শরিফ হুইতে সুবাস বাহির হুইতে অনুভব করি।

তুজুরের খাদেম সারেং মোলা আবত্ল হাকিম বলিয়াছেন, আমি এক জুমাবারে জুমার নামাজ অন্তে তুজুরের গোর জিয়ারত করিতে গিয়া এত তীক্ষ স্ত্বাস তথা হইতে বাহির হইতে দেখি যে, তুনইয়াতে এরপ স্থাস কখনও দেখিতে পাই নাই।

১০ই চৈত্র হজরত পার সাহেরের সীতাপুর বাড়ীতে ইছালে ছওয়াব হইয়া থাকে, পীর জাদা মাওলানা আবছল কাদের সাহেব হুজুরের এস্টেকালের পরে গয়ার শাহ সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করেন, হজরত পীর সাহেব এতেকল করিয়াছেন, আমি ছেলে মানুষ কি এই কার্যোর আঞ্জাম করিতে পারিব। রাত্রে পীর আম্বাজী ও পীর ভগ্নী স্বপ্নে দেখেন, হুজুর পীর কেবলা সাহেব বারামদাতে তশরিফ আনিয়া বলিতেছেন, ভাল

1

112

B

হউক, আর মন্দ হটক ইছালে-ছওয়াব করিতে হইবে। মাওলানা আবহল কাদের সাহেবের অল্প বয়স্ব পুত্র আবুল ফারাহ মিঞা জাগরিত হইয়া বলিতে লাগিল, আববা, দাদাজী বারামদাতে বিসয়া আছেন। তিনি বলিলেন, ভোমার দাদাজী কোথায় গিয়াছেন তাহা হুমি কি জান না ? বাচ্যা বলিল, হাঁ জানি, কিন্তু তিনি এই বারামদাতে বিসয়া আছেন।

আমি ১০ই চৈত্র সীতাপুরের ইছালে-ছওয়াবের জলছাতে উপস্থিত হইয়া ওয়াজ করি, তুর্বল বলিয়া একখানা লাঠি চাওয়াতে পীরজাদা হজরত পীর সাহেবের হাতের লাঠি আনিয়া দিলেন। পীরজাদা গোস্ত ভাত রস্কন হইতেছে তদন্ত করা উদ্দেশ্যে এদিকে ওদিকে বেড়াইতেছিলেন, ইতিমধ্যে কয়েকবার হজরত পীর সাহেবকে সশরীরে দেখিতে পাইয়া আশ্চর্যান্থিত হইতেছিলেন, আব্বা বলিয়া ডাকার সক্ষল্প করিয়ার হিলেন।

\*

মৌলবি আবছ ছব্দের পুত্র মৌঃ তৈরব আহমদ মিঞা ভথার পীর সাহেবকে সশরীরে দেখিতে পাইয়া ডাকার সহল করায় পীর সাহেব তাহার মুখে হাত দিয়া ডাকিতে নিষেধ করেন সারেং মোল্লা আবছল হাকিম সাহেব শেষ রাত্রে হজরত পীর সাহেবকে কেতাৰ খানাতে বিসয়া জেকর মোরাকারা কারতে দোখরা দৌড়িয়া তাঁহার নিকট পৌছিতে ইচ্ছা করিলে, একটা গাছ অন্তরাল হওয়ায় তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন। যশোহর জেলার মোল্লা ভোয়াজাদ্দন সাহেব ফলরের সময় হজরত পীর সাহেবের দহলিজের পূর্বে কামরা হইতে বাহির হইয়া দেখেন যে, হজরত পীর সাহেব তছবিহ পড়িতে পড়িতে দহলিজের দিকে আসিতেছেন, ইহা দেখিয়া তিনি হজুর বলিয়া লাফাইয়া কামরা হইতে বাহির হইয়া পড়েন, হজরত পীর সাহেব অমনি মেশকাতের ৫০৮।৫২৯।৫৩০ পৃষ্ঠায় আছে, নবি (ছা:)
আদ্ধরাক নামক উপত্যকা ভূমিতে হজরত মুছা ( হা:) কে ও
হোরাশা নামক ঘাটাতে হজরত ইউনোছ (আ:) কে লাকায়াকা
বলিতে দেখিয়াছিলেন, তিনি মে'রাজের রাত্রে হজরত মুছা, ইছা ও
এবরাহিম (হা:) কে নামাজ পড়িতে দেখিয়াছিলেন।

রুহোল বায়ান, ৪।৪২৮ পৃষ্ঠা :—

এমাম গাজ্জালী বলিয়াছেন, নবী (ছাঃ) ছাহাবাগণের রুহসহ সমস্ত আলমে পরিভ্রমণ করিতে ক্ষমতা প্রদত্ত ২ইরাছেন।

गात्र । ११२ शृक्षाः —

"পাক রহগুলি কর্তৃক এই জগতে কতকগুলি কার্যা প্রকাশিত হওরা অসম্ভব নহে, শরীর সহ হটক. কিম্বা শরীর হইতে পৃথক হইয়া হউক, তৎসমস্ত মোদাক্রেরাত" এর অন্তর্গত হইয়া থাকে। যথন এই ত্নইয়াতে কার্যা পরিচালনা রুহের দারা হইয়া থাকে, তথন উক্ত রহ গোরে এল্ডেকাল করিলে উহা হইয়া থাকে, বরং শরীর ত্যাগ করার পরে সমধিক তাছির কারী ও কার্যা পরিচালক হইয়া থাকে।"

একটি লোক পুদ্ধনিণীতে হজরত পীর সাহেবের জন্ত একটি
মংস্থা রাখিয়া দিয়াছিল, হজরত পীর সাহেবের এন্তেকাপের পরে
এক দিবস ভাঁহার ক্রহে ছওয়াবরেছানির জন্ত মহল্লার বিধবা
স্ত্রীলোকদিগকে খাওয়ানের ব্যবস্তা কুরা ইইয়াছিল। হুজুর
বিধবাদিগকে দান খয়রাত করিতে বড়ভাল বাসিতেন, এই হেতু
স্বতন্ত্র ভাবে ইহাদিগকে খাওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ঠিক
ইহার পূর্বেরাত্রে উল্লিখিত লোকটী স্বপ্নযোগে হজরত পীর
সাহেবকে নিজের বাটীতে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, হুজুর আপনি
কোথায় য়াইতেছেন? আপনার জন্ত আমি একটী মৎস্থা রাখিয়া
দিয়াছি। তৎশ্রবণে হুজুর বলিলেন, এই মৎস্থাটী কল্য সামার

বাটীতে দিয়া কাসিও। লোকটী প্রভাতে মৎস্ত লইয়া হুজুরের বাটিতে উপস্থিত হইয়া ঈছালে-ছওয়াবের সংবাদ জানিয়া থুব আনন্দিত হইল।

বড় পীরজাদা বলিয়াছেন, হুজুর এন্ডেকালের পূর্বের্ব বলিয়াছেন, আমি খাস করিয়া আমার পিতা মাতার ছওয়াবরে—ছানি করিতে এত টাকা রাখিরাছি, তোমরা ইহার বন্দোবস্ত কর। তিনি উহার জন্ম একটি দিন ঠিক করিলেন। তিনি বলিলেন, গরুগুলি আমাকে দেখাও। তিনি জিনিষপত্র দেখিয়া আরও কিছু বেশী আয়োজন করিতে বলিলেন। দিন স্থির করিলেন রবিবার দিবসে, খোদার মর্জ্জি হুজুরের দফন কার্যা শেষ হইল শনিবারে সন্ধ্যার পূর্বের্ব, দূরদেশবাসিগর্গ সেই রাত্রে ফ্রুরফ্র্রা শরিফে থাকিয়া গেলেন। রবিবার প্রভাতে সেই বিরাট জামায়াত উক্ত স্ট্রালে-ছওয়াবের খাত্য খাইয়া বাটিতে রওয়ানা হইয়া গেলেন। আল্লাহতায়ালা পীর বোজর্গদিগকে ভবিদ্যুতের কতক ব্যাপার অবগত করাইয়া থাকেন, ইহার নাম কাশফ।

(मकार्यान-जानिन, ১৮২ পृष्ठा:-

وفق ببنهما صاحب التنوير فى شرحه بان القول بالبطلان مقيد بان يحضر فيه النايحات ثم على القول بالجواز بشرطه انما يحل الاكل لمن يطول مقامهم عنده و لمن يجيء من مكان بعيد درن من سوا هم ويستوى فيه الاغنباء و الغقراء كما فى الخانية \*

শামি. ১1৮৪২ পৃষ্ঠা :--

و ان التخذ طعاما للفقراء كان حسنا \*

ইহাতে বুঝা যায় যে, দূর দেশবাসিদের জন্ম ও দেশী দরিজদের জন্ম উক্ত খাতা ভক্ষণ করাতে দোষ নাই। • কোন পীরজাদা পাণ্ডুয়াতে গিয়াছিলেন, হাজি আতর আলি সাহেব বলিলেন, ফ্রফ্রা শরিফের টিউবওয়েল অনেক সময় নষ্ট হইয়া যায়। আমি তথায় একটা পোলা ইন্দারা প্রস্তুত করিয়া দিব। এক দিবস পীর সাহেব মামুজীকে স্থাপ্নে বলিলেন, ভোমরা নাকি একটি পোক্তা ইন্দারা বানাইতে চাহিতেছ ? আচ্ছা এই স্থানে উহা খনন করিও, তিনি স্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন।

হজরত পার সাহেবের গোর পূর্বে হইতে কাঁচা ইট দ্বারা গাথাইয়া রাখা হইয়াছিল, পীর ভাইরা চারিদিক পোক্তা করিয়া দিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, একরাত্রে পীর সাহেব ইহার অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন।

নরকাত, ২١২৭২ পৃষ্ঠা :— و قد اباح السلف البناء على قبر المشائم و العلماء المشهوريس ليزورهم الناس و يستريحوا بالجلوس فيه ★

"প্রাচীন আলেমগন পীর বোজর্গ ও প্রাদিদ্ধ আলেমগণের গোরের উপর দালান প্রস্তুত করা জায়েজ বলিয়াছেন, উদ্দেশ্য এই যে যেন লোকেরা তাঁহাদের জিয়ারত করিতে এবং তথায় শান্তির সহিত বসিতে পারেন।"

নামি, ১৮৩৯ পৃষ্ঠা:—
قبل لايكرة البناء اذا كان الميث من المشائخ و العلماء و السادات

কতক আলেম বলিয়াছেন, যদি মৃত পীর বোজর্গ, আলেম ও সৈয়দ হয়, তবে গোরের উপর দালান বানান মকরুহ হইবে না।"

আরও উহাতে আছে, দফনের পূর্বে হইতে পোক্তা গোর বানাইয়া রাখিলে দোষ হইবে না। হঞ্চরল পীর সাহেব বলিয়াছেন যে, আমার জানাজা যেন দেরীতে হয়, বহু দূর পথের লোক আমার জানাজাতে উপস্থিত হইতে আকাজা করিবে, কিন্তু কতটা সময় দেরী করিতে হইবে, তাহা তিনি নির্দেশ করিয়া যান নাই। পীর ভাইগণ ও তাঁহার উপস্থিত মুরিদগণ পরামর্শ করতঃ শনিবাব শেষ সময়ে জানাজা ও দফন করা স্থির করেন।

হজরত নবি (ছা:) সোমবারে এন্তেকাল করিয়াছিলেন, আর তাঁহাকে বুধবারে দফন করা হইয়াছিল। ছাহাবা হছরত ছা'দ বেনে আবি আকাছ (রা:) মদিনা শরিফ হইতে দশ মাইল দ্রে 'আকিক' নামক স্থানে এন্তেকাল করিয়াছিলেন, লোকেরা তাঁহাকে ক্ষদেশে বহন করিয়া মদিনা লইয়া গিয়াছিলেন, মদিনা শরিফে তাঁহার জানাজা পড়া হয়, এবং 'বিকি' নামক গোরস্থানে তাঁহাকে দফন করা হয়।—তহজিবোল-আছমা ১২১৪।

ইহাতে বুঝা যায় যে, পীর বোজর্গদিগের লাশ দেরীতে দফন করিলে দোষ হইতে পারে না। অবশ্য সাধারণ লোকদের লাশ পচিয়া গলিয়া যাওয়ার আশস্কা আছে, এই হেতৃ ভাহাদিগকে সহর দফন করিতে হয়।

হজরত পার সাহেব পাঁচটা কন্তা ও তিন বিবি রাখিয়া গিয়াছেন। পাঁচ পুত্রের কথা ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। এখানে কন্তাগণের পরিচয় প্রদন্ত হইল।

প্রথম কন্তা ফুরফুরার সৈয়দ মাওলানা কানায়াভ হোছেন সাহেবের সহিত বিবাহিতা চইয়াছেন।

দ্বিতীয় কন্তা আকুনির মৌলবি আবহুল মালান ছিদিকি সাহেবের সহিত বিবাহিতা হইয়াছেন।

তৃতীয় কন্সা বাঁধপুরের মোলবি শামছদ্দিন সাহেবের সহিত বিবাহিতা হইরাছেন। চতুর্থ কলা সিভাপুরের মৌলবি আবহুল ওয়াহেদ সাহেবের সহিত বিবাহিতা ইইয়াছেন।

পঞ্চম কন্সা বিধবা, আকুনি নিবাসি কান্দী এহছামূলাই ও কান্দী ছয়ফুলাহ সাহেবদ্ধয়ের মাতা।

ফুরফুরার বড় পীর আম্মাজি, সিতাপুরের পীর আমাজি ও নদীয়ার পীর আমাজি জীবিত আছেন।

## হজরত পীর সাহেবকেবলার এন্তেকালে বিভিন্ন পত্রিকার অভিমত

প্ৰবীন সম্পাদক মৌলবি আৰত্ল হাকিম সাহেব 'মোছদেম' পত্ৰিকাতে লিখিয়াছেন :—

ভারতের সন্ধিতীয় সলিপ্নে কামেল বাঙ্গালা ও আসামের সর্ববিশ্রেষ্ঠ আলেম ও হাদী, সর্ববিজ্ঞন মাল্য পীর ও মোরংশদ, ভামিরে শরিয়ত হজরত মাওলানা শাহ ছুফি হাজী মোহাম্মদ আব্বকর ছিদ্দিকী ছাহেব আর ইহজগতে নাই। মোছলেম ধর্মাকাশের সেই দীপ্ত স্থা চিরদিনের জন্ত অস্তমিত হইয়াছেন, ফুরফুরা শরিফের সেই স্থান্মিল পুর্বচন্দ্র বঙ্গনো আজানা দেশে চলিয়া গিয়াছেন। গত গুক্রবার প্রত্যুয়ে মথন রজনীর অন্ধকার অপসারিত হইয়া স্থপ্রভাতের গুলু আভা সবেমাত্র ফুটিয়া উঠিতেছিল, তখন সেই শান্তমিশ্ব মূহর্ছে তিনি তাহার শেষ নিংশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছেন, এই নশ্বর পৃথিবীর সমস্ত মারার বন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রির্ভম স্ত্রী, পুত্র, কন্তা, পরিবার

পরিজন আত্মীয় স্বজন দিগকে স্থগভীর শোক সাগরে ভাসাইয়া এবং লক্ষ লক্ষ অনুরক্ত ভক্ত ও গুণমুগ্ধ দেশবাসীকে অধীর আবেগে কাঁদাইয়া মহামাশ্য পীর সাহেব ভারাতবাসী হইয়াছেন। ইরা লিল্লাহে অইনা এলায়হে রাজেউন।

ফুরফুরার পীর সাহেব আর নাই। বাঙ্গালার মোছলমানের বড় আদরের, বড় গৌরবের এবং বড় ভক্তির প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় সেই মহামান্ত পীর সাহেব বাজালার মোছলমানকে পরিভাাগ করিয়া এই তুনইয়া হইতে চিরদিনের জন্ম চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সেই সৌমা শান্ত সদা প্রফুল্ল আনন, তাঁহার সেই পুণা-দীপ্ত নুরানী চেহারা এবং তাঁহার সেই ধীর গন্তীর প্রশাস্ত মর্ত্তি বাঙ্গালার মোছলমান আর দেখিতে পাইবে না। ভাঁহার সেই স্থাপুর কণ্ঠস্বর এবং সেই অমিয় মাখা সত্পদেশও বাঙ্গালার মোচলমান আর শুনিতে পারিবে না। যাহাকে শুধু এক নজর দেখিবার জন্ম দূর দূরান্ত চইতে লক্ষ লক্ষ ভক্ত মোছলমান প্রতিবর্ষে ফুরফ্রা শরিফে ছুটিয়া আসিত. যিনি দেশের কোনস্তানে উপস্থিত হইলে যাহার একটা কথা গুনিবার জন্ম অহনিশি সমান-ভাবে জনত্রতি বহিত, যাহার অঙ্গুলি সংগতে লক্ষ লক্ষ মোছল-মান নিজ নিজ ধন প্রাণ সক্ষে উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইত, সেই দেশ মাত্র পীর সাত্তেব আজ আর নাই। নবাব-আমির, গরীব-ফকির, মন্ত্রী-মেম্বর, ধনী-দরিজ, আলোম-ফাজেল ও পণ্ডিত মুখা যাহার দরবারে সমতাবে উপস্থিত হইয়া ধর্মা ও কর্মজীবনের প্রেরণা লাভ করিত, সেই মহামানবের বিরহের কথা কেমন করিয়া লিথিব ? সেই অসত বিদায়ের ব্যাথা কোন্ ভাষায় প্রকাশ করিব? তাঁহার এই ভক্ত ও ভাবুকের হাদয় আজ ভ্রু হইয়া গিয়াছে, লেখনী সম্পূর্ণ নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, কি বলিব, কি লিখিৰ, তার কোনই ভাষা খুঁজিয়া পাইভেছিনা।

171

হজরত পীর সাহেব ছিলেন স্বর্গীয় ইছলামী আদর্শের পূর্ণ প্রতীক। তাঁহার তিরোধানে ভারতের যে অপূরণীয় ক্ষতি হইল, অদূর ভবিয়তে তাহা পূর্ণ হইবার কোনই সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। কারণ বর্ত্তমান যুগে সমগ্র ভারতের মধ্যে এরূপ অশাধারণ প্রভাব সম্পন্ন পীর ও সর্ববজন মান্ত ধর্মনেতা আর কেহই সন্মতাহণ করেন নাই। দেশের শিক্ষিত, ধনী দরিত এবং আবাল বৃদ্ধ বণিতার মুখে অহর্নিশি আর কাহারও নাম এইরূপ ভাবে উচ্চারিত হয় নাই। তিনি যে গুধুবঙ্গ ভারতীয় ধর্মপ্রাণ মোছলমানের আধ্যাত্মিক শিক্ষাদাতা ধর্মগুরু বা পীর ছিলেন তাহা নহে, ধর্মনীতির সহিত রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা ও সমাজ হিতকর প্রত্যেক ব্যাপারের সঙ্গেই তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। তিনিই বঙ্গদেশে সর্ববপ্রথম আধুনিক ধরণে 'আঞ্জমানে-ওয়ায়েজীন' ও 'আঞ্জমানে-ওলামা' প্রতিষ্ঠিত করিয়া বাঙ্গালার আলেম সম্প্রদায় এবং সর্ব্বদাধারণকে সম্ববন্ধ ও সচেতন করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। তিনি যখন এই সকল প্রতিষ্ঠান কায়েম করেন, তখন দিল্লীর 'জমিয়তে-ওলামা'র কোনই অস্তিত্ব ছিল না। আবার দিল্লীর 'জমিয়তে-ওলামা' কংগ্রেদের প্রলোভনে পড়িয়া পথভ্3 হইলে, বাঙ্গালার আলেম সমাজে যাহাতে উহার প্রতিক্রিয়া দেখা না দেয়, তজ্জ্ব্য তিনি 'জমিয়তে-ওলামায় ৰাঙ্গালা ও আসাম' প্ৰতিষ্ঠিত করিয়া বাঙ্গালার আলেম সম্প্ৰদায় এবং জনসাধারণকে স্থপথে পরিচালিত করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে তিনি খেলাফত আন্দোলনের অন্তভ্য সমর্থক ছিলেন। বর্ত্তমান মোছলেম লীগের তিনি পূর্ণ সমর্থক। ভ\*াহারই পৃষ্ঠপোষকতা ও আনুক্লো আজ বাঙ্গালার সক্ত নোছলেম-লীগের বিজয় পতাকা উড্ডীয়মান হইয়াছে।

দেশের সর্ক্রনাধারণের উপর মহামান্ত পীর সাহেবের এরপ অসাধারণ প্রভাব ছিল যে, বিগত অসহযোগ ও থলাফত আন্দোলনের সমরে মিঃ গান্ধী ও মিঃ সি, আর, দাসের মত লোককেও পীর সাহেবের দরবারে উপস্থিত চইয়া ভাঁহার সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল।

জগিরিখ্যাত মাওলানা মোহাশ্মদ আলি মরত্বম যথন কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছিলেন, তথনও তিনি একাধিকবার মহামান্ত পীর সাহেবের পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার সত্পদেশ গ্রহণ করিয়। ধন্ত হইয়াছেন। অথচ হজরত পীর সাহেব জীবনে কথনও কংগ্রেস, অসহযোগ অথবা এরপ কোন অনৈছলামিক অনিষ্টুকর ও উগ্র আন্দোলনে যোগদান করেন নাই।

ইছলামি জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় সংবাদপত্রের সহিত্
চিরদিনই তিনি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখিয়া আসিয়াছেন। 'মিহির
ও স্থাকর' 'ইছলাম প্রচারক' 'মোছলেম হিতৈষী' ইছলাম দর্শন'
ও হানাফী' প্রভৃতি মোসলেম সমাজের শ্রেষ্ঠতম সাগুছিক ও
মাসিক পত্রিকাসমূহ তাঁহারই পৃষ্ঠপোষকতা ও আনুকুল্যে প্রকাশিত
ইইয়াছিল। জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত ইইয়া রোগ শ্যায়
শায়িত থাকিয়াও তিনি নিজ হইতে এক হাজার টাকা সাহায়
করিয়া খাঁটী ইছলামী আদর্শ ও মুছলমান সমাজের স্বর্ব প্রকার
সার্থ রক্ষা করিবার জন্ম 'মোছলেম' নামক সাগুটিক সংবাদপত্র

ζ.

হজরত পীর সাহেব ছিলেন প্রকৃত নায়েবে-নবী এবং পবিত্র ইছলামের সন্ত্যিকার ঝাণ্ডাবাহী বীর সেনানী। তিনি ছিলেন শের্ক, বেদাত, জনাচার, স্থেচ্ছাচার ও ধর্মহীন জাধুনিকতার মূর্ত্তিমান আজরাইল। তাঁহার সমক্ষে শরিষ্ঠি বিরুদ্ধ কথা বলিবার বা ধর্ম বিরুদ্ধ কোন কার্যা করিবার শক্তি ও সাহস কাহারও ছিল না। তাঁহার ফডোয়া অনেক সময় অতান্ত কঠোর হইত বটে; কিল্ত সেই কঠোরতা বাক্তিগত ভাবে তিনি কখনও কাহারও উপর প্রয়োগ করেন নাই। বরং যাহাদের বিরুদ্ধে তিনি ফংওয়া প্রচার করিতেন, তাহারা সম্মুখে আদিলেই তিনি তাহাদিগকে সাদরে স্লেহের আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া লইতেন। তাঁহার এই অমায়িক ব্যবহারের জন্ম অতি বড় অদমা-চিত্ত হেজ্ঞাচারী লোকও তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইলা, সে সংযত ও সংশোধিত হইয়া যাইত। ইছলামী আদর্শ ও শরিরতের আদেশের ব্যতিক্রম তিনি কখনও সহ্য করিতে পারিতেন না। তাঁহার এই অনাবিল আদর্শ তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত বজায় রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্থদীর্ঘ জীবনে এক মুহূর্ত্তের জন্মও তিনি এই আদর্শ হইতে বিচ্যুত হন নাই।

মহামান্ত পীর সাহেবের সভাব চরিত্র যেরপে অনাবিল সেইরপ স্থানর ও মধুর ছিল। তাঁহার সত্যবাদিতা এবং ভেজস্বিতাও ছিল অসাধারণ। তাঁহার অন্তপম আখলাক ও অমারিক ব্যবহারের তুলন। নাই। "বজ্রের মত কঠোর ও ফুলের মত কোমল" বলিয়া যে কথা আছে, তাহা তাহা পীর সাহেবের চরিত্রে প্রায়ই পরিলক্ষিত হইত। তাহার মত ধীর, গন্তীর, শান্ত, ভজ্ত, সদা প্রফুল্ল, সদয়, স্নেহশীল ও সহাদয় ধর্মপ্রাণ মহাপুরুষ আমরা আর কাহাকেও দেখি নাই। তাঁহার ধর্ম ও সমাজ সেবার অফ্রন্ত কীর্তিরাশি সমস্ত বাংলার বুকে ছড়াইয়া আছে। আশা করি, কোন যোগাত্রম ব্যক্তিই ভাহার বিবরণ সংগ্রহের ভার গ্রহণ করিবেন।

তামরা আজ্ঞ শুধু তাঁহার অমর শ্বতির প্রতি আন্তরিক ভক্তিপূর্ণ এন্ধা নিবেদন করিয়া তদীয় পারলৌকিক আ্থার 'মগফেরাত' কামনা করিতেছি এবং অশ্রুপূর্ণনেত্রে তাঁহার শোকার্ত পরিষ্কন ও ভক্তরুন্দের সহিত গভীর সমবেদনা জানাইতেছি।

মাওলানা মোস্তাফিজোর রহমান সাহেব 'আজাদ' পত্রিকায় লিখিয়াছেন ;—

ভারতের অন্ততম শ্রেষ্ঠ ধর্মবীর, বাংলার শ্রেষ্ঠতম আধ্যাত্মিক মহাপুরুষ, আমীরে-শরিয়তে বাংলা হজরত মাওলানা শাহ হুফি হাজী মোহাশ্মদ আব্বকর ছাহেব গত ১৭ই মার্চ্চ বোজ গুক্রবার ভোর পোণে ছয় ঘটিকার সময় প্রায় এক শত বংসর বয়সে ফুরফুরাস্থ স্বীয় বাস ভবনে এতেকাল কহিয়াছেন। ইন্না-লিল্লাহে .....

,~

মহত্য পীর ছাহেবের মহাপ্রয়ানে বাংলা তথা ভারতীয়
মুছলমানদের যে বিরাট ক্ষতি হইল. সহজে তাহা পূর্ণীয়
নহে। মরত্য পীর ছাহেব আজ নশ্বর ধরাধামের সর্বপ্রকার
বন্ধন হইতে চিরমুক্ত। লক্ষ লক্ষ মুরীদ মো'তাকেদীনের
চক্ষ্র অগোচরে আজ তিনি তার প্রিয় মা'বুদের দরবারে
হাজির। বাংলার মুছলমানদের এই হর্ষিবসহ শোক মুহূতে
ভাজ অন্মরা মরত্য মাওলানা ছাহেবের পবিত্র চারিত্রিক
বৈশিষ্টের আলোচনা করিব। আজ অন্মাদিগকে ধীরচিত্তে
অন্তধাবন করিতে হইবে যে কি কারণে লক্ষ লক্ষ মুছলমান
মরত্য পীর ছাহেবের নিকট আধাাত্মিক দীক্ষা গ্রহণ করিতে
ব্যাকুল হইয়া উঠিত, কিসের বলে মরত্য মাওলানা ছাহেবের
বাক্তিত্ব এত অসাধারণ হইয়া উঠিয়া ছিল। মরত্য মাওলানা
ছাহেব সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূবেব 'ভাছাওয়ফ' বা
আধ্যাত্মিক তথা সন্বন্ধেও কিছু আলোচনা করা আবশ্যক।
পবিত্র এছলামের সত্যিকার শিক্ষার সহিত 'ভাছাওয়ফ' বা

1.

আধ্যাত্মিক তথোর যতথানি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে, পৃথিবীর বোধ হয় অপর কোন ধর্মের সহিত 'তাছাওয়ফের' ততথানি সাক্ষাং সম্বন্ধ নাই। বস্তুত: এছলামের সত্যিকার শিক্ষা সম্যকরপে উপলব্ধি করিতে পারিলে, আমরা দেখিতে পাইব যে, এছলামই প্রকৃত ভাছাওয়ফ'বা আধ্যাত্মিক ধর্ম। এছলামের প্রত্যেক্টি আদেশ নিষেধই 'তাছাওয়ফের' এক একটী অঞ্চ

এছলামের ইতিহাসে আমরা যত অধিক সংখ্যক পীর, আওলিয়া বা আধ্যাত্মিক মহাপুরুষের সন্ধান পাই, পৃথিবীর কোন ধর্মের ইতিহাসে তাহা সন্তবপর নহে। পৃথিবীর দিকে দিকে এই আধ্যাত্মিক মৃছলমানগণের সাধনার ফলে এছলামের আলো যত অধিক বিকীর্ণ হুইরাছে, দওমুওের মালিক রাজাধিরাজগণের দ্বারা তার শতাংশের একাংশও হয় নাই। আক্কার দিনেও পৃথিবীর মুছলমানগণ এমনকি স্থল বিশেষে অ-মুছলমানগণেরও মস্তক ভক্তি শ্রেষায় এই পীর আওলিয়াগণের নিকটে অবনত না ইইয়া পারে না।

এই প্রদক্ষে ইহাও চির সভা যে, এছলাম যদি কঠোর কঠে কোন ছনীতির গভিরোধ করিয়া থাকে তবে ভাহা ধর্মের নামে অধ্যের, 'ভাছাওয়ফের নামে স্বার্থপরভার, পীন্মুরিদীর অজুহাতে পৌরহিভার। সভিয়কার আধ্যাত্মিক তথেরে সঙ্গে এছলামের কোন ছানৈকা নাই। বরং ভাহাই প্রকৃত এছলাম।

মরত্রম পীর ছাহেবের পবিত্র জীবনী আলোচনা করিলে, আমরা দেখিতে পাইব যে, তিনি কিভাবে স্ত্রিকার এছলামের পথে মুছলমানগণকে পরিচালিত করিয়াছেন। তাঁহার স্থায়নিষ্ঠা, তাঁহার বিনয়, তাঁহার শিশু স্থলভ মধুর ব্যবহার, সঙ্গে সঙ্গে ধন্মের পথে তাঁহার কঠোর নির্দেশ প্রভৃতি দ্বারা বাংলার মুছলমানদের চোথের সামনে পবিত্র এছলামের এক

এছলামের এক স্থন্দরতমরূপ ফুটিয়া উঠিল—মর্ভ্ম পীর ছাহেবের সংস্পর্শে একদল লোক সঠিক ভাবে ধর্ম্মের পথে পরিচালিত হইতে লাগিল। অতীতেও বাংলা দেশে অনেক পীরের আবির্ভাব হইয়াছিল, বর্ত্তমানেও প্রদেশের দিকে দিকে ভথাকথিত অসংখ্য পীরের অস্তিত্ব রহিয়াছে, কিন্তু অতীতের পীরগণের মধ্যে ১রহুম মাওলানা কেরামত আলী ছাহেব ও মরত্ম মাওলানা ঈমামুদ্দিন সাহেবের নিকট বাংলার মুছলমান যতখানি ঋণী, অপর কাছারও নিকট ততখানি খাণী নহে। বর্ত্তমানে 'পীর' নামধারিদের মধ্যে অসংথ্য ভণ্ড ও স্বার্থপর লোক ধর্ম্মের নামে অধর্মের ব্যবসায় চালাইতেছে। মুছলমানদের রাজনৈতিক স্বার্থ, জ্বাতীয় সংহতি শিক্ষা, ব্যবসায়, বাণিজ্য প্রভৃতিরও যে আবশ্যকতা রহিয়াছে, ভাষা আমরা পীর সমাজ হইতে একমাত্র মরত্ম মাধলানা আব্বকর ছিদ্দিকী ছাহেবের মুখেই শুনিয়াছি। তিনি তাঁহার স্থদীর্ঘ কর্মময় জীবনে বিভিন্ন দিকে বাংলার মুছলমানগণকে কর্ম্মের পথে টানিয়া আনিয়াছিলেন। ভাঁহার মুহিদগণ সাধারণতঃ ধর্মভীর ও আধুনিক ভাব সম্পন্ন। তাঁহার মুরিদরণ কর্তৃক পুর্কেও বাংলা দেশে একাধিক সংবাদপত্র পরিচালিত ইইয়াছে, বর্ত্তমানেও চইতেছে। তাঁহারা অনেকেই আজ বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্লে এছলাম প্রচার করিয়া বেডাইতেছেন।

æ.

মরতম পীর ছাহেব ভণ্ড পীরদের ন্থায় পোলাও কোর্মা থাইয়া, আর মুরিদদের 'নজর নিয়াজ' গ্রহণ করিয়াই পীর সাজেন নাই। বরং আরাম আয়াস ত্যাগ করতঃ তিনি তাঁর স্থানীর্ঘ জীবন ব্যাপী ৰাংলা আসামের কেল্ফে কেল্ফে এছলাম প্রচার করিয়া বেড়াইয়া ছিলেন। মৃছলমান সমাজের উপর কোন বিপদ উপস্থিত হইলে, তিনি বীরের স্থায় সেখানে উপস্থিত হইতেন। মাত্র এক বংসর পুর্বের ঘটনা;— পীর ছাহেব ত্রন্থ বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত। কলিকাতার টিপু স্থলতান মছন্দিনের পাথে হিন্দুদের এক প্রকার মুর্দ্ধি স্থাপনের ব্যবস্থা প্রায় পাকাপাকি হত্রার পর, তিনি রোগগ্রন্থ ইত্রা সত্তে স্থানীয় মোছলেন ইনষ্টিটিউটে কঠোর ভাষায় উক্ত ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। বলিতে কি, একমাত্র ভারই প্রতিবাদে উক্ত ব্যবস্থা রহিত হইয়াছিল। ইহা ভাঁহার প্রতিবাদ করিবাদ নাত্রনা মাত্র।

মরত্ম শীর সাহেব জীবনে অনেক 'লাওয়ারিশ' মুর্দারের 'কাফনের' বাবস্থা সহস্তে করিয়াছিলেন। অনেকবার শুনিয়াছি বে, ভার মুরিদগণ চেষ্টা করিয়াও এই সকল কাজ ভাঁহার হাত ইইতে গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

মরহুম মাওলানা সাহেবের ধর্মনিষ্ঠা, ত্যাগ কর্ত্তব্যপরায়ণতা থোদা শ্রেম, শিক্ষা দীক্ষা প্রভৃতি সদগুণ রাজি ব্যতীত ও তাঁর একমাত্র নম্ম ব্যবহারই তাঁর ব্যক্তিহকে এত বড় করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি ছিলেন শিশুর ন্যায় সরল। যাহারা তাঁর সঙ্গে জীবনে অন্ততঃ একটি বারও সাক্ষাৎ কর্মিয়াছেন, তাঁহারাই জাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছেন।

তিনি শক্তমিত্র সকলকে সমানভাবে দেখিতেন। কাহারও
শক্ততার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে তিনি কখনও প্রস্তুত ছিলেন
না। তিনি অহনিশ তাহার মুরিদ মোতাকেদগণকে নিঃস্বার্থভাবে,
সভাও স্থায়ের সেবা করিয়া যাইতে উপদেশ দিভেন। ধৈষ্য ও সহনশীলতা তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট ছিল।

আজ তিনি জীবনের পর পারে। তাঁর পবিত্র চরিত্র বৈশিষ্ট্যই চিরকাল আমাদিগকে সভ্য ও মনুষ্যুত্বের পথ প্রদর্শন করিবে। মাওলানা মোহঃ আকরম থাঁ সাহেব আজাদে লিথিয়াছেন :—

মাওলানা আব্বকর সাহেবের এন্তেকালে, অন্ততঃ অর্জ শতাকী ব্যাপী একটা কর্ম জীবনের ও ধর্ম সাধনার অবসান 9

4

A.

٦.

ι

£

ষ্টিল। নওয়াবী আমলদারীর শেষ অবস্থায় মোছলেম জাভীয় জীবনের স্তারে স্তারে নানা কারণে যে সব অবসাদ ও অভি-শাপের প্রাহর্ভাব ঘটিয়াছিল, ইষ্ট ইণ্ডিরা কোম্পানীর প্রথম প্রতিষ্ঠা দিবস হইতে ১৯ শতাকীর শেষভাগ পধ্যন্ত মোছলেম বঙ্গ স্থদেশী ও বিদেশী আমলাতস্ত্রের বৈর মনোভাবের নিষ্ঠুর প্রভাবে যথন একেবারে বিক্ষিপ্ত ও বিপর্যান্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং এই অবসাদ বিক্ষেপ ও আত্ম-বিশ্মৃতির স্থযোগে বাংলা সাহিত্য ও ইংরাজী শিক্ষাকে অবলম্বন করিয়া বাংলার দিশা-হারা মুছলমানকে নিক্তের ধ্না, সংস্কৃতি, ঐতিহা, ভাবধারা ও আচার ব্যবহারের বিরুদ্ধে যথন বিভোহী করিয়া তোলা হই-রাছিল এবং বিভোহের রাজপথ ধরিয়া বিদেশী বিধর্মী ও বিজাতীয় ভাব ধারা যখন মোছলেম বঙ্গের মন ও মন্তিঞ্চ আবিষ্ট ও অভিভূত করিয়া তুলিয়াছিল, সেই সময় এছলামের প্রাণ শক্তি ও মৃছলমানের জাতীয় আত্মা এই অনাচারেব বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠে ফরিয়াদ করিয়া উঠে। নব্যুগের প্রথম সূচনার এই গুভ প্রভাতে জ্বাতির তৎকালীন শোচনীয় পরিস্থিতির বিরুদ্ধে বিজোচের তুমুল তুফান তুলিয়াছেন পুথি সাহিত্যের কল্পেক জন ভজিভাজন লেখক এবং বাংলা তথা ভারতের কভিপর প্রাতঃস্মরণীয় আলেম।

তাঁহাদের আন্তরিক সাধনা ও জীবন ব্যাপী জেহাদের কলে মোছলেম বঙ্গের দিকে দিকে অনুভূতি ও ভবিশ্বং ভাবনার যে প্রয়োজনীয় চেতনা তুর্বার গতিতে জাগ্রছ হইরা উঠিয়াছিল, মাওলানা শাহ ছুফি পীর আবৃবকর সাহেবও সেই যুগ চেতনারই একটি শুভ অভিব্যক্তি। সব সময় তাঁহার সকল কাজ ও মতামতের সহিত সকলের তত একা হয়তো নাও থাকিতে পারে কিছ একণা বোধ হয়

কেইই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, জনাৰ মাওলানা সাহেব মরহুমের অর্দ্ধ শতাবদী ব্যাপী সাধনা ও প্রচারের ফলে বাংলার আত্মবিত্মত, স্বধর্ম বিমুখ ও পর-ধর্মের প্রবাহহত লক্ষ লক্ষ মুছলমান আবার সত্যকার এছলামের স্থশীতল ছায়ায় কিরিয়া আদিতে সমর্থ ইইয়াছে। আপনাদিগকে মুছলমান বলিয়া পরিচিত করিয়া এয়ং নিতান্ত অসঙ্গতভাবে হানাফী মজহাবের দোহাই দিয়া বাংলার যে অসংখ্য মূছলমান নানা প্রকার জঘত্য শের্ক-বেদয়াতে লিপ্ত ইইয়া নিজেদের ধর্ম ও ধর্ম বিশ্বাদের সর্ব্বনাশ করিয়া বিদয়াছিল, মাওলানা আবৃক্রর সাহেব তাহাদের অনেককে এ অনাচারের অভিশাপ ইইতে মুক্ত করিতে সমর্থ ইইয়াছিলেন।

তাঁহার কর্মায় জীবনের বিভিন্ন দিকের অসাধানণ তংশরতার পরিচয় দিতে যাওয়া আজু আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার, তাঁহার অসাধারণ 'আখলাক' এবং আমাদের প্রতি তাঁহার অশেষ স্নেহের বর্ণনা করিতে যাওয়াও আজু আমাদের সাধ্যাতীত। তাঁহার লক্ষ্ণ মুরীদ ও গুণমুগ্ধ ভক্তের ন্থায় আমরাও আজু এই বিরাট অসাধারণ ব্যক্তিত্বের তিরোধানে শোকে অভিভূত। এই প্রায় শত বংসর বয়স্ক বৃদ্ধের অন্তর বাহিরে এছলামের তুর্দ্ধর্ব প্রাণ শক্তির যে অম্পুম যৌবন চাঞ্চল্য বিগত তিন যুগ হইতে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি, বাংলা হইতে তাঁহার চির অবসানের আশস্কা করিয়া অসিয়াছি, বাংলা হইতে তাঁহার চির অবসানের আশস্কা করিয়া বস্ততঃই আমরা আজু বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছি। শোক প্রকাশ ও সহাত্তুতি জ্ঞাপনের সাধারণ ধারার অনুসরণ করিতে যাওয়ারই তাই কোন সঙ্গতি বা আবশ্যক্ত। আছু আমরা অনুভব করিতে পারিতেছি না। মাওলানা মরন্থমের এন্তেকাল আমাদের মতে সমগ্র মোছলেম বঙ্গের জাতীয়

## হজরত পীশ্ন গ্রাহের কেবলার বিস্তারিত জীবনী 🔻 ৮৩৭

মাতম, এ মাতমের শোকে সকলেই আছে সন্তপ্ত, সকলেই গভীরভাবে অভিভূত। আজিকার দিনের একমাত্র কর্ত্তর, অযুত অন্তরে গভীর কৃতজ্ঞতা, কোটী কোটী মোছলেম কঠের আগ্রহাকুল মোনাজাত। জীবন-মরণ সমস্তার সকল দর্শন ও দার্শনিকতার মর্ম্মবাণী আজিকার এই শোকের দিনে কোরআনের সতা, সুন্দর ও চনাতন ভাষায় কঠে কঠে গুজারিয়া ও মর্ম্মে মর্ম্মে মুজারিয়া উঠিক—

"সেই সব ধৈগ্যশীল মোমেন দিগকে সুসংবাদ জানাইয়া
দাও কোন বিপদ আপতিত হইলে যাহারা বলিয়া উঠে ইরা
লিল্লাহে ও ইলা ইলায়হে রাজেউন (সকলেই আমরা আলার
জন্ম) আলার মঙ্গল আহ্বানে সাড়া দিয়া, যথা সময়ে তাঁহারই
পানে ফিরিয়া যাইতে হইবে।"

বস্তুতঃ এই ত পরিণতি ;—

0

کمر باندھے هوئے چلنے کویان سب یار بیتھے هیں بھت آگے چلے بائی جو هتی تیار بیتھے هیں

মাওলানা ময়েজ্জুদীন হামিদী সাহেব 'হেদাহত' পত্রিকায় লিথিয়াছেন;—

বাঙ্গালার মোছলেম ধর্ম আকাশের দীপ্ত সূর্য্য অন্তমিত।
ফ্রফ্রার মহামান্য পীর সাহেবের মহা প্রয়াণ। প্রায় একশত
বংসর বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠতম আলেম ও পীরের ধর্ম্ম ও কর্মময়
জীবনের অবসান।

মহামাত্র পীর সাহেব কেবলার এস্তেকালে বঙ্গদেশ তথা সমতা মোদলেম ভারত একজন অভিজ্ঞ আলেম এবং অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন পীর হারা হইল। সমস্ত ভারতে ধর্মনীতি, রাজনীতি ও অক্যাক্ত জাতীয় আন্দোলনের সহিত ঘনিষ্ট সম্পর্কযুক্ত এরূপ অসাধারণ প্রভাব সম্পন্ন ও সর্ববজনমাস্থ আলেম ও পীর আর কেহই নাই। বঙ্গদেশে তিনিই সর্ববিপ্রথম 'আঞ্জমনে-ধ্য়ায়েজীন' ৫ আঞ্জমনে ওলামা, প্রতিষ্ঠা করিয়া আলেম সম্প্রদায় ও মোসলেম ক্রনসাধারণের মধ্যে নবজীবন ও নবচেতনার সঞ্চার করিয়াছিলেন। 'জমিয়তে-ওলামায়ে ৰাঙ্গালা ও আসামের' তিনিই একমাত্র প্রতিষ্ঠাতা এবং সর্ব্ব প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও স্থায়ী সভাপতি ছিলেন। তিনি বঙ্গে খেলাফত আন্দোলন এবং মোসলেম লীগেরও সর্বপ্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ইসলামী জাতীয় সাহিত্য এবং জাতীয় সংবাদ পত্রের সহিত্তও তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিভাষান ছিল। 'মিহির ও স্থাকর' ইছলাম প্রচারক' 'মোদলেম হিতৈষী' 'ইসলাম দর্শন'ও 'হানাফী' পত্রিকার তিনি সর্ক্তপ্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি বঙ্গদেশে বহু মান্তাছা মকতব, মছজেদ, স্কুল ও চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন তাঁহার সহায়তা ও অনুমোদন ভাঁহার মহাবিজ্ঞ পলিফাগণের দ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় শরিয়ত, তরিকত ও মারেফাত প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় এক সংস্র ধর্মগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

মহামান্ত পীর সাহেব কেবলার ধর্ম ও সমাজ হিতিষণা মূলক শেষ কীর্ত্তি 'জুমিয়তে-ওলামায় বাঙ্গালার' পূর্ণগঠন এবং 'মোসলেম' নামক জাতীয় সপ্তাহিক সংবাদপত্ত প্রচার। তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল এই তুইটি প্রতিষ্ঠানের দ্বারাই তিনি বাঙ্গালার আলেম সম্প্রদার ও মোছলমান সমাজকে নৃতনভাবে সন্মিলিত, সভ্যবদ্ধ ও শক্তিশালী করিয়া দিয়া যাইবেন, কিন্তু ভাঁহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই সর্বাশক্তিমান প্রভু ভাঁহাকে আমাদের নিকট হইতে সীয় অনন্ত অনুগ্রহের শান্তি ছায়াওলে লইয়া গিয়াছেন।

মরত্ম হজরত পীর সাহেব বঙ্গ তথা ভারতের মোছলমানদের জন্ম কি ছিলেন, তাহা আমার নায়র অযোগ্য ও অক্ষম
লোকের পক্ষে বর্ণনা করা ছঃসাধ্য ব্যাপার। খেলাফত আন্দোলনের
ভিনিই পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বর্ত্তমান মোছলেমলীগেরও
তিনি অন্তত্ম সমর্থক। তিনি কলিকাতা মাদ্রাছা আলীয়ার
একজন সদস্য ও মোছলেম শিক্ষা বোর্ডের এডভাইসারী সভাসদ
ছিলেন।

হজরত পার সাহেব কেবলা চলিয়া গিয়াছেন বটে, কিছ ভিনি ভাঁহার জীবন ৰাপী ধর্ম সাধনা ও কর্মা জীবনের অসংখ্যা প্রাম্মতি আমাদের জন্ম রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সুযোগ্য ও স্ত্রনিক্ষিত সাহেবজাদাগণ, বঙ্গ আসাম ব্যাপী তাঁহার অসংখ্য আলেম খলিফা বৃন্দ, ফুরফুরা নিউস্কীম জুনিয়ার ম:দ্রাছা, ওল্ডকীম ও নিউস্কীমের তুইটি ছিনিয়ার মাদ্রাছা, তাঁহার গাধ্যাত্মিক জ্ঞানের খনি স্বরূপ দায়ের। শরিফ, ইছালে-ছ্ওয়াবের বার্ষিক মহফেল দাত্রা চিকিংসালয় তাঁহার প্রস্তাবিত খানকা শরিফ ও জমিয়তে ওলামার বাঙ্গালা সমস্তই তিনি বাঙ্গালার মোসলমানদের জন্ম রাখিয়া নিয়াছেন। তাঁহার জীবন বাপী ধর্ম সাধনা, কর্মজী-বনের বিভিন্ন মুখী প্রতিভাও অবিশ্রান্ত কর্ম্ম তৎপরতার পরিচয় আজ আমাদের পক্ষে বর্ণনা করা একেবারেই অসন্তব। জানিনা দ্যাময় আল্লাহতায়াল। ভাঁহার শৃষ্ঠ স্থান কবে পুর্ণ করিবেন। তাই আজ তাঁহাৰ চির বিদায়ের বেদনা জড়িত শোক বাসৰে ভাহার পূর্ণ স্মৃতি স্মরণ করিয়া কবির ভাষায় বলিভে ইচ্ছা হইতেছে :--

তোমার অভাবে সমাজ তরণী আজিকে ডুবিয়া যায়। হায় এ অকুলে আজিকে আমরা উঠিব কাহার নায় ? কোন আশা নাই আর।

চারিদিক হ'তে ঘনায়ে আদিল মরণ অন্ধকার ৷

"ছুন্নত-অল-জামায়াত" পত্রিকায় মৌলবী আবছল ওহাব-সিলিকী সাহেব লিখিয়াছিলেন ;—

"মোছলেম বঙ্গ-গগনের পূর্ণিমা মাহতাব, ধন্ম জগতের শাহনশাহ ফুরফুরার আ'লা হজরত পীর সাহেব কেংলা আর ইহজগতে নাই, বাংলার মোছলমানদের বড় আদরের পীর সাহেব আর নাই। তাই আকাশে বাতাসে ক্রন্দন উঠিতেছে—পীর সাহেব নাই।

মোসলেম ধর্ম আকাশ হইতে যে অত্যুজ্জল ভারকাটী খসিয়া পড়িয়া অতলাত্তিকে নিমজ্জিত হইয়াছে, ভাঁহার আঁধার ও শৃত্যুস্থান দেখিয়া আজ যেন ক্রন্দ্রী আকাশেরও চোখ ফাটিয়া শোকাঞা, ঝরিতেছে।

আজ অতি নিদারুণ—নির্ম্মল-নিষ্ঠুর হইলেও আমাদিগকে শুনিতে হইবে—পীর সাহেব নাই। আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে হইবে ধর্ম জগতে আজ আমরা এতিম।

হজরত রছুলুল্লাহ 'রেহলত' ফরমাইলে হজরত ওমর, এতদুর ব্যাকুল হইরাছিলেন যে, তিনি উন্ন্তু তরবারী হস্তে বলিয়াছিলেন, "যে বলিবে রাছুলুল্লাহ নাই, উমরের হাতের এই, তরবারী তাহাকে ক্রমা করিবে না।" প্রিয় জ্বনের বিয়োগ-ব্যথা যে কতথানি হ্রিবিসহ, হজরত উমরের উক্ত কথায় তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে হয়তো পারি নাই, কিন্তু আজ সত্যই আমাদের উপলব্ধি করিবার পালা আসিয়াছে। তাই পীর সাহেব নাই এই কথা বিশ্বাস করিতে ভাঁহার শোকস্মৃতি উপলক্ষে কিছু লিখিতে অঞ্চ বাধা মানে না। নবী, অলি-

A

আল্লাহ হইতে আরম্ভ করিয়া কাহাকেও চিরদিন পৃথিবীতে ধরিয়া রাখা সম্ভবপর হয় নাই। পীর সাহেবকেও যুগের মোছলমান ধরিয়া রাখিতে পারে না, তব্ও যাঁহার 'এন্তেকাল' অবধারিত, তাঁহার জন্ম আমরা কাঁদিয়া আকুল হই কেন? ইহার একমাত্র কারণ, আমরা একজন মানুষের মত মানুষকে হারাইয়াছি যাঁহাকে আর কোন্দিন খুঁজিয়া পাইব না। সত্যই পীর সাহেব একজন মানুষের মত মানুষ ছিলেন। তাঁহার ধর্ম ও কর্মায় জীবন যে কতখানি গৌরইউজ্জ্ল ছিল, আমাদের আয় লোকের পক্ষে তাহার ধারণা বহিত্তি। তিনি আদর্শ জীবন লইরা ত্নিয়ায় আসিয়াছিলেন এবং জীবনের প্রতি মৃহুর্ত্তে সেই আদর্শবাদের পূর্ণ মহিমা দেখাইয়া গিয়াছেন। মোছলেম বাংলাকে সভ্রবদ্ধ করিবার জন্ম তিনি নানাবিধ প্রতিষ্ঠানের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন।

আজ্মানে-ওয়ায়েজিনে বাংলা, জমিয়তে-ওলামায় বাংলা প্রভৃতি কৃনিয়ন্তিত প্রতিষ্ঠানের মারফত মরলম পার সাহেব কেবলা বাংলার মুছলমান সমাজকে সরল পথে পরিচালিত করিতে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। এতদ্বাতীত ফুরফুরার ইছাল-ছওয়াবের বার্থিক তরুষ্ঠান তাঁহার অক্লয় কীর্ত্তি। লক্ষ্ম কুলমান প্রতি বংসর বিনা দাওয়াতে একস্থানে সমবেত হইবার দৃশ্য অতি বিরল। কেবলমাত্র প্রাণের টানে এবং পীর সাহেব কেবলার দিদার এবং সাহচয়্য কামনা করিয়া অতি দূর দ্রাত্তর হইতে হাজার হাজার ভক্ত-মোতাকেদ ইছাল-ছওয়াবের মহফেলে ছুটিয়া আসিয়াছে এবং পীর সাহেবের সৌম্যামুত্তি, নুরাণী চেহারা দেখিয়া পথ ভ্রমণের সকল ক্লেশ ভুলিয়াছে।

N.

পীর সাহেব কেবলার পুণ্যময় স্মৃতির কূলে দাঁড়াইয়া আজ আমাদের মনে পড়ে অভিতের বহু কথা! মনে পড়ে পীর

কেৰলার অনাবিল চরিত্র মাধুষ্যা, ধর্মপথে তুর্জায় সিংহ বিক্রম. সংসার ক্ষেত্রে আদর্শ সংসারী। তাঁচার অমায়িক ব্যবহার. শিশুর স্থায় সরল প্রাণের অভিব্যক্তি অতি তুশমন হাদয়ও বিগলিত না হইয়া পারে নাই। মুহুর্তের জন্ম যে বাজি তাঁহার সংস্পাশে আদিয়াছে, দেই আপনাকে সম্পূর্ণভাবে বিলাইয়া দিয়াছে—এই মহা মানবের পায়ে। গত অসহযোগ আন্দোলনের সময় যথন **কং**গ্রেস স্ক<sub>র্</sub>ল কলেজ 'বয়কট' নীভি পূরাদমে চালাইতেছিল, হিন্দু ছেলের। হলা করিয়া যখন স্কুল ইইতে বাহির হইয়া পড়িতেছিল, তখন পীর সাহেব কেবলা সমগ্র মোছলেম সমাজ্ঞ এই আত্মঘাতী নীতি অবলম্বন না করিতে দুঢ়ভাবে উপদেশ দেন। কারণ মুছশমান সমাজ শিক্ষাক্ষেত্রে একেত পশ্চাৎপদ, তার উপর স্কুল কলেজ বয়কট নীভি অবলম্বন করিলে, তাহারা আরও সহস্র যোজন দূরে ছিট্কাইয়া পড়িবে। পীর সাহেব এই সম্পর্কে আরও বলিয়াছিলেন, মুছলমান সমাজের শিক্ষার অগ্রগতি রোধ করিবার ক্ষন্ত স্কুল কলেজ বয়কট নীতি হিন্দু 🚁 কংগ্রেসের একটা চালবাজী মাত্র। ত্ইদিন পরে ভাহাদের ছেলেরা বিভায়তনে ঢুকিয়া পড়িবে, কিন্তু মুছলমান ছেলেদের শিক্ষা ঐ প্রয়ান্ত খতম।

পীর সাহেবের এই স্ক্রনশিতা পদে পদে ফলিয়া গিয়াছিল।
ইহার দারা সংজেই বুঝা যায়, রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁহার জ্ঞান
কতদূর ছিল। মি: গান্ধী হইতে মাওলানা মোহমদ আলী মরন্থম
প্র্যান্ত বল্ রাজনীতিবিদ তাঁথার দর্শারে উপনীত হইয়া রাজনীতি
বিষয় উপদেশ লইয়াছেন।

আহলে-ছুরত-অল জামায়াতের প্রকৃত মত প্রতিধ্বনিত করাই মরত্ম পীর কেবলার চরম ও পরম লক্ষ্য ছিল। তিনি নিজে কোন দিন শরিয়তের পথ হইতে চুল পরিমাণ পদজ্ঞালিত হন নাই, তাঁহার কোন মুরিদ মোতা'কেদকেও সামাতা পরিমাণ ত্রুটী দেখিলে, অতি মিষ্ট কথায় তাহার দোষ ক্রুটী সংশোধন করিয়াছেন।

বাংলার বড় আদরের পীর সাহেব চলিয়া গিয়াছেন—আজ দূরে—বহু দূরে। কিন্তু তিনি আমাদের জন্ম রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহার প্রায় শতাকী ব্যাপী ধর্ম সাধনা—কর্মজীবনের স্থমহান আদর্শ। তাঁহার স্থয়েগ্য খলিফাগণ, তাঁহার অনুগামী দিখিজয়ী আলেমগণ, তাঁংার প্রতিষ্ঠীত ফুরফুরা শরীফের মাদ্রাছা, তাঁহার আধ্যাত্মিক জ্ঞানের খনি স্বরূপ ফুরফুরার দায়র৷ শরিফ, বাংলার মুছলমানের মহা মিলন কেন্দ্র বার্ষিক ঈছালে-ছওয়াবের মহফিল, প্রস্থাবিত কলিকাতার খানকা শরিফ। এসমস্ত তিনি আমাদের জন্ম রাখিয়া গিয়াছেন, আর সেই সঙ্গে তিনি আরও রাখিয়া গিয়া ছেন তাঁহার অযুভ ভত্তের চক্ষে প্লাবিত অঞ্চ। আমাদের এই নগস্ত লেখনিতে তাঁহার সম্বন্ধে সম্যুক পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। স্থতরাং আজ তাঁহার চির বিদায়ের বিয়োগ ব্যথা লইয়া আমরা তাঁহার অমর শ্বতি-কূলে দাঁড়াইয়া শুধু এই কথাটুকু বলিতেছি—

9

''বাংলার পীর মুর্শিদে আঞ্চুকির তাজিম হে রেজওয়ান বাগে একোন সাজাও বরা আগু বাড়াও হুর গেলেমান।"

পীর সাহেবের বিশিষ্ট থলিফা খান বাহাতুর মাওলানা হাজী আহমদ আলী এনায়েতপুরী এম, এল, এ সাহেব তাঁহার 'শরিয়তে এসলাম' পত্তিকায় বলেন :---

ফুরফুরার পীর, যাহার নাম মাস্থ্যের ঘরে ঘরে একান্ড সম্মানের সহিত ধ্বনিত, যাঁহাকে দেখিকার জন্ম, যাঁহার একটা ্রিকথা গুনিবার জন্ম, যাঁহার নিকট একটু দোয়া লইবার জন্ম নগরে নগরে পল্লী প্রান্তক্ষে অসংখ্য লোকের ভিড় লাগিয়া যাইত, যাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিঅ, মহত ও পীযুষ প্লাবনী

কেৰলার অনাবিল চরিত্র মাধুগ্য, ধর্মপথে তুর্জ্য় সিংহ বিক্রম. সংসার ক্ষেত্রে আদর্শ সংসারী। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার. শিশুর ম্যায় সরল প্রাণের অভিব্যক্তি অতি তুশমন হৃদয়ও বিগলিত না হইয়া পারে নাই। মুহুর্তের জন্ম যে বাক্তি তাঁহার সংস্পাদে আসিয়াছে, সেই আপনাকে সম্পূর্ণভাবে বিলাইয়া দিয়াছে—এই মহা মানবের পায়ে। গত অসহযোগ আন্দোলনের সময় যথন কংগ্রেস স্কুল কলেজ 'বয়কট' নীভি পূরাদমে চালাইতেছিল, হিন্দু ছেলের। হলা করিয়া যখন স্কুল ইইতে বাহির হইয়া পড়িতেছিল, তখন পীর সাহেব কেবলা সমগ্র মোছলেম সমাজকে এই আত্মঘাতী নীতি অবলম্বন না করিতে দৃঢভাবে উপদেশ দেন। কারণ মুছশমান সমাজ শিক্ষাক্ষেত্রে একেত পশ্চাৎপদ, তার উপর স্কুল কলেজ বয়কট নীতি অবলম্বন করিলে, তাহারা আরও সহস্র যোজন দূরে ছিট্কাইয়া পড়িবে। পীর সাহেব এই সম্পর্কে আরও বলিয়াছিলেন, মুছলমান সমাজের শিক্ষার অগ্রগতি রোধ করিবার জগু স্কুল কলেজ বয়কট নীতি হিন্দু 🧫 কংগ্রেসের একটা চালবাজী মাত্র। তুইদিন পরে ভাহাদের ছেলেরা বিভায়তনে ঢুকিয়া পড়িবে, কিন্তু মুছলমান ছেলেদের শিক্ষা ঐ প্রয়ান্ত খতম।

পীর সাহেবের এই স্কাদ্দিতা পদে পদে ফলিয়া গিয়াছিল।
ইহার দারা সংজেই বুঝা যায়, রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁহার জ্ঞান
কতদূর ছিল। মি: গান্ধী হইতে মাওলানা মোহদ্দে আলী মর্ভ্রম
প্রান্ত বহু রাজনীতিবিদ তাঁহার দর্বারে উপনীত হইয়া রাজনীতি
বিষয় উপদেশ লইয়াছেন।

আহলে-ছুনত-অল জামায়াতের প্রকৃত মত প্রতিধ্বনিত করাই মরত্ম পীর কেবলার চরম ও পরম লক্ষ্য ছিল। তিনি নিজে কোন দিন শরিয়তের পথ হইতে চুল পরিমাণ পদঙ্খলিত হন নাই, তাঁহার কোন মুরিদ মোতা'কেদকেও সামাল্য পরিমাণ ক্রটী দেখিলে, অতি মিষ্ট কথায় তাহার দোষ ক্রটী সংশোধন করিয়াছেন।

বাংলার বড় আদরের পীর সাহেব চলিয়া গিয়াছেন—আদ্দরে—বহু দূরে। কিন্তু তিনি আমাদের জন্ম রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহার প্রায় শতাকী ব্যাপী ধর্ম সাধনা—কর্মজীবনের স্থমহান আদর্শ। তাঁহার স্থযে,গ্য খলিফাগণ, তাঁহার অনুগামী দিখিজয়াঁ আলেমগণ, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ফুরফুরা শরীফের মাদ্রাছা, তাঁহার আধ্যাত্মিক জ্ঞানের খনি স্বরূপ ফুরফুরার দায়রা শরিফ, বাংলার মুছলমানের মহা মিলন কেন্দ্র বার্ষিক ঈছালে-ছওয়াবের মহফিল, প্রভাবিত কলিকাতার খানকা শরিফ। এসমস্ত তিনি আমাদের জন্ম রাখিয়া গিয়াছেন, আর সেই সঙ্গে তিনি আমতের রাখিয়া গিয়াছেন, আর সেই সঙ্গে তিনি আরও রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহার অযুভ ভভের চক্ষে প্লাবিত অক্ষ। আমাদের এই নগন্ম লেখনিতে তাঁহার সম্বন্ধে সমাক পরিচয়্ম দেওয়া অসম্ভব। স্থতরাং আজ তাঁহার চির বিদায়ের খিয়োগ ব্যথা লইয়া আমরা তাঁহার অমর স্মৃতি-কৃলে দাঁড়াইয়া শুধু এই কথাটুকু বলিতেছি—

''বাংলার পীর মুর্শিদে আফট্রকর তাজিম হে রেজওয়ান বাগে একেম সাজাও বরা আগু বাড়াও হুর গেলেমান।"

পীর সাহেবের বিশিপ্ত খলিফা খান বাহাতুর মাওলানা হাজী আহমদ আলী এনায়েতপুরী এম, এল, এ সাহেব তাঁহার 'শরিয়তে এসলাম' প্রিকায় বলেন :—

ফুরফুরার পীর, যাঁহার নাম মাফুষের ঘরে ঘরে একান্ড সম্মানের সহিত ধ্বনিত, যাঁহাকে দেখিবার জন্তু, যাঁহার একটী েকথা শুনিবার জন্তু, যাঁহার নিকট একটু দোয়া লইবার জন্তু নগরে নগরে পল্লী প্রান্তবে অসংখ্য লোকের ভিড় লাগিয়া যাইত, যাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, মহত্ব ও পীযুষ প্লাবনী

N.

Man x

ওয়াজ বিগত প্রায় সত্তর বংসর ধরিয়া সমানভাবে দেশ-বিদেশে সব চেয়ে বড় শ্রাকার বিষয় হইরাছিল. সত্যিকার এসলামের বার্ত্তাবাহী সেই বীর সেনানী এ নশ্বর ছনিয়া হইতে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সে নয়ন জুড়ার মুরানী মধুর স্নেহ হাস্তা প্রাণ মাতানো মিষ্টবাণী ঐ যে ফুরফুরার দায়েরা শরীফেব সম্মুখে মহা শান্তির জানাতী ফরাশে শুইয়া রহিয়াছেন।

কোরআন শরীফের মণি-মঞুবা বা এলমে তাছওয়াফের মরকত মণি হাকিকতে কাবার পূর্ণ বিকাশ এলনে জাহের ও এলনে বাতেনের সেই অফুরন্ত 'খাদ্দিনা' ত্নিয়ার লোক চক্ষুর আড়ালে চলিয়া গিয়াছেন। রুত্রপ্রস্থ ও বআগর্ভা ফুরফুরার! তোমার বুকে শুইয়া আছেন ঐ কত শত অলি আবদাল পীর দরবেশ আর তাঁদেরি সঙ্গে এই সেদিন শুইয়াছেন—জমানার হাদী আমাদের পীর সাহেব কেবলা।

( শরিয়াতে এসলাম । চৈত্র ১৩৪৫ )।

ভারতের শ্রেষ্ঠ ইংরাজী দৈনিক "ষ্টেটস্ম্যান" পত্রিক। বলেন:—

মাওলানা শাহ সুফী হাজী মোহান্দাদ আবু বকর
দিদিকী সাহেব দেশের অগণিত, মোছলমানের ধর্দ্মগুরু এবং
আধ্যাত্মিক পথের প্রকৃত পথ প্রদর্শ ক ছিলেন। মাওলানা
সাহেবের নাম মোছলেম বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত, তিনি
বহু স্কুল, মাদ্রাছা, মছজিদ দাতব্য চিকিংসালয় এবং দেশের ও
দশের জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। স্বীয়
ধর্মানুরক্তি এবং বদাস্তভার জন্য তিনি জ্লাতি-ধর্ম নির্বিশেষে
সকলেরই নিকট প্রিয় পাত্র হইয়াছিলেন। (মার্চ্চ ১৮০১৯৩৯)।

কবি শেখ মোহামদ ইদরিস আলী সাহেব 'মোসলেম' ও 'ছুন্নত-অল-জামায়াতে' প্রকাশ করিয়াছেন;—

#### জেন্দা পীরের জান্নাত গমন

বাজল শিঙ্গা এস্রাফিলের আসমানে ঐ অকুণাৎ: বাংলা বুকে একি মাভম হায় কি দারুণ বজাঘাৎ, বইল বায় হা-হতাশার নামল নভ অঞ্ধারা, স্থ্য গেল অস্তাচলে ডুবল তুঃথে চন্দ্র তারা। কাদল মাটী গোরস্থানের কাঁদছে বঙ্গ মোছলমান। কোটী ভক্ত স্তব্ধ শোকে হারিয়ে আজি শিরস্তাণ। কুটীর হতে হর্ম্যা-বুকে বইছে তপ্ত দীর্ঘ শ্বাস, বাংলা থেকে ব্রহ্ম আদাম দব থানেতেই শোকোচ্ছাদ। বাংলার পীর সিদ্ধ তাপস একচ্ছত্র ধর্ম্মগুরু ; কর্ম-ক্লান্ত দেহে আবার কোপায় যাত্রী করল শুরু ? আজরাইলের মান বাঁচাতে সত্য সাধক মৃত্যুজয়ী— ইচ্ছা করে মরণ বরণ করল আজি খোদাশ্রয়ী কে দেখেছে কোথায় এমন মহান্ মৃত্যু মহোৎদৰ, কোটী ভক্ত ধ্বনারণ্যে শুধু 'ইন্না-লিল্লা' রব। মোদের ছেড়ে কোথায় তুমি চললে তাপস পুণ্যেশ্লাক, ভোমার কাজের কে লবে ভার কোথায় আছে এমন লোক তৌহিদের ঐ ঝাণ্ডা নিয়ে উদ্ধি করে কে আবার— 'ধরবে বঙ্গ আসাম-বৃকে নাশতে অন্ধ সংস্কার? গড়বে কে আর দৃঢ় সাতে পূর্ণ সেতু এখওয়াতের ? ধরতে কেবা সমাজ বুকে মহাদর্শ ইসলামের? কে কোরআনের ভেতর দিয়ে খুলবে তাসাওফের দার; জালবে কৈ সে হাদিছ আলো-পূণ্য-বাণী মোস্তফার।

17

4

4

মিছে বিলাপ আর পাব না ফিরে তোমার এছনিয়ায়? আল্লা তুলে নিল তোমার ফেরদাউদের গুল-বাগিচায়, আরত তুমি শুনিবে নাক কাল্লা-ভেজা কণ্ঠসর; খোদাতায়ালার দিদার শভি শান্তি লভ তাপস বর। বাংলার পীর মুর্শিদে আজ কর তাজিম হে রেজওয়ান, বাগে-এরেম সাজাও বরা আগু বাড়াও হুর-গেলমান,

মোলা মোহঃ এসহাক সাহেব মোসলেমে
প্রকাশ করিয়াছেন :—

## 'বাংলা আঁধার ভারত আঁধার আঁধার ধরণী তল"

আজি, ইসলাম কাঁদে কাঁদে আস্মান, রবী শশী গ্রহতারা;
আকাশের পথে উল্লা-ছুটেছে কি যেন কি তারা হারা।
নাই নাই-তুনিয়ায় নাই যুগ-সেরা মহা পীর,
রত্ন মাণিক হারায়ে গেলরে বিপুল ধরণীর।
ফুরফ্রা পীর নাহি এজগতে গিয়াছেন গুলিন্তান।
সারা বিশ্বের মোছলেমে রাখি শোকাতুর পেরেশান
মোছলেম-হিয়া ছানিয়া উঠেছে ক্রন্দন কল-রোল,
খোদার আর্শ কাঁপিছে বিষাদে তুলিভেছে মহা দোল।
বাঙ্গালা আঁধার, ভারত আঁধার, আঁধার ধরণীতল,
ইসলাম আজি হারায়ে কাঁদিছে মহা আশ্রয়ন্থল।
ছুনিয়ার এই দিকটা যথন আঁধারে আছিল ঘেরা।
ইসলাম মণি দিনে দিনে যবে হতেছিল জ্যোতি-হারা,

رالمين

মুদলিম তার আপন স্বার্থিয়তান পদ মূলে, বিকাইতেছিল-আখের ভুলিয়া মোহান্ধে মহা ভূলে। সে দিন ভোমার আলোর দীপিকা সহসা উঠিল জলি, আঁধার আবার তব পদমূলে আপনারে দিল বলি। হায় হায় হায়, আজি সেই শশী কোথারে অস্ত যায় ফুরফুরা এই আলোর অভাব কেমনে সহিবে হায় क्रियान महित्व এयाजना-विष मुहिनान एक कून, নয়নে হেরিছে শোকেরি-দরিয়া বক্ষে মর্শ্ম স্থল। আখেরী নবীর দাওয়াৎ পেয়েছি, তোমায় পেয়েছি, দেখা, তোমারিই মাঝে নয়ন পেয়েছে নবীজীর আছোরেখা। নবীর বন্ধু খলিফা প্রথম পিয়াছেন ঠিক চলে, তারি নাম, গুণ হুদ্য় স্বরূপ তোমারেই খোদা দিলে। শরিষতে তুমি ছিলে হেমগিরি, মা'রেফাতে মহাসিয়ু। দানে দানবীর দ্বিতীয় হাতেম, রোগীদের মহাবন্ধু। মোদলেম ভোমায় হারায়ে হারাম মহা মিলনের পথ, জानिना रक पूनः जानिश পृत्र व अपूर्व मतातथ। याउ, याउ, याउ, य्वतामी-मथा त्थाना त्थान द्वा शिक, আমাদের তব্রে আর এক হাদিরে তাঁরে বলে ভেকে দিও। হাদরের মোর শতেক জালা আধ ভাষা মূক ব্যথা, খোদা, তোমারি কাছে জানাতে চাহে কি যেন কি-আকুলতা।

বিশ্বের এই দাহন-ক্রিয়ার যদি কভু দিন পারে। তোমারি অলির গোবের মাটিতে হৃদি যেন মোর জোড়ে। **98**5

কবি তালিম হোসেন হজবত পীর সাহেবের শোক-গাঁতি এইরূপ ভাবে মোছলেমে প্রকাশ করিয়াছেন—

## পরলোকে পীয়ারা পীর

হায়! নাহি আর আজ বাঙলার বুকে বাঙলার পীর দাস্তগীর, কাঁদে বাঙলার মাটা জল বায়

वां भीत जिल काँदि अधीत!

জোলনাৎ আর গোমরাহী ভরা

এনক বাংলার কুলে,

অাঁধার নাশি এলো সভ্য সাধক

দীনি ঈমানেব মশাল জেলে!

ফিরে চলে আজ সে মরু-চারণ

আবাদ করিয়া মরু উন্তান;

সাজ ভাঁহার জীবন সাধনা

সফল ধর্মা-তরুর ধ্যান !-

বাঙালী! তোমার কার্মেল ফকির

বুঢ্ঢা আবলা আবুৰকর,

কোন দৌলত রেখে গেল আজি
মন হতে তার লহ থবর।

হাৰয়েশ মাটি খুদে দেখো ভাই

শ মাতে খুদে দেখো ভাই গুণী মূর্ণিদ পীর তোমার,

কি অফুরন্ত রেখে গেছে ধন

শোধ নাহি তার নাহি শুমার [

ওরে ও কাঙাল, ছুটে আয় তোরা

দেখে যা তোদের কত বিভব:

জ্মা খরচে হালখাতা কর,

ज़ूल या रिन्छ इः अ मव।

'ফকির' 'হকির' মানুষের মাঝে,

রটালে যে জন নিজের নাম,

ওরে ও অন্ধ ভেবে দেখ আজি

মানুষের মাঝে কি ভার দাম !

নেই ফ্কিরের 'তুসবি' ও 'লাঠি'

তোরাই তাহার ওয়ারিশান;

'ঝুলি' থুজে দেখ, সাতশ রাজার

ধনে ভরা সেই পুটুলি খান!

জাহান ভরিয়া ইসলাম ফের

আবাদ হল যে ওরে কাঙাল,

লুটে নেরে এই 'ঝ্লের' সামান

আয় ভেঙ্গে আয় আঁধার জাল। '

ফেরদৌসের জলসাতে চঙ্গে— উৎসব আজি আবাহনের:

নবীর নায়েব ফিরিয়া গিয়াছে

বিশ্ব-নবীর সভাতে ঞের!

হে নায়েব, আজি ধুলিতল হতে

এই দীন কবি করে আরজ

ধর্ম-দীন এ বাঙ্গালীর ভরে

আরো আলোকের আছে গরঙ্গ!

থোদা রস্থলের এই দোয়া নিও

তোমার বাঙালী মোতাকিদান,

তোমার দানের ঝুলি হ'তে যেন

3

নিতে জানে শুধু তেজ ঈমান।

## শ্রেষ্ঠ পীর হজরত মাওলানা আবুবকর সাহেবের এস্ভেকালে বিলাপ

কেন গো আজিকে এমন হইল আঁধারে ঘেরিল হাদয় দেশ কাহার অভাবে বাদনা সজনী পরিল বিরহ বিষাদ বেশ কিসের জভাব বিকট হইয়ে হৃদয়ে হানিছে বিষের শেল চনকে অবনী কাঁপিছে তটিনী নীরব হইল ভকত দেল কঠিন কঠোর ভয়াল ভীষণ অশেষ যাতনা বিষম ভার সহেনা কোমল কোরক পরাণে গাইতে সে খেদ কহিতে আর। আশার কাননে বিকাশ কুসুম আর না ছড়াবে স্তর্ভি বাস কালের ভামিনী ত্ববিত আসিয়া অপার বাসনা করিল নাশ। কে জানে এমন কালে কু-নীতি কোথায় গোপন আবাসে থাকি। রহিয়া রহিয়া জীবন পথের পাদপ শাখায় মারিত ঝাঁকি কাটিত দশনে আশার শিক্ড নীরব নিথর বিকট হাসি

ত্থার হইতে পলকৈ পলকে আনিত টানিয়া আবিল রাশি। কুটিল কালের বিকট নিয়তি বিষের নিশার নাশায় ভরি, গোপন মনের গোপন আবাসে বসিয়া আছিল ছলনা ধরি। সময় সুযোগ পেয়ে অবসর কুস্তম কোরক কোমল কলি সেই সে বিষের নি:শাস লাগিয়া বিরস বদনে পছিল ঢলি। সাধন ডালায় ভক্তি কুস্তুম রেখেছিল যত ভকতকুল, স্তুদুর দেশের পথিক স্থজন করিল নিমেষে সে সব ভুল মোহের ছলনা তোমার আঁধার হৃদ্য ঘাতক বিকট স্থর, দরপে গরবে সজোরে আপন আজিকে সকলি করিল চুর। নীরব ভাষায় আপনার মনে গেয়েছিলে বুঝি নিঝ্ম গান! প্রম প্রমে আকাশ পাতাল মোহিয়া তুলিত সরল তান। সেই সাধনার সেই বাসনার সেই সে গানের পীযুষ ধার। বয়ে গিয়ে ছিল নীরব নিথর, নাশিতে ভাবিক জীবন ভার।

\*

তুমি যে সরল অমিয় মধুর
পরম ধরম করম বীর

যুগল নয়নে দেখেছি ঝরিতে

পরের তুখের তপত নীর।
শোকের সাগর উথলি যথন

ঘেরিত ভোমার চতুর দিক, শোকের অনল করিতে নিধুম

করেছে তোমায় কতনা দীক আপদ বিপদে পড়েছি যথন

শ্রিশ হয়েছি সকল হায়

সজোরে আপন দাঁড়ায়েছি গিয়ে ভোমার বিমল শীতল ছায়ঃ

নিরাশ আশায় বলবতী আশ্য

শুনায়ে দিয়েছ মধুর ভাষ অভাব নিরাশ ঘুচায়ে দিয়েছ

পেয়েছি হূদয়ে অশেষ আশ।

নিরাশ হইয়ে কখন কেহই

ফেরেনি ভোমার করুণা হ'তে

সজল নয়নে বিরস বদনে

দেখিনি কাহারো যাতনা স'তে

সয়েছ কতই যাতনা ভীষণ

অপর জনার আপন হ'য়ে

আপন বিপদ অপরের যত

নিয়েছ ভাপন বুকেতে म'য়ে।

কোন মপরাধে আজিকে মোদের

ভাসালে শোকের সাগর নীয়ে,

কাকতি মিনতি শোন গো মোদের তাকাও বারেক নয়ন ফিরে। অযথা অশীক তুনিয়ার ভাবে আশার তরণী ডুবায়ে দিয়ে, সহজ সরল আপনার পথে চলিলে আপন করম নিয়ে। যশের গরব পতাকা উডায়ে চলিলে আদ্ধিকে স্থগম পথে, বাসনা তোমার পূরণ হউক বিধির বিধান গঠিত রথে। করণা তোমার আছিল অপার মুকত 'রহিত তুকর দানে গণিত পলিত তাপিত পরাণ শীতল হইল মমতা টানে। স্থ-পথ হারায়ে দিক ভোলা হ'য়ে যখন আঁধার দেখেছি ধরা, দীনের ছতুন তরাযা তখন জালিয়া দিয়াছ ক্রদয়ে ত্রা। অমিয় মধুর সহজ সরল শোভন মোহন ধরম কথা, দিয়াছ শিখায়ে আদেশ নিষেধ

ভোমার গুণের গরব কাহিনী '
লিখিতে বলিতে নাহিক ভাষা,
যতই বলিনা যতই গাহিনা
ততই বাডিছে অশেষ আশা।

নাসিতে সনের ভীষণ বাথা।

ভাষাই মবোধ গাইব কি আর
হয়েছি পাগল সকল হারা,
তোমার নামের ভাবত বারতা
গাইবে মোহন ধীমান যা'রা।

এনহে আমার নিশার স্বপন -অলীক কাঙ্গিনী মনের ভূল,

আপন মনের পাগল কাহিনী বিকট আবেগ পাদম ফুল।

বিজন বনের কুস্তম তুলিয়া গেঁপেছি বিদায় মালিকা নুর,

এই উপহার সুধু সভাগার মনের আ**ে**বগ করিতে দূর। এসগো মোদের ভক্তি আধার

করুণ-তরুণ উজ্জ রবি,

ন্থদয় পরতে দাওগো আঁকিয়া তোমার শোভন মোহন ছবি, কি আর কহিব কি আছে কহিতে

আমরা অবোধ কোমল মতি,

পারিনা বৃঝিতে বিধির বিধান বিবেক বিহীন আমরা অভি। বিরাট বিশাল বিপুল ধরার

করম হ'রেছে পূরণ আক্রি,

ভাই গো চলিলে আপন আবাসে অচিন দেশের পথিক সাজি,

কীরিতি স্থ্যম গরন গরিমা অতুল ধর্ম পর্ম ভাতি, জলুক উঠুক উজ্জল হউক
তোমার যশের করম বাতি।
কাঁদালে মোদের কাদিব আমরা
থোদার বিধান অবনী-তলে,
ভাসাব কপোল ভাসাব উরশ
কাঁদিয়া কাঁদিয়া নানান ছলে,
গভীর কাতর নীরব ভাষার
প্লাস কুসুম তুলিয়া করে,
গোঁপেছি আজিকে সুবাস বিহীন
বিদায় মালিকা আবেগ ভরে।

মটিন দেশের পথিক স্তুজন
চলিখে আজিকে আপন দেশে
শতধা কীরিভি রাখিয়া ধৰায়

অমল ধবল পবিত্র বেশে। আছিল তোমার যতেক বাসনা জানায়ে দিয়েছ মধুর গেয়ে জীবন অবধি রহিব তাকায়ে

তোমার আদেশ স্থপথে চেম্বে বঙ্গের পীর হে আবৃবকর কি দিয়া শোধিব তোমার ধার

7

কাতর মনের কাতর কাহিনী ্ব্যতীত কিছুই নাহিক আর।

জান্নাত হইতে তায়াযা শাহাদ সতত কবিও ধরায় দান,

বঙ্গ কাঙ্গাল ভকত নিচয় শরাণ ভরিয়া করিবে পান।

(মোহাম্মদ আৰত্স হামিদ কাব্যবিনোদ চেংগাড়া, নদীয়া)

#### দীপ নিৰ্ববান

নিবেগেছে দীপ, ঘুচে গেছে আশা, মুছে গেছে শ্বতি, বাক্হীন ভাষা

থেমে গেছে বীণ,

শাধা छुत्र लौन,

ধরনী ভূষণ গৌরব গরিমা

শকতি সাধনা প্রথশ মহিমা

গেছে চির তরে

ভেদে শোক সরে

ভয়াল ভীষণ খর হুতাশন কোমল পরাণে হানে অনুক্ষণ

।ণে হাদে স মহিমার গান

আছি অবদান,

चामात लरबी कीवन मतरम

কুলকুল তানে গা'বেনা হরষে

অতীহতর শ্বতি বেদনা ভীবণ দিবস যামিনী করিছে শীড়ন

তা'র শিখা স্তধু

करण एधू धुधू

সহেনা সহেনা হেন জালা আর,

ছিড়ে গেছে হায় সাধনার তার।

পীর শিরোমণি নয়নাভিরাম

গেছে জানাতে লইতে বিরাম,

অভাবে তাঁহার তোয়াজার দ্বারু

কে খুলিবে আর দীন ছনিয়ার,
নিবে গেল দীপ সারা বাঙ্গার
হে আব্বকর যাও সেরা পীর।
অমর কে কে:গা কবে অবণীর

আগে চলে বীর,

শয়ে অসি তীর,

দূরগম পথ করি পরিক্ষার রীতি নীতি চির আছে বস্থধার (বেগম আশরাফ জালী বি, এ, শাস্তাহার, নদীয়া, )

#### সেরা পীরের অন্তর্থান

লক্ষ লক্ষ মানব চোথে বহাইয়া নীর,

T

সোনার বাংলা আঁধার করে

কোথায় গেলে পীর.

ৰঙ্গ-আসাম তোমার শোকে

ভাসতেছে হায় অঝোর চোখে

কল্জে চুয়ে খুন ঝরিছে লেগে শোকের তীর সোনার বাংলা আধার করে কোপায় গেলে পীর।

অমিয় মাখা মধুর বাণী

কে গুনাবে আর

भारा नित हेिया करहे

করবে কেবা পার,

আধ্যাত্মিকের স্ফ তব কে শুনাবে নিত্য নিত্য

লুগুহৃদি জাগবে আর কোন সে তাপস ধীর সোনার বাংলা আঁধার করে কোথায় গেলে পীর। বোল কলার শর্ভ ইন্দু

নাই দে আর ধারায়,

চিরতরে ডুবে গেছে

পুণা ফ্রফ্রায়:

সে নূরানীজ্যোতি রাশি

উঠবে না আর পুনঃ ভাসি

খসলো শিরের মুকুট মণি আজ্ঞকে হায় বাঙ্গালীর সোমার বাংলা আঁধার ক'রে কোথায় গেলে পীর

> ্থোশবু সেরা গোলাপ তুমি ফুটে কভক্ষণ,

গন্ধে মাতায়ে ছিলে বঙ্গের

कूक्ष कूछ्म वनः

কোন তপনের তাপে ঝ'রে

পড়লে হঠাৎ কেমন করে

ভোমরা বধু আর সে মধুনা পেয়ে অধীর.

সোনার বাংলা আঁধার ক'রে কোথায় গেলে পীর।

অকুল পাথার বৃকে ভাষায়ে ইগেলে তুমি হায়।

কোন কুলে গে দাঁড়াই মোরা

় কাহার হাছিলায়

উতাল ঢেউয়ের বক্ষপটে

नाविक विशीप जामि वर्षे

কোন কাণ্ডারী বেয়ে তরী ধরবে স্তুদুর তীর?

সোনার বাংলা আঁখার ক'রে কোথায় গেলে পীর।
মর জগৎ ছেড়ে সাধু—
গেলে অমরপুর,

গেলে অমরপুর,
ভোমার উপর কুস্থম রৃষ্টি
করুক সকল হুর,
আল্লার আশীষ-পীযুষ-ধারা
ভোমার উপর পড়্<sub>ব</sub>ক সারা
ভূমি খোদার প্রেনিক স্থুজন ভাপস কুলের শির, -

(মোহাম্মদ এবাত্লাহ—বেদকাশী, খুলনা)

### হজরত পীর সাহেব সম্বন্ধে ভারতের খ্যতনামা আলেমগণের অভিমত

কলিকাতা মাজাসার ভূতপূর্ব্ব হেড মৌলবি শামছুলউলামা মাওলানা ছফিউল্লাহ সাহেব বলিয়াছেন।

ولا بنگالا کے هادي برآ درجه کے امام اگر ولا مشرک کافر هون بنگالا میں کوئی مسلمان فهیں هوگا \*

ফুরফুরার পীর সাহেব বঙ্গদেশের হাদী, বড় দরজার এমাম, যদি তিনি কাফের মোশরেক হন তবে বঙ্গদেশে কেহই মুছলমান হইবে না।

े. त्रव्रत मां श्वां पां भणे कि कि नार्व्य विव्या कि लिंक — प्रंत्रीय लक्ष्या ८६ बलाइंड कि । प्रेय कि पां प्रेय कि प्र

''বঙ্গদেশে ছুইটি অস্তিত্ব বর্ত্তমান আছে—এক মাওলানা আবুবকর সাহেব, দ্বিতীয় মাওলানা এছহাক সাহেব।" 7

মাওলানা থানাবী সাহেবের ভাগিনা মাওলানা আবছল
আলিম সাহেব বলিয়াছিলেন:

المبيرا حضو و کے سانها ددمبوسی حاصل کرنے کا موقع ذهیری هوا \*

নাদ ''ভজুরের (ফুরফুরার-পীর সাহেব) সঙ্গে আমার কদমৰুছি হাছেল করার স্তথোগ হয় নাই।"

মাওলানা আবত্লাত টিঙ্কি (কলিকাতা মাজাসার ভূতপূর্বে হেড মৌলবি)ও বাওলানা নাজের হোসেন সাহেব (তথাকার সহঃ মৌলবী) বলিয়াছিলেন;—

্রিজদেশে তাঁহার (ফুরফ্রার পীর সাহেব) জ্ঞাত গণিমত।"
শামজুল উলামা মাওলানা এছহাক সাহেহ মর্ক্তম ( ঢাকা
মাজাছার ভদানীন্তন হেড মৌল্বী) বলিয়াছিলেন।

ان كا ذات كبريت احمر هے 🗌

"তাঁহার (পীর সাহেবের) জাত স্পর্শ মণি তুলা " ফুরফুরার হাজি মাঁওলানা এছহাক সাহেব হজে গিরা হলরত নবি (ছাঃ) এর স্প্রযোগে সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন, ইহাতে হজরত নবী করিম (ছাঃ) বলিয়াছিলেন:—

ابو بکر جو کام سین هے وهی کام سین وهے 🗌

'আবুবকর (পীর সাহেব) যে কার্য্যে আছেন, সেই কার্য্যে থাকুন।''

মাওলানা আবিত্ল করিম মদনী সাহেব ফেনি অঞ্চল আগমন করেন, সেই সময় জোনপুরীর পীর সাহেবের উপর কাফেরি ফংওয়া প্রচার করিভেছিলেন, সেই সময় তিনি বলিয়াছিলেন: اگر مولانا ابو بکر صاحب کافر ھیں تو دنیا میں کوئی مسلمان نھیں ہے ئ

, "যদি মাওলানা আব্বকর সাহেব কাফের হন, তবে ছুনইয়াতে কোন মুছলমান নাই।"

এক সময়ে মাওলানা হাছান আহমদ মদনী নওয়াখালী টাউনে ওয়াজ করেন সেই সময় পীর সাহেবের উপর উক্ত ফৎওয়া দেওয়া হয়, তংশ্রবণে তিনি বলেন—

যদি পিতা ও চাচা মারামারি করেন, তবে সংপুত্র যে ব্যক্তি হয়. সে উভয়কে শান্ত হইতে বলিবে, যদি সে চাচাকে প্রহার করে, তবে পিতার ভাইকে প্রহার করিয়া দোষী হইবে।

হজরত আলি ও হজরত মোয়াবিয়া এই ছই ছাহাবার মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, ছুন্নত-অল-জ্বামায়াত উভয় পক্ষকে সন্মান করিবে, কোন পক্ষের উপর আক্রমণ করিলে, ছুন্নত-অল-জ্বামায়াত হটতে খারিজ হইয়া যাইবে! ফ্রফ্রার পীর সাহেব ও জ্বোনপুরের পীর সাহেবগণের মধ্যে মতভেদ ও বিরোধ হইয়াছে সত্যপরায়ণ ঐ ব্যক্তি হইবে, যে ব্যক্তি কোন পক্ষের উপর আক্রমণ না করে।

জমিরতে-ওলামায়ে তেনের সেক্রেটারি মাওলানা আহমদ ছইদ ছাহেব হাজীগঞ্জের বাহাছ সভাতে ফুরফুরার হজরতকে পীর বোজর্গ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। 

# ফুরফুরার হজরত পীর সাহেব কেবল মনুষ্যের পীর নহেন, বরং তিনি জ্বেন পরীর পীর ছিলেন

২৪ পর্গণার বশিরহাট মহকুমার অন্তর্গত প্রসলকাটী নামক আমে মোহত্মদ আলী নামীয় আমার একজন মুরিদ আছে. সেই লোকটী রাত্রে একা কোন পথ দিয়া যাওয়া কালে দেখিতে পাইত যে, গুত্র বস্ত্র পরিহিত একটা লোক তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিতে থাকে এবং মোহাম্মদ আলী বলিয়া উচ্চশব্দে তাহাকে ডাকে। একটু পরে আর কিছু দেখিতে পাইত না। ইহা দেৰিয়া মোহাশ্মদ আলী ভীত হইত এবং রুগ্ন হইতে লাগিল। এক দিৰস সে বাক্তি সামার সঙ্গে দেখা করিয়া এই সমস্ত অবস্থার পরিচয় দিয়া বলিতে লাগিল, সেই জেন আমাকে বলিয়া গিয়াছে যে, আমি অমূক মাদে অমূক দিবদে পুনরায় তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব। আমি বলিলাম, ইছা জেনের উপদ্রব বলিয়া বোধ হইতেছে। তুমি উক্ত নির্দায়িত দিবসের পূর্বেব ফুরফুরার হজরত পীর সাহেব কেবলার নিকট উপস্থিত হইয়া ভদ্বির করিয়া আন, নতুবা কোন বিপদ ঘটীবার আশ্হরা আছে। মোহামদ আলী আমার উপদেশ অনুযায়ী সেই ভারিখের কয়েক দিবস পূর্ব্বে হজরত পীর সাহেব কেবলার নিকট হইতে কোন তদবীর লওয়ার উদ্দেশ্যে কলিকাভায় উপস্থিত হইল। যখন সে ব্যক্তি চাঁদ্নির টীকাট্লি মছজেদের দিকে রওয়ানা হইল, তখন প্রিমধ্যে একজন আঁচকান,

পায়জানা, চোগা ও পাগড়ী পরিহিত বৃদ্ধ শোক তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তৃই হাত লম্বা করিয়া বাধা দিয়া ৰলিতে লাগিল, মোহাম্মদ আলী, তৃমি বৃঝি আমার পীরের নিকট আমাকে লজ্জা দিতে যাইতেছ ? আমি তোমাকে কিছুতেই যাইতে দিব না। আমি কি তোমার কোন ক্ষতি করিয়াছি ? যদি তৃমি আমার কথা না গুনিয়া আমার পীরের নিকট আমাকে লজ্জিত কর, তবে বলি, এখন তোমার স্ত্রী পুক্ষরিণীতে গোছল করিতেছে ও তোমার কন্মা দোলনায় নিজিত আছে, আমি এক্ষণে তোমার বাটীতে গিয়া ভাহাদের উভয়কে মারিয়া ফেলিব। মোহাম্মদ আলী ইহা শুনিয়া ফিরিয়া আসিল, আর হজরত পীর সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারিল না।

- (২) মৌলবি ইউছোফ সাহেব বলিয়াছেন, কোতবোলইরশাদ হজরত ছুফি ফভেহ আলি সাহেবের ইছালে-ছওয়াবের
  সময় মানিকতলাতে এক ব্যক্তিকে থলিয়া করিয়া টাকা দিতে
  দেখিয়া হজরত পীর সাহেবের নিকট তাহার সন্ধান জিজ্ঞাসা
  করিলাম. ইহাতে হুজুর বলিলেন, এই লোকটী একটা জেন।
- (৩) মোলা আবত্ল হাকিম সারেং সাহেব বলিয়াছেন, এক সময় ফুরফ্রার মাজাছার ছুটি হইবে, পূর্বব দিবস হজরত পীর সাহেব মোদারে ছগণের টাকা দিতে হইবে বলিয়া একট্ চিন্তাযুক্ত হইয়া বলিলেন, আলাহ হাফেজ, কিছুক্ষণ পরে একটা লোক অনেক টাকার নোট হজরত পীর সাহেবকে দিয়া গেলেন, পীর সাহেব তদারা মোদারে শগণের বেতম দিয়া দিলেন। সারেং সাহেব পীর সাহেবের নিকট ভাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, এই লোকটা জেন ছিল।

- (৪) নওরাথালী শ্রীনদীর মাওলানা হাতেম বলিয়াছেন, এক দ্বাত্র ১২টা, ১টার সময় হচ্চরত পীর সাহেবের দরবারে বিকট আকৃতির কাল রংএর কয়েকজন লোককে অতি আস্তে আস্তে কথা বলিতে শুনিয়া হজরত পীর সাহেবের নিকট তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করি, তুজুর বলিয়াছিলেন, তাহারা জেন।
- (৫) খোরাছানের বাশিন্দা একজন হাফেজ সাহেব আমাদের হজরত পার সাহেব কেবলার মুরিদ ছিলেন, ইনি বাল্যকালে কোন গতিকে ইয়মনদেশে গিয়া কোর্যান শ্রিফ হেফজ ও জেন সংক্রান্ত আমলিয়াত শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন, ইনি অনেক সময় ভগলী জেলায় ভ্রমণ করিয়া জেন দৈত্যের তদবীর করিতেন। এক দিবস আমি তাঁহাকে জ্বেন হাজির করা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিতে লাগিলেন, হুগলী জেলায় এক স্থানের একটা অপ্রাপ্ত বয়স্ক রূপবান ছেলেকে একটি পরী উড়াইয়া লইয়া যায়। তাহার পিতা আমার নিকট উক্ত ছেলেটাকে আনাইয়া দিবার জন্ম তদবীর কবিতে অনুরোধ করেন। আমি ২৫ টাকা পারিশ্রমিক প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া জ্বেন হাজের করার আমল আরম্ভ করি। দেড দিবসের মধ্যে ছেলেটীকে সেই পরী তাহার বাটীতে রাথিয়া চলিয়া যায়। ছেলেটি অচৈতন্তবস্থায় বাটার প্রাক্তনে পড়িয়া থাকে। আমি এই সংবাদ পাইয়া পানি পড়িয়া তাহার চেহারা ও মুখে ছিটা দিলে, সে চৈততা লাভ করে! আমি তাহার নিকট বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা ক্রায় সে বলিতে লাগিল, আমি এক দিবস দ্বিপ্রহরের সময় আত্র খাইতে বুকে আরোহন করিয়াছিলাম। এমতাবস্থায় একটি পরী আমার ছই হাত ধরিয়া আমাকে উড়াইয়া লইয়া যায়। সে আমাকে তাহার বাসস্থানে লইয়া যায়। একটি পাহাড়ের উপর এক মনোরম মট্টালিকাতে ভাহার বাসস্থান

X.

পরীটী স্বামীহারা ছিল, তাহার কেবলমাত্র এক মাতা ছিল। তাহার মাত। একটা মন্বুয়া সন্তানকে দেখিয়া বলিতে লাগিল, তুমি কেন একজন আদম সন্তানকে আনিয়াছ ? তাহার পিতামাতা কত রোদন করিতেছে! পরী বলিল, আমি নি:সন্তান! আমি ইহাকে পোষ্য পুত্র করিব। কখন কখন বৃদ্ধটী বিরক্ত হইয়া বলিত তুমি কি জান না, ভুগলী জেলার ফুরফুলায় একজন বড় জবরদন্ত পীর কামেল আছেন। তিনি জানিতে পারিলে, তোমাকে জ্বালাইয়া মারিয়া ফেলিবেন, বা জেনের বাদশাহকে হাজির করিয়া তোমাকে বনদী করিয়া রাখিবেন। তৎশ্রবণে পরীটী বলিত। হাঁ ফুরফুরার পীর সাহেবের এইরূপ ক্ষমতা আছে, কিন্তু তিনি এখন আর এইরূপ কার্যা করেন না। বুদ্ধা বলিতে লাগিল, এখন সেই পীর সাহেবের মুরিদ একজন হাফেজ সাহেব আমল করিয়া আমাদের সকলকে হাজির করার চেষ্টা করিতেছেন। যাও হতভাগিনী সত্তর আদম সন্থানকে রাখিয়া আইস। নচেৎ আমরা সকলে আবদ্ধ হইয়া তথায় হাজির হইতে বাধ্য হইব। ইহাতে সেই

(৬) আমি এক দিবদ কলিকাতা ১১ নং ধর্মতলায় হাজী এলাহি বথ্শ সাহেবের দোকানে বসিয়াছিলাম, হজরত পীর সাহেব কেবলা তথায় বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন, এমতাবস্থায় ডায়মণ্ডথারবার অঞ্লের ছুইটা লোক হজরত পীর সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া বহিতে লাগিল, হুজুর, আমাদের বাটীতে জেনের বড় উপদ্রব আছে, তাহারা হয়ত এক আধ মন মৃত্তিকা আনিয়া আমাদের সম্মুখে ফেলিয়া দেয়, কথন খাল্য সামগ্রীতে বিষ্ঠা বা ভন্ম নিক্ষেপ করিয়া যায়, কখন বড় বড় বুক্ষ সমূলে উৎপাটন করিয়া নিক্ষেপ করে। ইতিপূর্কে

পরী আমাকে রাখিয়া চলিয়া গেল।

আমরা একবার হুজুরের নিকট আসিরাছিলাম, ইহাতে হুজুর বলিয়াছিলেন, তোমরা বাটীতে গিয়া সেই জেনকে বলিয়া দাও যে, ফুরফুরার (পীর) আবৃবকর (সাহেব) বলিয়াছেন যে. তুমি আর এই দরিদ্রের উপর অভ্যাচার করিও না। আমরা বাটীতে পৌছিয়া হুজুরের উপরোক্ত কথা উচ্চস্বরে বলিয়া দিলে, সেই জেনের দৌরাত্ম্য দ্বিগুণ তিনগুণ বেশী হইয়া গেল জনাব পীর সাহেৰ কেবলা ইহা গুনিয়া একটু চফুদ্বয় বন্ধ করিয়া লইলেন. তৎপরে চক্দুদ্ধ খুলিয়া ক্রজনের দিকে লক্ষা করিয়া বলিলেন, তুমি কি সুদ্ থাইয়া পাক ? সেই ব্যক্তি অৰ্দ্ধফুটসৰে আমতা আমতা করিয়া বলিল, হাঁ, খাইয়া থাকি। হস্তরত পীর সাহেব বলিলেন, জ্বেনটা বলিভেছে. স্তজুর, যদি আপনি একজন নেককার লোকের জন্ম সুপারিশ করিতেন, তবে আপনার স্তপারিশ গুনা মাত্র চলিয়া যাইতাম, কিন্তু আপনি একজন ফাছেক স্কুদ্রোরের জন্ম স্থপারিশ করিতেছেন, কাজেই আমি আরও অধিক উপদ্রব করিতেছি। তৎপরে হজরত পীর সাহেব বলিলেন, জেনটা বলিতেছে, ভোমার কাটীর পশ্চিমদিকে একটি বড় আত্র বৃক্ষ ছিল. ভাহা ভূমি নাকি কাটিয়া ফেলিয়াচ ? সে ব্যক্তি বলিল, হঁ কাটিয়া ফেলিয়াছি। হজরত পীর সাহেব বলিলেন জেন বলিতেছে, উচার পশ্চিমদিকে দ্বিভীয় একটি বড় আম্র বৃক্ষ ছিল, তাহাও তুমি নাকি কাটিয়া ফেলিয়াছ? সে ব্যক্তি বলিল, হাঁ. কাটিয়া ফেলিয়াছি। হজরত পীর সাহেব বলিলেন, উক্ত বৃক্ষদ্বয়ে উহার বাসা ছিল, তুমি তাহার বাসস্থান নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছ, এজন্য সেই জেন তোমার,উপর অত্যাচার করিতেছে। আজ্ঞা যাও, তোমরা স্থদ ত্যাগ কর এবং মিনতি করিয়া তাহাকে বল, আমি অজানিত ভাবে তোমার বাসস্থান নষ্ট করিয়াছি ৷ আমাকে মার্জনা কর। খোদা চাথেত আর জেন ভোমাদের অভ্যাচার করিবে না

121/

#### অলৌকিক ঘটনা

বিগত ১৩১৬ সালের ৩০শে ফ্রোষ্ট রবিবার আমি গোয়ালবাথান ট্র্যানশিপমেণ্ট রেল ধরে ভাপিসে কেরানীর কার্য্য করিতাম, তথায় গুনিতে পাইলাম যে, আমার বাড়ীর নিকট স্থালমডাঙ্গা রেলধয়ে প্টেশনের পশ্চিমে প্রায় চারি মাইল ব্যবধান শেখ্পাড়া নামক গ্রামে একটি মহতী ধর্ম সভার অধিবেশন হইবে এবং ফুরফুরা শরীফের বঙ্গ বিখ্যাত পীর মাওলানা মোধামদ আব্ব+র ছিদ্দিকী ছাহেৰ শুভাগমণ করিবেন। আমি কয়েক দিনের অবসর লইঃ। উক্ত দিবসেই সকালে উক্ত গ্রামে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, পীর কেবলা তাঁহার কতিপয় শিশ্যসহ উপস্থিত আছেন। তাঁহাদের সকলের नाम आभात भाग नाहे; उन्नाद्या कतुत्रहां हे लाजानह निवामी বিখ্যাত আলেম মওলানা মোহামদ ফজলুর রহমান ও পুটীপুর নিবাসী মৌলভী মোহাম্মদ রম্যান আলি ছাহেবান উপস্থিত থাকিয়া ভাঁহারা ধর্ম সম্বল্ধে নানা বিষয়ের সমালোচনা করিতেছেন, আমিও তাঁহাদের সহিত যোগ দিলাম। দিনই পীর কেবলার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হইল, আমি সেই সময় অধুনালুপ্ত "মিহির ও স্থধাকর" সাপ্তাহিক সংবাদপত্তে "ইছলাম মিশন" শীৰ্ষক কবিতা ধার্যাহিক ভাবে লিখিতাম। আমরা এ সম্বন্ধে এবং সমাজ, ধর্মা, শিক্ষা, জাতি-গঠন, উন্নতি. অবনতি ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় দাইয়া আলোচনা করিতেছিলাম। ইতি মধ্যে তথাকার শালদহা গ্রামবাদী মুনশী ফরাতুলাহ বিশ্বাস নামক ব্যক্তি তাঁহার ভাগিনা-জামাতা মতেশপুর নিবাসী মুনশী বছিরুদ্ধীন মিয়া ছাত্বে সহ উপস্থিত ইলেন, কিছুক্ষণ পরে মুনশী ফরাতুলাই ছাত্েৰ পীর কেবলা

ছাহেরের নিকট অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন যে, তাহাকে মাঝে মাঝে কোথা হইতে বেশবিন্তাশ ধারিণী এক ষোড়শী যুবতী অকস্মাৎ আবিভূতা হইয়া মৃহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার জ্ঞাত বা অজ্ঞাত স্থানে লইয়া যায় এবং কিছুদিন পর বাড়ীতে রাথিয়া যায়। ইহা শ্রবণ করিয়া পীর কেবলা ছাহেব আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "ও ইংরেজী পড়া মৌলবী বাবা! ঘটনাটী কি বিশ্বাস হয়? যদি আরও কিছু জিজ্ঞাদা করিবার থাকে জিজ্ঞাদা করুন।" ইহা শুনিয়া আমরা কয়েকজন নবাশিক্ষিত যুবক (মৌলভী মোহাশ্মদ রম্যান আলি সহ) উক্ত ব্যক্তিকে একটু দূরে লইয়া গিয়া বহু প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি উত্তরে বলিলেন 'আমার বাড়ীর লোক ভামাকে ঘরের মধ্যে ভালাচাবী দারা দার বন্ধ রাখিত, তবুও আমাকে তথা হইতে শহির করিয়া লইয়া কোনও জানাৰা অভানা স্থানে লইয়া যাইয়া থাকে, আমরা উভয়ে ষ্টীনার, রেল, ঘোড়ার গাড়ী, গো গাড়ী, মটরকার, ফ্রামওয়ে যোগে ভ্রমণ করি, কলিকাতা লাট বাহাছরের বাড়ীতে থাকি, শহরের মধ্যে নেড়াইতে ব'হির হই, স্ত্রীলোকটী অতি বৃদ্ধা ভিখারিণী রূপ ধারণ করিয়া আমার সাথে সাথে চলে, স্থান বিশেষে ञ्चती माष्ट्रिशा गगन करता भियालपर कलिकाणा रहें ए দার্জিলিং, আগ্রা, পাটনা, দিল্লী, ঢাকা রেলগাড়ীতে এবং ষ্টামার যোগে জানা অজানা নানা স্থান অমণ করি। বহু স্থানে আমার পরিচিত বহুলোকের সাক্ষাৎ পাই, কিন্তু কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াও কথা বলিতে পারি না। একদিন আমার বাড়ীর নিকট পোড়াদহা রেল ষ্টেশনে আমার জ?নক ওস্তাদকে দেখিতে 🦾 🥫 পাই, আমি যে গাড়ীতে ছিলাম তিনিও সেই গাড়িতে ছিলেন, আমি বহুবিধ চেষ্টা করিলাম তাঁহার কদমবৃছি' করি ও কথা বলি, কিন্তু সকল প্রকার চেষ্টা বার্থ হইল। তিনি কুলটিয়া

ষ্টেশনে অবভরণ করিলেন। আমি ট্রেন যোগেই চলিতে লাগিলাম। আমরা ট্রেনের সকল প্রকার গাড়ীতেই ভ্রমণ করি। কুশা হইলে গাড়িতেই আহার করি। শীতকালে ওজুর জয় গরম পানি ও গরম আহার্যা আবশুকীয় দ্রবাাদি চাহিবামাত্র পাইয়া থাকি। অভাব অনাটন কোনও ভিনিষেরই হয় না। দেশ পর্যাটনই কেবল আন,দের বিশেষ কার্যা। একদিন পূর্ব্বদেশের কোনও একটি অজানা-অচেনা স্থান উপস্থিত তইয়া দেখিলাম, একটা গাডীতে বল্ত লোকের সমারোহ, বিবাহের মজলিস, আমাকে একট দুরে রাখিয়া স্ত্রীলোকটী মজলিসের নিকট গেল, কয়েকজন লোকের সহিত কথা বার্ত্তা ইইতে লাপিল, কিন্তু স্ত্রীলোকটিকে মজলিকের মধ্যে যাইতে দিল না, বাধ্য হইয়া ভাহাকে ফিরিয়া আসিতে হইল; কিছুদ্র আসিয়া আমরা এমন একটা স্থানে উপস্থিত হটলাম. সেখানে নানা বর্ণের ছোট বড পাথরের খণ্ড ইতস্ত তঃ নিশ্চিপ্ত ছিল, স্থানটী এমনই মনোরম যে, সে স্থান হইতে প্রক্রোগমণ করিতে ইচ্ছা হয় না। তথা হইতে আমি একখণ্ড লোভনীয় জতুজ্জল প্রক্র খণ্ড সঙ্গে লইলাম, কিছুদূর আসিয়া জীলোকটিকে পাপর খণ্ডের কথা জানাইলাম, তৎক্ষণাৎ সে আমার হাত হটতে পাথর খণ্ড লইয়া অতি জোরে পূর্ববিদিকে নিংক্ষপ করিল। বছক্ষণ পর্যান্ত উহার গতি দৃষ্টিগোচর হওয়ার পর অদৃশ্য হট্যা গেল। তখন আমি তাহাকে মজলিসের ও পাথরের বিষয় জি্জ্ঞাসা করায় সে জওয়াব দিল, আমার ভগ্নীর বিবাহ উপলক্ষে দাওয়াত পাইয়াছিলাম, কিন্তু আমি ভোমাকে পতিতে বরণ করিয়াছি নলিয়া মজলিদের লোক আমাকে নানাবিধ কুৎসিৎ ভাষায় গালাগালি দিয়া ঐ স্থানে উপস্থিত থাকিতে দিল না। আর ঐ পাণরটির বিষয় তোমাকে বলিব না। পরে পীর কেবলার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলাম, হুজুর আমরা উহার নিকট হইতে বহু কথা শুনিয়াছি, এখন যাহাতে উহার উপকার হয় তাহার ব্যবস্থা করুন। পীর কেবলা তখন তাহাকে (ফরাতুল্লাহকে) একখানা চৌকির উপর নামান্ত পর্তার কায়দায় এবং অন্ত তুইজন অভিজ্ঞ শিয়াকে তাহার সহিত বসিতে বলিলেন, তাঁহারা তদ্যুরপে উপবেশন করিলেন। কিছুজ্বণ পর, পার কেবলা নিয়লখিত রূপ থেশা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেনঃ—

পীর—তুমি এই ব্যক্তিকে আর লইয়া যাইতে পারিবে না।

জ্বেন-কিছদিন লইয়া যাইতে দেন।

পীর—না, লইয়া যাইতে পারিবে না।

জেন—তাহা হটলে আমার উপায় কি?

পীর—ভোমার উপায় তুমি ঠিক করিয়া লইবে।

জেন—আপনি আমার সমাজকে জানাইয়া দিবেন।

পীর—আচ্ছা আমি তোমার সমাজকে তোমার কথা বলিবার জন্ম চেষ্টা করিতেও পারি।

জেন—ভাল ব্যবস্থার জন্ম চেষ্টা করিবেন।

পীর—ব্যবস্থা আমার কাছে নাই. তবে তোমার সমুদয় প্রিচয় দাও।

জেন—লজ্জা হয় পরিচয় দিতে। পীর—ভবে আজকেই চলিয়া যাও।

( ক্রন্দন, পদচ্পন ও গ্রমন )

তেৎপরে পীর কেবলা আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া উপবিষ্ট মুনশী ফরাতৃল্লাহ ছাহেবকে ডাকিতে বলিলেন এবং সহযোগী মৌলভী ছাহেবানও উঠিলেন। কিন্তু মুনশী বহুিক্তুদ্দিন ছাহেব তাহাকে ডাকিডে লাগিলেন, কিন্তু কোনও জ্বাব পাইলেন না,

গায়ে হাত দিয়া উঠাইতে চেষ্টা করিলেন উঠিলেন না, পরন্তু প্রস্তরবং অনুমিত হইতে লাগিল, আমি তাঁহার গায়ে হাত দিয়া ম্পর্শ করিলাম—হেন প্রস্তর খণ্ড। আমরা অবাক হইয়া পীর কেবলা ছাহেবকে বলিলাম— হুজুর ইনি যে পাথর হইয়া গিয়াছেন। পীর কেবলা চেয়ার হইতে উঠিয়া ভাহার (ফরাতুলার) মস্তকের মধ্যস্থলে হাত দিয়া একটি ফুক দিলেন, তৎক্ষণাৎ তিনি (ফরাতুল্লাহ) উঠিয়া বসিলেন এবং পানি চাহিলেন, তিনি অতিরিক্ত পরিমাণে পানিপান করিলেন। তাহার পর স্কুন্ত হইলে পীর কেবলা ছাত্তেব বলিলেন 'আপনারা জিজ্ঞাসা করুন ঘটনাটি কিরূপ হইল ?' আমরা ঘটনাটীর বৃত্তান্ত সমাক জিজ্ঞাস। করিশাম। তিনি (ফরাতুলাহ) নিমু-লিখিত রূপ বর্ণনা করিলেন। 'পীর কেবলা আমাকে নামাজ পড়ার কায়দায় বসিতে বলিয়া যখন চেয়ারে বসিলেন, তাহার কিছুক্ষণ পরেই আমার সেই পরিচিতা স্ত্রীলোকটি আসিয়া পীর কেবলাকে 'কদমমুছী' করিয়া সম্মুখের ঐ জ্ঞামগাছটীর ডালের উপর বিমর্ষ বদনে দাঁড়াইয়া রহিল, পীর কেবলা বসিতে বলিলে বসিঙ্গ এবং পীর কেবলার প্রশ্নগুলির যথাবিহিত উত্তর দিতে नाशिन।"

পাঠক পাঠিকা িশেষ ভাবে শ্বরণ রাথিবেন—আর্মরা পার কেবলার প্রশ্নগুলি মাত্র শুনিতে পাইয়াছিলান কিন্তু জবাব-গুলি আদৌ শুনিতে পাই নাই। মুন্দী ফারাতুল্লাহ ছাহেব জওয়াব গুলি বর্ণনা করিলে সকল কথা উত্তমরূপে বৃঝিছে পারিলাম। পরে পীর কেবলা ছাহেব সেই সহযোগী উপবিষ্ঠ মৌলভি ছাহেবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন; আপনারা কি দেখিলেন ? তাঁহারা বলিলেন, আমরা কিছুই দেখিতে বা শুনিতে পাই নাই। পীর কেবলা ছাহেব মৌলবি ছাহের্দ্বয়কে বলিলেন, আপনাদের মোরাকেবা (সাধনা) সম্যুক সাধিত হয় নাই. বিশেষ পরিশ্রমের জরুরত আছে। পরে পীর কেবলা ছাহেব মুনশী ফরাতৃল্লাহ ছাহেবকে অনেক উপদেশ দিলেন এবং পরিশেষে বলিলেন, "ঐ স্ত্রীলোকটা আর কখন আপনাকে লইতে আসিবে না, কিন্তু বিশেষভাবে শারণ রাখিবেন, যদি কখন ঐ স্ত্রী আপনার শ্বৃতি পটে উদয় হয়, তাহা হইলে (অঙ্গুলী দ্বারা পেশানীর মধান্তল দেখাইয়া) আমার এই পেশানীর রূপ বিশেষ শ্বৃতির সহিত শ্বরণ করিবেন, আল্লার ভ্রুমে কোন্ত প্রকারেরই অনিষ্ট ঐ স্ত্রী মূর্তি কর্তু ক সংঘটিত হইবে না।

সহাদর পাঠক ও পাঠিকাবৃন্দ; আছ প্রায় ত্রিংশ বংসর
সংসার সাগর গর্ভে বিলীন হইতে চলিল। আমাদের স্থপরিচিত
মুনশী ফরাতুল্লাহ ভাহেব স্তম্থ শরীরে বহাল তবিয়তে জীবিত
আছেন, কিন্তু আল্লার মর্ভিক্ত ঐ স্ত্রী মূর্তি কোনও দিনই তাহার
সন্মুখে আবিভূতি হয় নাই। আমাদের পূর্ববর্ণিতা স্ত্রীমূর্তি
জনৈকা পতিতা জ্বেন।

কোরআন শরিকের উনত্রিশ পারা প্রশা জেন পাঠ করিলে জেন বিষয়ক তথা অবগত হওয়া যায়। হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) মানব ও জেন উভয় জাতির জন্ম নবী ছিলেন। মানুর মাটি হইতে স্বষ্ট হইয়াছে, জেন সগ্নি হইতে স্বষ্ট-অশরীরী উপ্রমূর্ত্তি জীব বিশেষ। ইহাদের বিশেষ কোনও আকার নাই, সাধারণতঃ মানুষে দেখিতে পায় না। কিন্তু ইচ্ছা করিলেই ইহারা যে কোন আকারও মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে জেন জাতির অস্তিত্ব বিশাস করান বড়ই কঠিন, কিন্তু ইহার অস্তিত্বের বহুবিধ বিশ্বস্ত প্রমাণ পাওয়া যায়।